# শ্ৰীরাসক্রম্ভ দেব।

( 🕮 মুখ কথিত চরিতায়ত ও উপদেশ। )

নাখ্যাকার, শ্রীশাশভূষণ ঘোষ।

काइन, ১००२ मन

উৰোধন কাৰ্য্যালয়, ১নং মুথাৰ্জ্জি লেন, বাগবাজ্ঞার, কলিকান্তা। প্রকাশক—
বন্ধচারী গণেজন
উদ্বোধন কার্যাক

সনং মুথ, ৰ্জ্জি লেন, ব্যার,
কলিকাত ক্ল



শ্রীগোরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—স্থরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রী, কলিকাতা।
১৬৪।২৫

## পরিচয়।

শ্রীরামক্ষণের বলিতেন "অথও > .न्म (यन हिनित्र পাহাড় সনুশ, ক্ষুদ্র পিপীলিকাশ্রেণীর ञ्ककीरकृत উरात সমগ্র উদরসাৎ করিতে প্রচত্ত কুধায় হইলেও সামাত্র কণামাত্র পাইয়াই পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতেছে ত্রুকদেবাদি বিশেষ জ্ঞানী ভজেরা ঐ শ্রেণীর মধ্যগত কিন্তি পপীলিকাদিগের ত্যায় ঐ পর্বত হইতে অপেকাকৃত বড় একঃ শর্করা মাত্র লইয়াই তপ্ত ও শান্ত হইতেছেন !" অনন্ত মহিমা ীবীর দেবমানব-দিগের সহক্ষেও ঠিক ঐ কথা বলা যায়। ধারণ মানব তাঁছা-দিগের দহিত পরিচিত হইতে যাইয়া তাঁহাদের অলোকসামান্ত চরিত্রের ছই একটা গুণমাত্রেই নিবদ্ধৃষ্টি 😘 বৃগ্ধ হইয়া আত্মদান করিয়া বসে। বিশেষ অধিকারিগণ উহার মধ্যে আরও কয়েকটা গুণের অধিক সমাবেশ দেখিয়া সমাবস্থা প্রাপ্ত হন, ইহাই মাত্র প্রভেদ। ঐ জন্ম সাধারণ মানব শ্রীক্লফ, বৃদ্ধ, যীশু প্রভৃতি প্রভ্রেক দেবমানব চরিত্রের আলোচনা সহস্র সহস্র বংসর ধরিয়া করিয়াও তাহার ইতি করিতে পারিতেছে না।

আমাদিগের সন্মুথে যে দেবমানব চিরবিবদমান দৈও বিশিষ্টা-বৈত ও অত্তৈত মতের অপূর্ব্ব সরল সমাধান সম্পাদন করিয়াছেন —সর্ব্বমতই ঈশ্বর লাভের এক একটা পথমাত্র, এই জীবনে প্রত্যক্ষ-পূর্বাক আজীবন উহার প্রচার করিয়া ভারতে ও জগতে চির শান্তির স্থচনা করিয়া পিরাছেন—এবং বাঁহার ভিরোভাবের মাত্র চল্লিশ বংশরের মধ্যে ক্রিকিল প্রচারিত ধর্মভাবসমূহ প্রাচ্য পাশ্চাতোর প্রায় সর্বাত্র স্বল্লবিস্তর প্রসারিত হৈইয়া পড়িয়াছে তাঁহার সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত কথা বিশেষ ভাবে বলা যাইতে পার্মোনব তাঁহার পুণ্যচরিত্রের ও ভাবসমূহের পরিমাণ করিতে যাক্ষণন ইতি করিতে পারিবে না।

ইতিমধাই কত লোক না তাঁহার কথা কতভাবে আলে বিকরিতেছে। যে তাঁহাকে দেখিয়াছে সে করিতেছে, আবারী তাঁহাকে দেখে নাই সেও করিতেছে। যে তাঁহার গুণমুগ্ধ করিতেছে, আবার যে তাঁহার প্রতি ঈর্যা-ছেম-সম্পন্ন কেরিতেছে। তবে প্রভেদ এই, যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন সে তাঁহার অলে, সামান্ত অভিজাহে ক চরিত্রের প্রতি বিন্দুতে সিন্ধুর তরঙ্গে ছিন্টা দেখিয়া আত্মহারা হইতেছে—এবং শ্রদ্ধাহীন হর্ত,গ্য অপ্যানিক চক্ষুর দোষে ঐ সিন্ধুকে বিন্দুরূপে দেখিয়া আত্মহার করিতেছে।

আমাদিগের বর্ত্তমান গ্রন্থকর্ত্তা পুর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধানশার দলে অক্সতম। বৌবনে শ্রীরামরুঞ্চদেবের দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটি:ছিল এবং শ্রীপ্রীঠাকুরের তিরোভাবের পরে যে দকল গৃহী ও দর্ন্তামী ভক্ত ঠাকুরের শ্রীচবণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সহিত্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবাব সুযোগ লাভ ক্রিয়া শ্রীরামরুঞ্জদেবকে আপনার করিয়া শ্রীয়াছিলেন। বলরাম মন্দিরে শ্রীরামরুঞ্জদেবকে আপনার করিয়া শ্রীয়াছিলেন। বলরাম মন্দিরে শ্রীরামরুঞ্জমিশনের প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে ইনি উহার কার্যাভার গ্রহণপূর্বক কয়েক মৎসর বিশেষ সহায়তাও করিয়াছিলেন। ফ্রন্থে শ্রন্থার আসন পাতিয়া আরাধ্য দেবতাকে তাহাতে বসাইয়া মানব প্রথম তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত ও ধর্মঞ্জীবন পৃষ্ট করিতে

কে। পরে ঐ ভাব যথন তাহার অন্তর পূর্ণ করিয়া মাত্রা হ্বন করে তথনই সে তাহার হৃদয়দেবতার কথা অপরকে না রা থাকিতে পারে না এবং বাহিরে অপরের হৃদয়ে তাঁহার ন পাতিবার সহায়তা করিতে উন্তত হয়। অভএব পাঠক-শা যে গ্রন্থকর্তার শ্রীরামক্ষ্ণচরিত্রালোচনায় অনেক বিষয় ও শিক্ষিত্র পাইবেন ইহা বলা বা লা। ইতি

श्रीमात्रमानना ।

### নিবেদন।

"শ্রীশ্রীরামক্ষণ্ড কথামৃতে" শ্রীম লিথিয়াছেন,—"তিনি ঠাকুর শ্রীমার্কষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল ব্যাপার নিজের চক্ষে দেথিয়াছেন বা নিজের কর্ণে শুনিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থে বর্ণনা করিতে চেটা করিয়াছেন। স্বস্থা ভক্তের নিকট শুনিয়া লিখেন নাই। গ্রন্থের উপকরণ সমস্তই তাঁহার দৈনন্দিন কাহিনীছে (Diary) লিপিবছছিল। যেই দিনে দেথিয়াছেন বা শুনিয়াছেন সেই দিনেই সমস্ত শ্রন্থ করিয়া Diaryতে লেখা হইয়াছিল। তাঁহার ধারাবাহিক চিরিতামৃত যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম প্রকাশ করেন, সেও প্রধানতঃ শ্রীমৃথ কথিত চরিতামৃতের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইবে।"

শ্রীমর সঙ্কর ছিল শ্রীরামক্ষের শ্রীমুথ কথিত 'চরিতামৃত' তিনি প্রকাশ করেন। আশা করিয়াছিলাম একদিন শ্রীম দিথিত্ চরিতামৃত প্রকাশিত হইবে; কিন্তু সে আশা বোধ হয় জীবিত থাকিতে পূর্ণ হইবার সন্তাবনা দেখিনা। পূজাপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানল ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে "একখানি শ্রীরামক্ষণ জীবনী লেখা হবে তাঁর উপদেশের উদাহরণ স্বরূপে। কেবল তাঁর কথা তার মধ্যে থাক্বে। প্রধান লক্ষ্য থাক্বে তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ জগৎকে দেওয়া আঁর জীবনীটা তারই উদাহরণ স্বরূপ হবে।" স্বামিজীর সেই মহতী আশা, আমার অল্লমতি, কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিবার জন্ম, অনেকাংশে 'কথামৃত' অবলম্বন করিয়া শ্রীরামক্ষণ্ডের শ্রীমুথ কথিত চরিতামৃত" প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। সেই লোকাতীত জীবন লেখক যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,

স্থার তাঁহার শ্রীমুখের বাণী যাহা শুনিয়াছেন, তাহাও দেই দঙ্গে লিখিত আছে। কে চিহ্নিত উক্তিগুলি সমস্তই 'কথামৃত' হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীরামক্ষের উক্তি, উপ্তাস বা নাটকের মত পাঠ করিবার নয়। ভাঁহার প্রত্যেক উল্লিই তাঁহার জীবনের পরীক্ষিত সতা, —জীবনপূর্ণ, শক্তিপূর্ণ। তাঁহার উক্তি তাঁহার 'মার' সাকাৎ আবাদেশ বাণী। উব্তিভলি ঘতট চিতা করা যায়, ইহার ভিতর হইতে নুতন ভাব ও নুতন সভা বাহির হইতে থাকে। তাঁহার অনুপম উপমান্তলির মধ্যে মানব চরিত্রের যেরূপ প্রকৃত্তিত্র অঙ্কিত আছে তাহার একটাও অত্যক্তি বা মিণ্যা কল্পনা নয়। তাহার প্রত্যেক উক্তি জীবনে পরীক্ষা করিয়া ধারণা করিবার নিমিত্ত তাঁহার পুন: পুন: আদেশ। তাঁহার এক একটা উক্তি অবলয়ন করিয়া এক একথানি দর্শন গ্রন্থ রচিত হইতে পারে ৷ লেখক যে তাঁহার উক্তির মর্ম্ম সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিয়াছেন এরপ অভিমান তাঁহার নাই। তাঁহার একটা কথার ধারণা করিতে একটা জীবনেও ফুলায় না । মানবর্দ্ধির বহিন্ততি এই চরিত্র বুঝিবার তাঁহার সামর্থ কোথায় ৪ তিনি কুপা করিয়া যেটুকু व्यश्चिमार्ष्ट्रन जाहार द्वाहितात ८०४। कता इन्हेग्रार्ष्ट् । त्वथक ধারণায় ত্রুক্রম, ভাষায় দরিদ। তাঁহার হুবাকাজ্ঞার জন্ম সেই অমল চরিত্রে যাহা কিছু দোষ স্পর্ণ করিগ্নাছে, ভাগ লেখক অবনত মন্তকে গ্রহণ করিবে; যদি কিছু সতা কণিত ভইয়া থাকে তাহা তাঁহার কুপায়। প্রান্তর নাম ধরা ইউক।

"মুকং করোতি বাচালং পঙ্গং লজারতে গিরিং। যৎ কুপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং॥"

## সূচী

| উদ্বোধন                                | ***     | >     |
|----------------------------------------|---------|-------|
| জন্মকথা                                | ••      | >9    |
| বাল্যস'স্কার ও পাঠাভ্যাস               | •       | ৩২    |
| হাদয়ের বিকাশ                          | •••     | 88    |
| বৃদ্ধির উন্মেষ                         |         | *•    |
| কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পূজারন্ত     | •••     | 90    |
| পুরাণমতে দাধন                          | •••     | 20    |
| বিবাহ                                  |         | >80   |
| তন্ত্রমাধন                             |         | >636  |
| কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মনন্যাস      | •••     | 230   |
| বেদমতে সাধন                            | •••     | 203/  |
| স্বদেশ-গমন, ভীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিভূ | ত সাধনা | ₹ % • |
| ভক্তসমাগম ও লোকশিক্ষা                  | ***     | ७२१   |
| সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা ও স্বন্ধপ প্রকাশ  | •••     | ೨৯೨   |
| ভাব প্রভার                             |         | 89•   |
|                                        |         |       |

## চিত্ৰ।

| >   | ł | শ্রীরামকক্ষের হস্তাক্ষর পুস্ত                | কর অগ্রভ | গৈ     |
|-----|---|----------------------------------------------|----------|--------|
| ₹   | į | কেশবগৃহে শ্রীরামক্নফের মহাভাব সমাধি          | ৫ম ৭     | পৃষ্ঠা |
| (2) | ì | थूनितारमत कूछैत                              | २७       | 13     |
| 8   | ! | পরমহংসদেবের জন্মস্থান                        | 54       | 93     |
| C   | ı | গ্রামের পার্শ্বভৃতির থাল                     | 8•       | "      |
| •   | 1 | কামারপুকুরের প্রান্তর আদ্র কানন              | 88       | 29     |
| ٩   | ١ | কামারপুকুরের শশান                            | ७8       | n      |
| Ь   | 1 | রাণী রা <b>সমণির দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী</b> | ь8       | ,      |
| ৯   | ١ | শ্ৰীশ্ৰী৺রাধাকান্তজী · · ·                   | ৯৩       | n      |
| •   | ł | পঞ্চবটী                                      | 228      | 22     |
| ۲   | ! | ্ শ্রীপ্রামলালা স্ট্র                        | 254      |        |
| ٠ ২ |   | ্ শ্রীপ্রীকালীয় দেশ হালি                    |          |        |

## প্রীরাসকুষ্ণ দেব।

( শ্রীমুগ কথিত চরিতামূত ও উপদেশ।)

## डेरहाधन।

শ্রীরামক্র একদিন বলিয়াছিলেন,—"কেশব সেনকে আমি বল্লাম,—কেন ছাপালে ? তা বল্লে, তোমার কাছে লোক আস্বে বলে।" ক)

ভানবিংশ শহাকীর আরম্ভ হইতে, হিন্দুসমাজের ইংহাজীশিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাতা সাহিতা দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা
করিয়া জাতীয় ধর্মে শ্রুদাধীন, ভোগস্থানুরালী ও বিলাসপরায়ণ।
প্রভাক্ষাদা কোমং, ক্রুয়েবাদা হিউম্ ও ছড়বিজ্ঞানবাদী ভারবীন্
বেক ভানভাবলম্বাগণ তাঁহাদের শিক্ষাগুরুপদে প্রভিন্তিত। হিন্দুর
ধর্ম, শাস্ত্র ও সমাজ, ভ্রম, মিগ্যা ও কুসংস্কার পূর্ণ বিদয়া তাঁহাদের
বিশ্বাস। প্রতিভাসম্পন্ন মনীগীগণ ধর্মদংস্কার ও সমাজসংস্কার
করিতে দৃতসঙ্গন। ব্রন্ধানন্দ কেশবহন্দ্র যথন এই সম্প্রদায়ের
ক্রিণ্ডে ত্রন কাহার সহিত শ্রীবামরুদ্বের সাক্ষাং হয়। প্রিরামরুষ্য তথন কাহারও নিকট পরিচিত হন নাই। দক্ষিণেশ্বরের
লোকেরাও তাঁহাকে 'পাগলা বামুন' বলিয়া জানিত। অনেকেরই
নিকট তিনি একজন মূর্থ দরিদ্র ব্রাহ্মণ্ড মাত্র। দক্ষিণেশ্বর কালীবাডীর একটা নিভ্ত গৃহে তিনি থাকিতেন। এই চারিজন সাধ্

#### ত্রীর মকুষ্ণ দেব।

সন্ন্যাসী ও সাধক তাঁহার নিকট কথন কথন যাঁতায়াত করিত। কেবল তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় সর্বাদা তাঁহার সহচর ছিল।

প্রামক্ষের সহিত দেখা হইবার পর তিনি একজন প্রাস্থ প্রেক্ষক বা কপট সাধু কিনা সবিশেষ পরীক্ষা করিবার জন্তা, কেশবচন্দ্র স্বীয় কতিপয় বিশ্বস্ত অক্সচর দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দেন। সত্যাত্মরাগী, গুণবেত্তা, অধ্যাত্মদৃষ্টি সম্পন্ন কেশবচন্দ্র বিশেষক্ষপে পরীক্ষা করিয়া, প্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিমত সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করেন। তৎকালে কেশবচন্দ্রের অসাধারণ বাগ্মিতায় সমগ্র ভারত মুগ্ধ, অনুর মুরোপ ও আমেরিকায তাঁহার যশোরশ্মি বিকীর্ণ। স্বতরাং কেশবচন্দ্রের প্রকাশিত বিবরণ পাঠ করিয়া ক্ষিনেক ব্রাক্ষপ্রচারক কেশবচন্দ্রের মনোগত ভাব ও নিজের অন্তর্ভূতি বাহা লিপিবন্ধ করিয়াছেন তাহার সারাংশ এইস্থানে উদ্ধৃত ইইল।

"১৮৭৫ সালে মার্চ্চ মাসে একদিন পূর্বাছে ৮।৯ টার সময় পরমহংসদেব হানয়কৈ সজে করিয়া বাবু জয়গোপাল সেনের বেলছরিয়ান্ত উতানে উপন্থিত হন। তথন আচার্যা কেশবচন্দ্র সেন প্রচারকবর্গ সহ উক্ত উতানে সাধন ভজনে রত ছিলেন, তকতলে রন্ধন কবিয়া ভোজন করিতেন, আত্মাংযম ও বৈরাগা সাধনের বিশেষ বিশেষ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন! আচাযা-দেবের সজে সাক্ষাৎ করিবার জন্ত পরমহংস প্রথমতঃ তাঁহার কলুটোলান্থ বাড়ীতে উপন্থিত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত উত্থানে সাধন ভজন অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন শুনিয়া পরমহংসদেব তথায় গমন' করেন। তথন আচার্যাদেব বন্ধুবর্গ সহ উল্পানস্থ

সরোবরের বাঁধা **ঘাটে ব**সিয়া **স্না**নের উন্তোগ করিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে রামরুষ্ণ একথানা ছেকড়া গাড়ীঘোগে সেখানে উপস্থিত হন।"

"প্রথমত: হ্রদয় গাড়ী হইতে নামিয়া আচার্যাদেবকে বলেন বে. --- "আমার মামা ত্রিপ্রসঙ্গ জনিতে ভালবাসেন, মহাভাবে জাঁহার সমাধি হইয়া থাকে। তিনি আপনাব মূপে ঈশ্বর গুণানুকীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন।" এই বলিয়া হাদয় ভট্টাচার্যা পর্মহংস দেবকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তথন প্রমহংসের পরিধানে একগানা লাল পাড়ওয়ালা ধুতি মাত্র ছিল, পিরাণ বা উত্তরীয় বস্ত্র গায়ে ছিল না। ধুতির কোঁচা খুলিয়া কাঁধে ফেলিয়া-ছিলেন, দেহ জীর্ণ ও ছর্বল। প্রচারকগণ দেগিয়া তাঁহাকে একজন্ত সামাভ লোক বলিয়া মনে করিলেন। তিনি নিকটে আসিয়াই বলেন যে, "বাবু তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করিয়া থাক, সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চাই।" এইরূপে সংপ্রসঙ্গ আরম্ভ হয়। পরে পরমহংসু একটা রামপ্রসাদী গান করেন, গানু করিতে করিতে তাঁহার সমাধি হয়। তথন এই সমাধির ভাব দেখিয়া কেহই উচ্চভাব বলিয়া মনে করেন নাই, প্রচারকেরা ইহা এক প্রকার ভেক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সমাধি প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে হাদয় ভট্টাচার্য্য উটচে:স্বরে ওঁ ওঁ বলিতে থাকেন ও সকলকে তজ্ঞপ ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। তদমুদারে তাঁহারাও সকলে ওঁ বলিতে থাকেন। কিয়ৎক্ষণ অস্তে প্রমহংস কিঞ্চিৎ চৈত্ত্য লাভ করিয়া হাসিয়া উঠেন, তৎপরে প্রমত্তভাবে গভীর কথা সকল বলিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া প্রচারকগণ স্তম্ভিত

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

হইলেন। তথন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, রামরুষ্ণ একজন স্থলীয় পুরুষ, তিনি সহজ লোক নন। তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আংমাদে মন্ত হইয়া সকলে স্থান উপাসনা ভূলিয়া গেলেন। সেদিন অনেক বেলায় তাঁহাদিগকে স্থানাদি করিতে হইয়াছিল।"

"পরমহংসকে দেখিয়া আচার্য্য মহাশয় মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি বিশেষ আরুষ্ঠ হইয়া পড়েন। তথন হইতে উভয়ের আত্মার গৃঢ় ষোগ হয়। সময়ে সময়ে আচার্যাদের দলবলে দক্ষিণেখরে পরমহংসের নিকটে যাইতেন, পরমহংসও হাদয়কে সফে করিয়া আচার্য্য ভবনে আসিতেন। পরমহংস পদার্পণ কবিলে তাহাকে দর্শন করিবার জন্ম আচার্যাদেবের প্রতিবেশী আত্মীয় বলু সকল করেবার জন্ম আচার্যাদেবের প্রতিবেশী আত্মীয় বলু সকল করেবার মাসিয়া জ্তিত, লোকের ভিড় হইত। পাঁচ ঘণ্টা সাত ঘণ্টা ব্যাপিয়া ধর্মপ্রসক্ষেকত আনন্দের প্রোত মন্তব্যর ব্যাপার চলিত। দক্ষিণেখরে গেলে পরমহংস কোন দিন আমাদিগকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তিনিও আচার্য্য ভবনে আসিয়া অনেক দিন লুচি তরকারি ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেন, এমন, কি কুধা হইলে থাবার চাহিয়া খাইতেন। বরফ তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল, তিনি পদার্পণ কবিলে আচার্যাদেব তাঁহার জন্ম বরফ আনাইতেন।"

"যখন আচার্যাদেব দলবলে পরমহংসের নিকটে ও পরমহংসদেব আচার্য্যের ভবনে পুন: পুন: গমনাগমন করিতে লাগিলেন, এবং পরমহংসদেবের উচ্চধর্মভাব ও চরিত্র পুতকে ও পত্রিকার আচার্যা-দেব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, মিরার ও ধর্মতক্ষে তাঁহার বিবরণ সকল লেখা হইল, "পরমহংসের উক্তি" নামধের ক্ষুদ্র পুত্তক প্রচারিত হইল, তখন হইতে তিনি সর্ব্বে পরিচিত হইলেন।"



কেশবচন্দের গৃতে শ্রীরামক্তকের মহাভাব সমাধি। সদয় সমতে উমহাকে ধবিষা আছেন।

"পরম ধার্ম্মিক মহাপণ্ডিত জ্বগদিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকটে শিয়্মের স্থায়, কনিষ্ঠের স্থায় বিনীত ভাবে এক পার্ম্মে বসিভেন, জ্বাদর ও শ্রন্ধার সহিত তাঁহার কথা সকল প্রবণ করিতেন, কোন দিন কোন রূপ তর্কবিতর্ক করিতেন না।"

"পরমহংস দেবের বিনয় অতি চমৎকার ছিল। কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পূর্ব্বেই তিনি নমস্কার করিতেন। তাঁ হার উক্তি সকল মুদ্রিত হইয়া প্রচার হয়, সংবাদ প্রাদিতে তাঁহার বিষয় কিছু লেখা হয়, তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হয়, তিনি এরপ ইচ্ছা করিতেন না। সমাধির অবস্থায় বাহুজ্ঞানশৃত্য না হইলে তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা ঘাইতে পারে নাই।"

"পরমহংসের মানুষ চিনিবার শক্তি আশ্চর্যা ছিল, তিনি কোন-লোকের মুখ দেখিয়া ও ছই একটা কথা শুনিয়াই বৃনিতে পারিতেন্। সে কি ধাতুর লোক। একদা একজন ঘোর বিষয়ী লোক রাম-ক্ষেত্র গৃহে যাইয়া বসেন। রামক্ষেত্রর অঙ্গমার্জ্জনী ভূতলে পতিত ছিল, তিনি তাহা উঠাইয়া রাখেন। সেই লোকটা চলিয়া গেলে আমাদের এক বন্ধু নিকটে ছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, এই লোকটা বিষয়ী, আনেক জাল জুয়াচুরী করিয়াছে, তাহার ছোঁওয়া পামছা আমি আর ব্যবহার করিব না, উহা বাহিরে ফেলিয়া লাও। পরে বন্ধুর একান্ত অফুরোধে তাহা গলায় ধৌত করিয়া আনিতে সন্মৃত হন।"

"টাকা মোহর ম্পর্শ করিলে তাঁহার হন্ত অসাড় হইরা যাইত। একদিনও তিনি অর বস্ত্রের অন্ত চিন্তা করেন নাই, কথন কিছু সঞ্চর করিয়া রাখেন নাই। সংসারের প্রতি তাঁহার একাস্থ বিরাগ

#### শ্রীরামক্রম্ণ দেব।

ছিল, সংসারী লোকের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। তিনি ধনী, বড় মানুষ, জ্ঞানী পণ্ডিত কাহাকেও বিন্দুমাত্র ভয় করিতেন না, সকলকে স্পষ্ট কথা কহিতেন, অনেক সময় শক্ত শুনাইয়া দিতেন। তাহাতে অনেক বড় লোক তাঁহার প্রতি অতান্ত অসম্ভূষ্ট ছিলেন।"

"পরমহংস যথার্থই সরল শিশুর ন্সায় ছিলেন। নারামাত্রকে দেখিলেই তিনি প্রণাম করিতেনও তাঁহার মধ্যে ভগবতীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। যগন বিবাহ হয় তথন তাঁহার ভার্যার সপ্তম বর্ষ বয়:ক্রম ছিল। এ জীবনে স্ত্রীকে কথন শারীরিক ভাবে কি সাংসারিক ভাবে গ্রহণ করেন নাই। বহুকাল পরে পত্নীকে নিকটে ক্রাশ্রম দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কিছুমাত্র সাংসারিক স্বেদ্ধ স্থাপন করেন নাই, তিনি জিতেক্রিয় যোগীর ভায় থাকিতেন।"

"আট বৎসর পরে রামক্রফ সিদ্ধি লাভ করেন, তথন তাঁহার জীবনে যেমন গভীর যোগ সমাধির ভাব তেমনই ভাক্তর মন্ততা প্রকাশ পায। শ্রীমন্তাগবতে প্রমন্ত ভক্তের লক্ষণ এক্রপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, "কচিক্রদন্তাচাচন্তিয়া কচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্তা-লোকিকাঃ, নৃত্যন্তি গায়ন্তাত্মশীলয়ন্তাজ্ঞং, ভবন্তি তৃফীং পরমেত্য নির্তাঃ।" "ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশরের চিন্তনে কথন কথন রোদন করেন, কথন হাশ্র করেন, কথন আনেন্তি হন, কথন আলোকিক কথা বলেন, কথন নৃত্য করেন, কথন তাঁহার নাম গান করেন, কথন তাঁহার গুণামুকীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রু

লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরদর্শন যোগ ও প্রেমের গভীর কথা সকল বলিতে বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্চদিত ও উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন, সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত-লিকার স্থায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন, হাসিতেন, কাঁদিতেন, স্তরামত্তের ভারে, শিশুর ভারে বাবহার করিতেন। সেই প্রমন্ততার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথা সকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বর্গীয় ভাব দর্শনে পুণাের সঞ্চার হইত, পাদণ্ডের পাদণ্ডতা ও নাস্তিকের নাস্তিকতা চুর্ণ হুইয়া গাইত। কত সুরাপায়ী ব্যভিচারী নান্তিক তাঁহার ভাবের উচ্ছাস ভক্তির মত্তা অলোকিক জীবন দেখিয়া ধার্মিক সচ্চ-রিত্র হইয়াছে। তিনি একজন নিরক্ষর অশিক্ষিত লোক ছিলেন.. তথাপি তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রভাবে বিশ্ববিভালয়ের উচ্চ. উপাধিধারী পণ্ডিতগণ্ড তাঁহার পদানত হইয়া শিঘাত স্বীক্লার করিয়াছেন। তিনি দামাভ গ্রাম্য ভাষায় ও গ্রাম্য দৃষ্টাস্কযোগে অতি ফুল্বর প্রভার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এমন ভাবের মাধুর্য্য ও কথার জমাট ছিল যে, নিতান্ত সম্ভাপিত আত্মা ক্ষণকাল তাঁহার নিকটে বসিলে চু:থ শোক ভূলিয়া ঘাইত। তাঁহার সহাত্ত বদন ও সরল বালাভাব, মার নামেতে মত্ততা সমাধিনিমগ্নতা দেখিলে প্রাণ মুগ্ন হইত। অনেক সময় ঈশ্বরপ্রসঙ্গমাত্র তাঁহার সমাধি হইত, তদবস্থায় নয়ন প্লকশৃক্ত স্থির, উভয় নেত্রে প্রেমধারা, মুখে স্থমধুর হাসি, বাহ্য চৈত্রস্পুরু, সর্বাঙ্গ ম্পননহান মৃৎ প্রস্তরের ন্তায় হইয়া যাইত, কর্ণে পুন: পুন: উচ্চৈঃস্বরে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিলে ক্রমে চৈতভোগয় হইত।"

#### ত্রীরামকৃষ্ণ দেব।

"তিনি কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ও সভাতা জানিতেন না। অনেক সময় জালা কথা উচ্চারণ করিতেন, কিন্তু মনে কোনরপ কুভাবের লেশমাত্র ছিল না। ধর্মচর্চা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ভিন্ন সাংসারিক কথা বলিতেন না। কথায় তিনি অভান্ত রসিকতা ও প্রভাৎপন্ন-বৃদ্ধির পরিচয় দিতেন।"

শপরমহংসদেব একদিন পথ দিয়া যাইতে যাইতে একজন লোককে কুঠার নারা বৃক্ষ ছেদন করিতে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠেন, এবং বলেন,— "আমার মা যে এই বৃক্ষে বিরাজ করিতেছেন, ঠাহার উপরে কুঠারের আঘাত লাগিতেছে।" তাঁহার ঘেমন শাক্তভাব, তেমনি বৈঞ্চবভাব ও তেমনি ঋষি:াব ছিল। তাঁহাতে শ্বোগভক্তির আশ্চর্গ্য সম্মিলন ছিল, তিনি হরিনামে গৌরসিংহের জ্যার প্রমন্ত হইয়া তালে তালে স্থানর নৃত্য করিতেন, নৃত্যকালে অনক সময় ভাবে বিভোর হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন। আবার গভীর যোগ সমাধিতে একেবারে স্পান্ধনহীন বাহ জ্ঞানশৃক্ত হইয়া থাকিতেন। অকপট বাল্যভাব ভক্তিভাব ঋষিভাব সম্পায় তাঁহাতে শক্ষিত হইয়াছে।"

"ঈদৃশ সাধুপুরুষ ঈশ্বরের রুপার জ্বলন্ত নিদর্শন, খোর তিমিরাবৃত ছন্তর ভবার্ণবে নিমগ্রপ্রায়-জীবনতরী পথিকের পক্ষে আশাজ্ঞাক ও আলোকন্তন্ত সরূপ। আমরা চৈত্রতা প্রভৃতি মহাত্মাদিনের জীবনবৃত্তান্ত পুত্তকেই পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই জীবন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া রুতার্থ হইয়াছি। রামকুল্ড বর্তুমান সভ্যতার ধার ধরিতেন না, কোন সভায় যাইতেন না, বন্ধুতা ও দিভেন না, পুত্তক পত্রিকাদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতেন না। কাহারও নিকটে

শিক্ষা উপদেশ লাভ না করিয়া কেবল ঈশ্বর রূপায়, দৈববলে ও ্ সাধনবলে কিরুপ উন্নত পবিত্র জীবন লাভ করিতে হয় তিনি-দেখাইয়া গিয়াছেন।"◆

মহামনীষা সম্পন্ন ব্রাক্ষসমাথের অপরনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংরাজীতে শ্রীরামক্লফ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগা। সেই প্রবন্ধের কোন কোন অংশের অনুবাদ নিম্নে প্রদন্ত হইল। তিনি লিখিয়াছেন,—

"বথনই যেথানে এই অন্তত পুরুষের সমাগম হয়, তিনি চারিদিকে এমন এক জ্বোতির্ময় ভাব-সমীরণ সঞ্চারিত করেন থে. তাহাতে আমার চিত্ত অনুক্ষণ ভাসিতে থাকে ৷ তাঁহাকে যথনই দেখি কি এক অলোকিক অনিৰ্বাচনীয় ককণভাব তিনি আহাত্ৰ হাৰুৱে সেচন করেন, যাহার প্রভাব এখনও আমার মন হইতে দুর হয় নাই। তাঁহার সহিত আমার কি সহামুভতি থাঁকিতে পারে ? আমি একজন পাশ্চাতা ভাবাপন্ন, সভাতাভিমানী, স্বার্থান্থেয়ী, অর্দ্ধসংশয়বাদী, শিক্ষিত তার্কিক, আর তিনি দরিদ্র মুর্থ অসভা অন্ধ-পৌত্তলিক বান্ধবহীন হিন্দুদাধু। যে আমি ডিসরেলী, ফলেট, ষ্টানলী, ম্যাক্স ম্যাল্যর প্রভৃতি বহু যুরোপীয় পণ্ডিত ও ধর্ম-যাজকগণের বক্ততা শুনিয়াছি, তাঁহার কথা শুনিবার জন্ম বচক্রণ বসিয়া থাকি কেন ? আমি খ্রীষ্টের একজন অনুরাগী শিষ্য ও मठारूगामी, উদারতেতা और প্রচারকগণের বন্ধ ও প্রশংসাকারী. ধুক্তিমার্গ অবলগী ব্রাহ্মসমাজের উপাসক ও আফুষ্ঠানিক সভা, কেন আমি বাক্শুন্ত হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে, থাকি ? শুধু আমি বনিয়া

श्रीमद ब्रामकृष् भत्रमहःदमद छैकि ।

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

নয়, আমার স্থায় অনেকেরই এইক্লপ অবস্থা। অনেকেই তাঁহাকে দেখিয়াছে ও পরীকা করিয়াছে। তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার সহিত কথা কহিতে লোকের ভিড় হইয়া থাকে। কোন কোন চতুর পণ্ডিতম্মস্থ তাঁহার ভিতর কিছুই সার দেখিতে পান নাই। কোন কোন গ্রীপ্তথ্য প্রচারক তাঁহাকে কপট, প্রান্ত ও উন্মাদগ্রস্ত বিলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। আমি ইহাদের বিরুদ্ধ যুক্তি সকল বিশেষ অবধারণ করিয়াছি এবং এখন যাহা লিখিতেছি তাহা আমার আস্তরিক বিচার প্রস্তা।"

 দেশর যাঁহাকে তিনি অথগু সচিদানন্দ বলেন, বিশ্বাস ও ভক্তি
সমন্বিত হইয়া সেই পূর্ণ স্বরূপের ধান করিয়া থাকেন।
তাঁহার ধর্মের অর্থ প্রগাঢ় ভাবোন্যত্ততা, তাঁহার উপাসনার অর্থ
প্রত্যক্ষ দর্শন। এক অপূর্ব্ব ভক্তি ও ভাবের অগ্নিতে দিবারাক্র
তাঁহার সমস্ত প্রকৃতি জনিতেছে। তাঁহার কথার ভিতর এই
অন্তরাগ্রির অবিরাম উচ্ছাস দার্ঘকাল ধরিয়া বাহির হইতে থাকে।
তাঁহার প্রোত্তর্ক প্রান্তিবোধ করিলেপ বাহ্নিক শীর্ণদেহ লইয়া তিনি
কিন্তু সর্বক্ষণই ক্লান্তিবোধ করিলেপ বাহ্নিক শীর্ণদেহ লইয়া তিনি
কিন্তু সর্বক্ষণই ক্লান্তিবীন। দিবাভাগে প্রায়ই ভাবাবেসে বাহজ্ঞান
শৃষ্ম হইয়া থাকেন। কিন্তু বথনই আপনার আধ্যাত্মিক অনুভৃতি
বর্ণনা করেন বা বিশেষ উদ্দীপন হয়, অধিকাংশ সেই সময়ই তাঁহার
ক্রম্প অবস্থা দেখা যায়।

তাই সময় তাঁহার সরল
হাদ্য নিহিত জ্বলম্ভ ভগবং অনুরাগের আবেগে সহসা তাঁহার দেহ
কান্তবং নিম্পন্দ, তিনি বাহ্নদংলা শৃত্য, তাঁহার চক্ষু দৃষ্টিহীন
ও অক্রধারা তাঁহার সহাত্য মুথমণ্ডল বাহিয়া পড়ে। এই সংক্লাশৃত্যকার ভিতর এক মহান্ ঈশ্বরীয় ভাব ও অর্থ রহিয়াছে।"

"সম্পূর্ণ বাহুজ্ঞান হারাইয়া তাঁহার অন্তরাত্মা কি অনুভব ও সন্তোগ করে কে বলিতে পারে ? ভগবৎ প্রেম জনিত সেই সংস্পাশূহতার গভীরতা কে পরিমাণে সমর্থ ? কিন্তু তিনি যে বাহু জগৎ সম্বন্ধে মৃতবৎ হইয়াও কিছু দর্শন করিতেছেন, শ্রবণ করিতেছেন, সন্তোগ করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি ভাহা না হইবে তবে সেই সংস্পাহীনভার মধ্যে কেন তাঁহার অশ্রুধারা বিগলিত হয়, কেন প্রার্থনা করেন, গান করেন, কথা কহিতে থাকেন, যাহার শক্তি ও করণভাব কঠিন হার্য ও বিদ্ধ

#### শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

করিতে থাকে এবং যে চকু কথন ধর্ম কথায় কাঁদে নাই তাহা হইতেও জলধারা বহিতে থাকে ?"

"আমাদের এই সাধুপুরুষের মতে শক্তিপূজার অর্থ—স্ক্রীজাতির আকর্ষণী শক্তির ভিতর ভগবানের মাতৃভাব দর্শন করিয়া, বালকবং প্রীতিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। আমাদের বন্ধুবর স্ত্রীজাতির সহিত সর্ববিধ সাংসারিক ও শারীরিকসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী বর্ত্তমান, কিন্তু কথন তাঁহাকে দৈহিক সন্ধন্ধে দৃষ্টি করেন নাই। তিনি বলেন স্ত্রীজাতির প্রতি সন্তানভাবে দৃষ্টি বাতীত মানুষ কথন স্ত্রীলোককে জয় করিতে পারে না।

তজ্জন্ত বহু বৎসর ধরিয়া স্ত্রীজাতির আকর্ষণ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত কঠোর চেটা করিয়াছিলেন। এই আকর্ষণ হইতে মুক্তির জন্ত ধ্বনি বিদারক কাতর ধ্বনি ও প্রার্থনা করিতেন তথন লোকের ভিড় হইত, তাহারাও তাঁহার সঙ্গে কাঁদিত ও সাধনায় সিদ্ধির জন্ত প্রাণ খ্লিয়া আণীর্কাদ করিত।"

"যে পাপপূর্ণ দেহস্থ তিনি এত ভয় করিতেন, নির্বিল্লে তাহার হস্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন। মা, মা, বলিয়া বাহাকে তিনি তাকিন,—তাঁহাব ৮কালীমাত!—তিনি তাঁহাকে দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক স্ত্রীলোকেই তিনি অবতার্ণা। এজভ স্ত্রী মাত্রকেই তাঁহার মা জানিয়া তিনি মাভ্ত করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোক ও ক্র্মারীর সমুখে তিনি ভূমিছ হইরা মন্তক অবনত করেন। সন্তান কর্তৃক মাতৃপূজার ভাষ্ তিনি অনেককে পূজা করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির দৈহিত তাঁহার পৰিত্রভাব ও সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অপূর্ব্ধ ও

শিক্ষণীর। ইহা পাশ্চাত্য ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই ভাবটী মূল হিন্দুভাব, প্রাচীনকাল হইতে সমাগত এবং ইহাই হিন্দুর মহীরসী জাতীয় ভাব। হাঁ, হিন্দু জীজাতিকে মাগু করিতে পারে।"

"কাঞ্চনের আাসন্তিরূপ অপর পাপ হইতে মুক্ত হইতে তিনি জীবনের অনেক কাল বায় করিয়াছেন। টাকা দেখিবামাত্র তিনি এক অজ্ঞাত ভয়ে অভিভূত হন। কামিনী ও কাঞ্চন পরিত্যাগই ভাঁহার অনুষ্ঠপূর্ব নৈতিক জীবনের গুঢ় রহস্ত।"

তিনি কথন কিছু লিখেন না, তর্ক বিচার করেন না, অপরকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা নাই, কেবল ঈশ্বরীয় কথার নানা ভাব তরঙ্গ তাঁহার অন্তরাক্ষা যেন অবিরাম ঢালিতে থাকে। তাঁহার গান কি চমৎকার! আর তাঁহার মূথ হইতে কি অপূর্ব্ব তব্বজ্ঞানপূর্ণ কথা বাহির হইতে থাকে! পুরাণ শাস্ত্রের জাটল অংশে অজ্ঞানিতভাবে এরপ আশ্চর্য্য আলোক প্রক্রেপ করেন, যাহাতে, আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের মূল তব্বগুলির ব্যাখ্যা দার্শনিক সত্যের জায় সরল হইয়া যায়। তাঁহার আড়েম্বর শৃত্ত অশিক্ষিত জীবন দেখিলে এইরূপ ব্যাপার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সমস্ত উক্তিগুলি লিপিবছ হইলে এক অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য তব্বজ্ঞানের সমষ্টি হইবে। মান্থ ও বস্তু সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি লিখিত হইলে লোকে অন্তর্ভব করিবে থে, প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের কাল আবার আসিরাছে, প্রাচীন অশিক্ষালম্ব তব্বজ্ঞানের মূল পুনরাগ্যন করিয়াছে।"

"এই মহান্ পবিত্র পুরুষ হিন্দুধর্মের গভীরতার ও মাধুর্ঘ্যের জীবস্ত নিদর্শন। ইনি সম্পূর্ণ জিতেক্রিয়, এখন কেবল আত্মভাবে

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

পূর্ণ, ধর্ম্মের প্রত্যক্ষামূভূতিতে পূর্ণ, আনন্দে পূর্ণ ও আনন্দময় পবিত্রতায় পূর্ব। এই সিদ্ধ হিন্দুযোগী জগতের মিথ্যাত্ব ও অভঃ-সার শুক্ততার সাক্ষী স্বরূপ। তাঁহার এই সাক্ষা হিন্দু মাত্রের গভীরতম হান্য প্রদেশে, ইহার সত্যতা উপলব্ধি করাইয়া থাকে। धारे प्रतिस कीवान केवत वाजीक कारात कारा दिशा नारे, অন্ত কোন বুত্তি নাই, অন্ত কোন আত্মীয় নাই, অন্ত কোন বান্ধব নাই। সেই ঈশ্বর তাঁহার সর্বাস্থ। তাঁহার দোষ লেশ শৃত্য পবিত্রতা, তাঁহার স্থগভীর অনির্বচনীয় প্রেমানন, তাঁহার অশিকাল্ক অশেষজ্ঞান, তাঁহার বালকবং শান্তিময়তা ও মহুয় নিকিশেষে শ্লেহ, তাঁহার সক্ষভুক সক্ষগ্রাসী ঈশ্বর প্রেম ইহাই কেবল তাহার পুরস্কার। তিনি যেন বছকাল ধরিয়া সেই পুর-স্থার উপভোগ করেন। আমাদের নিজ ধর্মজীবনের আদর্শ ভিত্ন, কিন্তু মতদিন তিনি আমাদের মধ্যে জীবিত থাকিবেন, আমরা আনন্দে তাঁহার পদতলে বসিয়া পবিত্রতার উচ্চ উপদেশ. অসাংসারিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও ভগবৎ প্রেম-মত্তা শিক্ষা ক্তবিব।"∗

কেশবচন্দ্র ও তাঁহার শিয়গণের শ্রীরামরুফদেব সম্বন্ধে কি**রুপ** ধারণা তাহা উল্লিখিত হইল। ইহা গোঁড়া-ভক্তের অত্যুক্তি বর্ণনা নয়, যুক্তিহীন ভ্রাস্ত বিশ্বাসীর কল্পনা নয়, কুসংস্কারমগ্র অল্পবৃদ্ধি জনের রচিত-কথা ও নয়। কিন্তু সত্য মিথ্যা অবধারণ ক্ষম বিচার-নিপুণ স্ক্ষতবাহেষী ক্রতবিশ্ব সত্যনিষ্ঠ মনীধীগণের প্রত্যক্ষ দর্শন

<sup>\*</sup> Theistic Quarterly Review, October, 1879. হইডে

ও পরীক্ষার অনম্বরঞ্জিত সিদ্ধান্ত। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে হীকার করিয়াছেল যে, "পরসহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজে উদ্দীপিত হয়। সরল শিশুর স্থায় ঈশ্বরেক স্থমধুর মা নামে সম্বোধন, এবং তাঁহার নিকটে শিশুর মত প্রার্থনা ও আন্দার করা এ অবস্থাটা তাঁহা হইতে আচার্যাদেশ অধিকরূপে প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মধর্ম ভক্তিসন্ত্রেও বিশাস ও জ্ঞান প্রধান ধর্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্মকে অনেক সরস করিয়া তুলে।" তাঁহারা আরও বলেন,—"পরমহংস-দেবের সম্পায় ধর্মমতে যদিচ আমরা ঐক্যন্থাপন করিতে পারি না, কোন কোন মত ব্রাহ্মধর্মের অন্ত্রমাদিত বলিয়া জানি, তথাপি তাঁহার যোগ ভক্তি প্রধান সমুল্ভ জীবন যে, নববিধানের উরতি সাধনে বিধাতা কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র আমাদের সন্দেহ হইতে পারে না।"\*

কিন্তু কি সাধন বলে তিনি স্থার দর্শনের অধিকারী হইয়াছিলেন ? কি তপস্থা প্রভাবে সেই নিরক্ষর অন্তর হইতে জ্ঞান
ভক্তির অবিরাম স্রোত নিঃস্ত হইত ? যে কামিনীকাঞ্চনক্ষপ
মোহময়ী মদিরা পানে জ্ঞাৎ উন্মন্ত, কি যোগৈশ্বর্যা লাভ করিয়া
তিনি তাহা স্পর্শমাত্র ও করিতে পারিতেন না ? কি প্রতিভা বলে কোন ধর্মাশাস্ত্রের একবর্ণ ও না জ্ঞানিয়া সর্ব্ধর্মসমন্ব্রের অলোকিক মীমাংসা তাঁহার হৃদয়ে আবিভূতি হইয়াছিল ? এই সকল গুরুতর প্রশ্নের সমাধান প্রসঙ্গে তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরুত্র।

প্রীরামক্ষের বিচিত্র চরিত্র কৃতর্ক ত্যাগ পূর্বক শ্রন্ধাবিত

<sup>\*</sup> श्रीम॰ त्रामकृष्णभामश्रदमा छेकि ।

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

্হইয়া অমুধ্যান করিলে এই সকল রহস্তের মর্ম্মোদ্যাটন হইতে
পারে ইহাই আমাদিগের ধারণা। ভগবান শ্রীরুষ্ণ গীতায়
য়লিয়াছেন,—

"যে ব্যক্তি শ্রহাবান জানলাভে নিরত ও জিতেক্সিয় সেই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে; জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরে ভাহার পরম শান্তিলাভ হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি অজ্ঞ, শ্রহাহীন ও সংশ্যাত্মা সে বিনষ্ট হয়, তাহার ইহলোক নাই, পর-লোক নাই, স্থও নাই।"\*

<sup>\*</sup> গীতা চতুর্থ অধ্যায়, ৩৯-৪০ স্লোক

## জন্মকথা।

बीतामकृत्कत वामाखीवन काहिनीत व्यत्नकाश्म *खनव्य*ि । আর কতকগুলি জনশ্রতি, বিশেষতঃ তাঁহার জনাবিবরণ, এক্সপ অলোকিক ঘটনাপূর্ণ যে, তাহার সঙ্গাসতা বিশেষক্লপে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীরামক্ষের জন্মকালীন ব্যাপার সকল তাঁহার জননা কতক স্থাে কতক জাগ্রতাবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। জনশ্রুতির বিষয় সকল ধে একেবারে ভিত্তিহীন একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না. কিন্তু এই সকল ঘটনার যথার্থতা এখন নির্দারণ করিবার কোনও উপায় নাই। এখন আমাদিগকে লোকপরম্পরাগত জনশ্রুতি বলিয়াই ইহা গ্রহণ করিতে হইতেছে, এবং জনশ্রুতি বলিয়াই ইহারা যে কতক অতিরঞ্জিত, কতক কল্পনা প্রস্ত, পার কতক বক্রার মনোভাব বিজ্ঞতিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। স্তবাং এই দক্ষ জনশ্রতির মধ্য হইতে মতা নির্বাচন একান্ত ত্ত্ত । সেইজ্বল জাঁহার চরিত বর্ণনায় সেঞ্জি আমরা বাধা হইয়া পরিত্যাগ করিলাম। কোন কোন শ্রুত বিষয় কোনরূপ যুক্তি বিরোধী নয় বলিয়া এবং তাঁহার নিজ মুখ কথিত চরিতের সহিত কোনরপ অসঙ্গতি না থাকতে আমরা তাহা গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার নিজ জীবনের অনেক ঘটনা তিনি অনেকের কাছে বলিয়াছিলেন এবং তাছা শ্রীম যথামগভাবে 'কথামুতে' লিখিয়া

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

রাথিয়াছেন। সেই কথাগুলি শুনিলেই মনে হয় যে, তাঁছাতে কিছুমাত্র কলনার সংস্রব নাই। অনেক সময় তিনি অনেক ঘটনা ইলিতে বলিয়াছিলেন। অনেক কথা অপরকে লক্ষ্য করিয়া যেন বলিতেছেন বলিয়া মনে হইত. কিন্তু কিঞ্চিৎ ভাবিষা দেখিলে সে সকল যে তাঁহার নিজের সম্বন্ধেরই কথা তাহা সহজেই বুঝা যাইত। আমরা তাঁহার নিজ মুপের এই সকল উক্তি হইতে তাঁহার চরিত্তকণা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জ্বলবায় সমাজ্বের রীতি নীতি জ্ঞান ও ধর্ম এই সকল মানুষের চরিত্র বিকাশের বিশেষ সহায়। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও জ্বলবায়্র উপর আমাদের স্বাস্থ্য পরিশ্রমণীলতা ও বলিঠতা বিশেষরূপে নির্ভির করে, এবং বাল্যকাল হইতে মাতাপিতা আত্মীয় বন্ধু ও প্রতিবেশীগণের যেরূপ আচার বাবহার জ্ঞান ও শিক্ষা ধর্ম ও নীতি আমরা দেখিতে পাই আমরা তাহারই অনুকরণ করিতে থাকি। স্তত্ত্বাং শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাহার জন্মভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা এবং তৎকালিক গ্রামবাদীদিগের সামাজ্ঞিক সংস্থান, শিক্ষা ও ধর্মজ্ঞাব কিরূপ ছিল তাহা বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক।

শ্রীরামক্ষের জনাভূমি কামারপুকুর গ্রাম হুগলী জেলার অধীন জাহানাবাদ উপবিভাগের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে কামার-পুকুর হুগলী, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার সংযোগ স্থলে তিনটী জেলার সীমারূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। কামারপুকুর জাহানাবাদ হইতে চারি জোশ পশ্চিমে, বর্জমান হইতে বোল জোশ দক্ষিণে এবং তারকেশ্র হইতে বার জোশ পশ্চিমে আমোদর নদেরতীরে

অবস্থিত। পূর্বেক কামারপুকুরের সরিহিত প্রদেশে এক সময় বঙ্গের কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওবা যায়। বঙ্কিমচক্রের অমর লেখনী প্রস্তুত ত্র্বেশন শিনীর গড়মানারণ ও শৈলেশ্বর শিবমন্দির কামারপুকুরের অনতিদুরে বর্ত্তমান। গড়মান্দারণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচক্র লিথিয়াছেন— "গড়মান্দারণে করেকটা তুর্গ ছিল, এজতা ইহার নাম গড়মান্দারণ হইয়া থাকিবে: নগর মধ্যে আমোদর নদা প্রবাহিত ৷ একস্থানে নদার গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তদ্বারা পার্মস্থ একথণ্ড ত্রিকোণ ভূমির হুই দিক বেষ্টিত হইয়াছিল। তৃতীয় দিকে মানবহস্ত নিথাত এক গড ছিল। এই ত্রিকোণ ভূমিথণ্ডের অগ্রাদেশে যথাত নদার বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথার এক বুহৎ তুর্গ জল হইতে আকাশু পথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আত্রল শির: পর্যান্ত কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত, তুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ তুর্গন্ল প্রহত করিত। অভাপি পর্যাটক গ্রভমান্দারণ গ্রামে এই স্বায়াদ লঙ্ঘা ছর্মের বিশাল স্তপ দেখিতে পাইবেন। তুর্নের নিয়ত্ত মাত্র একণে বর্ত্তমান আছে; অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে; ভতুপরি তিন্তিড়ী মাধৰী প্রভৃতি বৃক্ষসকল কাননাকারে বছতর ভূজার ভল্লকারি হিংপ্র জন্তুগণকে আশ্রা দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকটী হুর্গ ছিল। বাঙ্গালার পাঠান সমাটদিগের শিরোভূষণ হোসেন সাহার বিখ্যাত সেনাপতি ইসমাইল গাজি এই হুর্গ নির্মাণ করেন।"

দেশ স্থশাসনে রাথিবার নিমিত্ত, পাঠান রাজত্বকালে নির্শ্বিত একটা প্রান্ত রাজপথ বন্ধমান হইতে গডমান্দারণ ও কামার-

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

পৃক্রের পার্য দিয়া প্রী পর্যান্ত গিয়াছে। এই বহু জনপদব্যাণী দীর্ঘ পথদারা পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িয়া প্রদেশের প্রধান নগর সকল পরস্পর সংযুক্ত হইরাছে। বাণিজ্যের স্থবিধা বশতঃ নানাস্থান হইতে বণিকদল এবং ৮ প্রীধামে জগরাথদেব দর্শনার্থ যাত্রীগণ, এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকে। অপর একটী পাকা রাস্তা ভাগীরখী তীরস্থ বৈগুবাতী হইতে তারকেশ্বর ও জাহানাবাদ শ্রীয়া কামারপুক্রের নিকট দিয়া রাণীগঞ্জ অভিমুথে গিয়াছে। পর্বোপলকে গলালান, ৮ তারকেশ্বর দর্শনাদি করিবার জন্ত ও কার্যোপলকে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আসিবার জন্ত এদেশ-বাসাগণের ইহাই প্রধান পথ। এই ছইটা বিভৃত পথ সলিহিত থাকিয়া কামারপুক্র ও পার্শবর্তী গ্রাম সকলের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করিয়াছিল।

১২৭৪ সালের পূর্ব্বে এতদঞ্চলের লোকেরা মালেরিয়া জ্বর কাহাকে বলে জানিত না। সে সময় বর্জমান বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে লোকে স্বাস্থা পরিবর্ত্তনের জন্ত গমন করিত। তথন গ্রাম সকলে স্বস্থ ও প্রমক্ষম লোকেরই বাস ছিল। কামারপুকুরে তই তিন ঘর মাত্র প্রাক্ষণ বাস করিতেন। কেবল কায়স্থ ও বৈভ জাতি বাতীত, স্বর্থবিশিক গন্ধবিশিক জুগী কামার শাঁখারি নাপিত গোরালা সদ্গোপ ছুতার কৈবর্ত্ত জেলে বাগ্দী ডোম প্রভৃতি নিম্নর্গে প্রাম পরিপূর্ণ। এইরূপ সামাজিক জ্বস্থায় প্রিরামরুক্তের বালাজীবন কিরূপ সংস্থার প্রাপ্ত হইয়াছিল জ্বামরা পরে তুক্তি দেঞ্চিতে পাইব।

ু কামারপুকুরের শিরোদেশে আমোদর নদ বক্তগতিতে

প্রবাহিত হওয়াতে ধাশুকেত সকলে কৃষিকার্য্যের স্বস্থ কথন স্বলাভাব হইত না। এই প্রাদেশের ভূমি স্বভাবতঃই উর্বরা, আমোদরের সাময়িক বস্থায় ইহার উর্বরতা দিওল বৃদ্ধি হইরা চতুর্দিকের বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রচুর শস্ত উৎপাদন করিত। আমোদর তীরে গোচরভূমির ও অভাব নাই স্থতরাং এই সমস্ত প্রেদেশ কৃষিজীবীর আদর্শ বাসভূমি। কৃষিকার্যাই এ স্থানীয় গ্রামবাসী-গণের প্রধান উপজীবিকা।

কামারপুকুর পূর্বে একটা বদ্ধিষ্ণ গ্রাম বলিয়া গণা হইত। শ্রীপুর ও মুকুন্দপুর নামে গুইখানি গ্রাম ইহার সংলগ্ন থাকাতে ইহা একটা ক্ষুদ্র গঞ্জের স্থায় হইরাছিল। সে সময় কামার-পুকুরের হাটে নিকটবতী গ্রাম সকল হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষিকাত ও পণা দ্ববা বিক্রয়ার্থ আনিত হইত। গ্রামের অনেক জুগী জাতির বরে কাপড় গামছা হতা প্রভৃতি প্রস্ত হইয়া নানা স্থানে চালান যাইত। আব্লুস কার্ছের ত্কার নল, কটি বেলিবার চাকি ও বেলন প্রভৃতি ছুতারের কাজে কামারপুকুরের একটু যশ ছিল। উৎকৃষ্ট মিঠাই জিলিপী প্রভৃতি মিষ্টারের জন্ম কামারপুকুর প্রসিদ্ধ। শ্রীরামরুষ্ণ গ্রামের জিলিপীর অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। কেশবচন্ত্রের গুহে এক সময় আহার করিতে বসিয়া মিষ্টানাদি খাওয়া হইলে, কেছ टक्ट कात्र शहरात क्य उंशिक क्यूर्ताथ कंत्रन। जिनि বলিলেন,—"আমার গলা পর্যান্ত পূর্ণ, আর একটা পরিমাণ জ্বোর ও ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ নাই। जिनिनीत शथ हरत। जिनिनी हरन अक्शू

A

## **बि**तामकुक (नव।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যথন একেবারে পথ নাই, তথন জিলিপীর পথ কেমন করে হবে ?" তিনি উত্তর করিলেন,
—"যেমন কোন মেলা উপলক্ষে রাস্তার গাড়ীর অভান্ত ভিড়
হয়, পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, একটী মান্তবত্ত কটে
স্থেষ্ট চলিতে পারে না, এ অবস্থায় যদি লাট সাহেবের গাড়ী আসে, অভ্য অভ্য গাড়ী সরিয়া স্থান করিয়া দেয়।
এই ভিলিপী থাইবার পথ হবে, অভ্য অভ্য থাত দ্রব্য জিলিপীকে সম্মান করিয়া পথ ছাডিয়া দিবে।"

গ্রামে তিন চারিটী দীর্ঘিকা বহু পুষ্করিণী ভগ্নদেউল রাসমঞ্চ শিবমন্দির সমাজস্তান অতিথিশালা প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় কামারপুকুরের আর্থিক সম্বিক উন্নত অবস্থা ছিল। কিন্ত এই সকল জনহীতকর পূর্ত্তকার্যা গ্রামবাদীদিগের আর্থিক উর্ভি অপেকা তাহাদিগের ধর্মনিষ্ঠারই পরিচয় দেয়। কারণ তথনকার লোক সামান্ত ইষ্টলাভেই সম্ভুষ্ট থাকিত, আহার্যা দ্রব্যাদি সহজ-লভা, জন মজুর ও জল্প পারিশ্রমিকে কার্য্যে নিযুক্ত হইত। লোকে অর্থ উপার্জন করিয়া অবস্তা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে নিজের পর্ণকৃটীর না ভাঙ্গিয়া অত্রে দেবমন্দির নির্মাণ করিত, ব্রহ্মাত্র দান করিয়া বিভার গৌরব রাথিত, জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করিত, পান্ধনিবাস প্রস্তুত করিয়া সাধু অতিথি ও পথিকের শ্রান্তি দূর করিও। পূর্বে মধাবিত গৃহত্তের অবস্থা কিরুপ ছিল, দীনবন্ধু জাঁহার নীলদর্পণে গোলক-नार्थत मूत्र हरेरे वाहित कतित्रारहन→ "वर्गीत ककीता रा समासमी করে, গ্রিকেছন তাতে কথনও পরের চাকরি স্বীকার কর্ত্তে হয় নি । যে ধান জনায় তাতেত হইলেও ধর্মের সেবক প্রাহ্মণাদি সেবা চলে, আর পূজার থরচ্ থার বিধান ও ক্রম ব্রাহ্মণ পূজিত তেলের সংখান হইয়া ৬০। বেপ্তাদি সোপচারে করিতে হয় । ধর্মের আমার সোনার খন্মন্ত্র; ও ভাজমাসের সংক্রান্তির দিন ধর্মের ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের সেময় নানা স্থান হইতে যাত্রী সমাগম হয় । পুকুরের মাছ । এমন স্থনিয়া ধর্মের প্রসাদ পায় ও দিবারাত্রি ধর্মের হয় প আর কেই বা পারে পর্মের মানৎ করিয়া লোকে চুল রাথে। কবিকল্প মুকুলরাম গাহিয়াত গতি ও পূজার্থাকে ভকত বলে। নিবসে হানিফ গোপ, না জাভাবশালী হইলেও ব্রাহ্মণাদি ক্ষেতে উপল্লের নানা ধন । তবে ধর্মের নামে সন্নাস গোম তিল মুগ্ মাস, বুট সর্মপ কার্পাস, ি বিখ্যাত মন্দির স্বান্ত পরিত নিক্তেল।

বল্পূর্বের হইতে কামারপুকুর ও এই প্রদেশের প্রাম সকলে ধর্মসাকুর ও মনসাদেবীর পূজার বিশেষ আড়েম্বর চিল। ধর্মসাকুরের পূজা হিন্দুধর্ম বহিভূতি পূজা। অথচ এ অঞ্চলের এক্লপ গ্রাম বিরল ঘেখানে ধর্মসাকুরের পূজা হয় না। ধর্মসাকুর বাজালার বৌদ্ধর্মের শেষ স্মৃতি এখন ও এই প্রদেশে জাগাইয়া রাখিয়াছে। "যে ধর্মের জন্ম বৃদ্ধন্দেব অতুল এখর্ম্য পরিত্যাগ ও কঠোর সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, যে শৃক্তবাদ বৌদ্ধর্মের প্রধান লক্ষ্য, সেই মহাশুরীই ধর্মাদেবভার নামান্তর বলিয়া গণা। রমাই পত্তিত বাজালাদেশে এই ধর্মপূজার প্রবর্তক। তিনি বৌদ্ধরাজ্ঞা গৌড়াধিপ দেবপালের সময় সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধর্মের শৃক্তবাদ সহজ ভাবে প্রচারোদ্দেশে শৃক্তপুরাণ ও ধর্মের পূজা পদ্ধতি প্রচার

## वितामकृष्ठ (पर ।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন,— যেখানে বছ সংখ্যক নিয়শ্রেণীর তথন জিলিপীর পথ কেমন করে হবেঁগুলী, কৈবর্ত্ত প্রভৃতির বাস
— "যেমন কোন মেলা উপলক্ষে রাস্তাহিবদেবীর স্থায় কিন্তু ধর্মহয়, পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, ধর্মঠাকুর কোথাও ঘট,
স্থাই চলিতে পারে না, এ অবস্থা; কোথাও কচ্ছপাকার,
গাড়ী আসে, জন্ম জন্ম গাড়ী সরিয়ানির, কোথাও শিবলিঙ্গের
এই জিলিপী থাইবার পথ হবে, অন্ত নেক প্রকার প্রতিমা আছে।
সন্মান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে।", কোথাও বা ভক্তের মানসিক
গ্রামে তিন চারিটী দীছিারা ধর্মের স্থানে গিয়া পূজা দিয়া
শিবমন্দির সমাজভানুর কোথাও বিক্রুমণে তুলসী দিয়া পূজা করে
কামারপ্রস্কেন নেয় না। আবার কোথাও ছাগল, ভেড়া, মুর্গী
শৃকর পর্যান্ত বলি দেয়।"

"প্রায় সকল স্থানেই অতি নিয়শ্রেণীর লোকেই ধর্মের পূজারী, কোণাও তলে, কোথাও বাগ্লী, কোথাও কৈবর্ত্ত, কোথাও সদ্গোপ, কোথাও আগুরি, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ডোম বা পোদ। ডোম বা পোদের মধ্যে যাহারা পণ্ডিত আথাধারী তাহারাই পূজা করে। ডোমপণ্ডিতগণ বৌদ্ধার্যাদিগের প্রচলিভ তাম দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরে ধর্মপূজার অধিকারী হয়! তথন তাহারা আপনাকে ব্রাদ্ধানের সমকক্ষভাবে ও অপুর সকল জাতিকে স্ক্রজাতি অপেকা হীন মনে করে। ধর্মপ্রাকুর এক প্রকার ইহাদেরই নিজম্ব দেবতা। যেথানে ডোম প্রভৃতি নীচ জাতি পূজক, সেথানে শৃকর মুর্গী প্রভৃতি পশুপক্ষী বলি দিবার বাবলা দেখা যায়। কৈবর্ত্তাদি সেবিত ধর্মস্থানেই বলি নিষিদ্ধ।" "ধর্মের পূলক নীচ জাতি হইলেও ধর্মের সেবক ত্রাহ্মণাদি
সকল বর্ণেই আছে। পূজার বিধান ও ক্রম ত্রাহ্মণ পূজিত
দেবতার তায় স্নান ও নৈবেতাদি সোপচারে করিতে হয়। ধর্মের
গাজন হয়। বৈশাথ ও ভাজমাসের সংক্রান্তির দিন ধর্মের
উৎসবের দিন। এই সময় নানা স্থান হইতে যাত্রী সমাগম হয়।
সংক্রান্তির দিন পূজা দিয়া ধর্মের প্রসাদ পায় ও দিবারাত্রি ধর্মের
গান গাহিয়া থাকে। ধর্মের মানং করিয়া লোকে চুল রাথে।
ধর্মের গাজনের সন্যাসীদিগকে গতি ও পূজার্থাকে ভকত বলে।
বর্ম্মাকুর নীচ জাতির মধ্যে প্রভাবশালী হইলেও ব্রাহ্মণাদি
ভাতির গৃহত্বেরাও ইহার মানং করে। তবে ধর্মের নামে সন্নাস
উচ্চক্রেণীর লোকে করে না। যেথানে ধর্মের বিখ্যাত মন্দির
আছে, অনেক সংস্কৃতজ্ঞ যজমানী ব্রাহ্মণও যজমানের প্রীত্যর্থ
সেথানে ধর্মপূজা করিয়া গাকেন।"\*

কামারপুকুরের ধর্ম্মের নাম রাজরাজেশ্বর ধর্ম। ইহার মূর্ত্তি কচ্চপাকার। গাজন ছাড়া ইহার রথযাত্রা ও পূর্ব্বে মহাসমা-রোহে সম্পন্ন হইত। গ্রামে মনসাদেবীর পূজার ও বিশেষ আদির আছে। বাগ্দী ডোম কৈবর্ত্ত জুগী প্রভৃতি জ্ঞাতির মনসাদেবী কুলদেবতা স্কৃত্বাং মনসাপূজা ইহাদের প্রধান পূজার মধ্যে গণ্য। গ্রামে এই সকল জাতীয় লোকের বাস অধিক বলিয়া মনসাদেবীর পূজা ও গ্রামে উৎসবেব সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং এই কারণে অনেক উচ্চবর্ণের গৃহেও মনসাদেবীয় পূজার ব্যবস্থা আছে। সকল গৃহস্কই দেবী মঙ্গলচণ্ডীর মানৎ করিয়া থাকে।

<sup>\*</sup> বিশ্বকোষ হইতে সংগ্ৰহীত।

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

আমুড় গ্রামের বিশালাকী দেবীর মানৎ পূজা সকল গ্রামবাসীই বিশেষ শ্রদ্ধান্তক্তির সহিত প্রদান করে। গ্রামের কোন কোন গৃহত্তের, বিশেষতঃ স্থবর্ববিণিকদের হরিবাসর ও হরিসফীর্তনে বিশেষ অস্থরাগ ও উৎসাহ দেখা গায়। কর্ত্তাভ্রজা সম্প্রদায়ের ও কিছু প্রতিপত্তি আছে। কিন্ত দেবদেব মহাদেবেরই পূজা গ্রামের সকল পূজার প্রধান। শিবচঙ্গদী ও বৃড়শিবের গাজনে গ্রাম শুদ্ধ লোক মত হইয়া উঠে। গ্রামে অনেক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত, এবং সকল মন্দিরেই নিতা পূজানি হইয়া থাকে।

এইরপ প্রাকৃতিক-সৌন্ধাময়ী স্বাস্থা-সঞ্চারকারী ধাক্তধনে সুশোলিনী জনপদে, নিরক্ষর নিমুজাতি ও ক্ষকপূর্ণ গ্রামে এবং নিষ্ঠাভক্তি সমন্বিত বৈদিক ও অবৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে প্রীরামরুষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীরামক্ষের জীবনের প্রথম আদর্শ তাঁহার পিতা ও মাতা।
তাঁহার পিতার নাম খুদিরাম চটোপাধাার। খুদিরামের পৈতৃক
বাসভূমি আমোদর নদের অপর পারস্ত দেরে গ্রাম। এইরপ প্রবাদ
যে, গ্রামের জমিদার কোন বিষয় বাপারে অভিযুক্ত হইয়
খুদিরামকে তাঁহার পক্ষে সাক্ষা দিবার জন্ম অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অসক্ষত হওয়াতে জমিদারের হস্তে সর্বহাস্ত
হন। কামারপুকুরের তৎকালিক ব্রাহ্মণ জমিদার খুদিরামের বন্ধ্
ছিলেন। তিনি তাঁহার নিংশ্ব অবস্থা জানিতে পারিয়া নিজ গ্রামে
দেড নিঘা ধান জমি ও থাকিবার চ্ইখানি পর্বকুটীর প্রদান
করেন। খুদিরাম পৈতৃক ভজাসন পরিত্যাগ করিয়া কামারপুকুরে
আসিয়া বাদ্ধ করিলেন। বন্ধ প্রদন্ত 'কল্মীজ্লা' নামক সেই দেড



বিশা ভূমিগণ্ড এখন তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায়।
খুদিবাম প্রক্রতপক্ষে অ্যাচিত বৃত্তি অ্যবলম্বন করিয়া অতিকষ্টে
সপরিবারে জীবন্যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরপ
দরিত্র অবস্থায় পড়িয়াও স্বাপুত্র পালনের জন্ম তিনি প্রাণান্তে
কথন শুজের দান গ্রহণ করেন নাই। শুনা যাস, পত্রী চক্রমণিদেবী কোন ক্রিয় অনবধানতা প্রযুক্ত শুজেদত্ত দান গ্রহণ করাতে
তিনি এমন ক্রোধাবিস্ত হন যে, পায়ের পড়ম হন্তে লইয়া পত্নীকে
মারিতে গিয়াছিলেন। পিতার এরপ কঠোর আচারনিষ্ঠা ও
বিষয়বিরাগ শ্রীরামরুষ্ণেব স্মৃতিপথে সক্রদা জাণরুক ছিল।

খুদিরামের অটন বিশ্বাস ভক্তি ও অকপট তেজ্ঞঃপূর্ণ পবিত্রতা দেখিয়া গ্রামের সকলেই তাঁহাকে দৈবশক্তি সম্পন্ন মনে করিত। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার পদধূলি রোগীকে রোগ-মুক্ত করিতে পারে।

#### শ্রীরামক্ষণ বলিতেন,---

"আমার বাবা যথন ধড়ম পরে রাস্তায় চল্ডেন, সাঁয়ের দোকানীরা দাড়িয়ে উঠ্ত। বল্তো— ঐ তিনি আস্ছেন। যথন হালদার পুকুরে স্নান কর্তেন, লোকেরা সাহস করে নাইতে যেত না। খপর নিত—'উনি কি স্নান করে গেছেন ?' তিনি রঘুবার! রঘ্বীর! বল্তেন, স্মার তাঁর বুক রক্তিবর্ণ হযে যেত।" (ক

তাঁহার পিতৃব্য রামকানাই চট্টোপাধ্যায় ও অতিশয় সরল-চিত্ত ও প্রাগাঢ় ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। পিতৃব্যের বিশ্বাস ও ভক্তি সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

"হলধারীর বাপ • ভারি ভক্ত ছিল। স্নানের সময় কোমর জলে গিয়ে যথন মন্ত্র উচ্চারণ কর্ত,— রক্তবর্ণম্ চতুর্ম্থম্— এই সব বলে ধ্যান যথন কর্ত, তথন চক্ষ্ দিয়ে প্রেমাশ্রুণ পড়্ত।"

"আগেকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হলধারীর বাপের কি বিশ্বাস! মেয়ের বাড়ী যাচ্ছিল, রাস্তায বেলফুল আর বেল পাতা চমৎকার হয়ে রয়েছে দেখে ঠাকুরের সেবার জক্ত সেই সব নিয়ে ছই তিন জোশ পথ ফিরে তার বাড়ী এল। রাম্যাত্রা হচ্ছিল, কৈকেয়ী রাম্বে বনবাস যেতে বল্লেন। হলধারীর বাপ যাত্রা শুন্তে গিছিল—একেবারে দাড়িয়ে উঠ্ল। যে কৈকেয়ী সেজেছে তার কাছে এসে— পামরী' এই কথা বলে দেউটী প্রাণীপ । দিয়ে মুথ পোড়াতে গেল! (ক)

তাঁহার মাতা চল্রমণিদেবীকে গ্রামের সকলে মৃতিমতী দয়। বলিয়া জ্ঞানিত। লোকে তাঁহার দয়ার পরিচয়ে বলিয়া থাকে বে, জ্ঞানেক দিন কাঙ্গাল অতিথি গৃহে জ্ঞাদিলে পরিজ্ঞন দিগের আহারাস্তে জ্ঞবশিষ্ট নিজ্ঞের অর ব্যঞ্জন তাহাকে থাইতে দিয়া আপনি উপবাস করিয়া থাকিতেন। তাঁহার সরলতা ও লোভ শৃত্যতার দৃষ্টান্ত এইরূপ শুনা যায়,—চল্রমণি দেবী রুদ্ধাবস্থায় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরামক্বঞ্চের নিকটে গজাবাস করিয়াছিলেন। রাণী রাসমণির জ্ঞামাতা মথুরা-

<sup>\*</sup> হলধারী ভাঁহার পিতৃব্য পুত্রের নাম। ভাঁহার প্রকৃত নাম রামতারক, রামকৃষ্ণ হলধারী বলিতেন।



বায়ুহ সেস্চার্বর জুবুট

নাথ বিখাস তাঁহার আহারাদির জন্ত সমস্ত থরচ প্রদান করিতেন।
একদিন দক্ষিণেখরে অবস্থান সময় মথুরবাবু তাঁহাকে জিজাসা
করেন, যদি তাঁহার কোন অভিনায থাকে তিনি তাহা পূর্ণ
করিতে প্রস্তা অনেকক্ষণ চিস্তা করিয়া নিজের কোন
সাধই ব্ঝিতে পারিলেন না। মথুরবাবু পুনরায় বিশেষ অমুরোধ
করাতে, কে মতে ছাড়িবেন না দেখিয়া বলিলেন,—"তবে
একপাতা দোক্রা দিও"। মথুরবাবু শুনিয়া অশ্রুদম্বরণ করিতে
পারিদেন না, বলিলেন,—'এমন মা না হলে এমন ছেলে হয়।'

দরিদ্রেব পর্ণকুটীরে চিরদিন অরকট পীড়িত সংসারে এইরপ দেবোপম জনক জননা ও সজনগণের ক্রোড়ে তারামক্ষের প্রথম জ্ঞানোন্যেষ হয়। নিয়ে আমরা গুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বংশাবলী প্রদান করিলাম।

মানিকরাম চটোপাধাায়

খুদিরাম রামণীলা নিধিরাম রামকানাই | (ক্সা)

রামকুমার কাত্যায়নী রামেখর রামকৃষ্ণ দক্ষিকল। রামভারক (হলগারী)

রাম্ভাক্য

রামলাল লক্ষী শিবরাম

#### শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

বংশাবলী হইতে দেখা যায়, শ্রীরামক্ষ তাঁহার পিতার তৃতীয়
পুত্র। শ্রীরামক্ষের জন্ম সমন তাঁহার পিতার বয়স, ৬১
বৎসর ও মাতা চন্দ্রমণি দেবীর ৪৫ বৎসর বয়স হইরাছিল।
বংশাবলীতে আরও দৃষ্ট হইবে যে, শ্রীরামক্ষ জন্মিবার প্র
থুদিরামের আর এক কন্তা জন্মগ্রহণ করে। শ্রীরামক্ষের
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার, রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত ৮ কালীমাতার
প্রথম পূজারী ছিলেন। প্রায় এক বংসর পূজার পর তাঁহার
দেহত্যাগ হইলে, শ্রীরামক্ষের পিতৃবা পুত্র রামতারক (হলধারী)
কালী মন্দিরে পূজক হন। শ্রীরামক্ষের আত্মীয় ও জ্মুগত
সহচর হাদ্যরাম মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতৃষ্বসা রামনীলার দৌহিত্র।
স্বতরাং সম্পর্কে হন্য তাঁহার ভাগিনেয় হইতেন।

শ্রীরামক্ষের জন্ম বৎসর সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আসদ কোষ্ঠা নই হওয়াতে ১২৮৬ দালে অম্বিকা আচার্যোর দারা যে কোষ্ঠা প্রস্তুত হয় তাহাতে জন্ম বৎসর ১৭৫৬ শক, ও ১০ই ফাল্পন বুধবার শুক্রা দিতীয়া জন্মদিন বিলিয়া লিখিত আছে। শ্রীরামক্ষ এই কোষ্ঠাতে ভূল আছে বলিতেন। কোষ্টা সংশোধনের জন্ম ২০০০ সালে ক্ষেত্রনাথ জ্যোতিরত্ন গণনা করিয়া জন্ম বৎসর ১৭৫৪ শক স্থির করেন, কিন্তু দিন ও তারিখ তাঁহার সহিত অম্বিকা আচার্যোর কেনান ভিন্নতা নাই। অবশেষে শ্রীরামক্ষের নিজ মুখের কথা অবলম্বন করিয়া স্থানী সারদানল বিশেষ অন্ত্র্সন্ধান পূর্বক শ্রীরামক্ষের জন্ম বৎসর ১৭৫৭ শক নিরূপণ করিয়াছেন। এই জন্ম বৎসর ধরিয়া নারায়ণ জ্যোতিভূষণ যে নৃতন কোষ্ঠা গণনা করিয়াত্রন তাহাতে শ্রীরামক্ষের জন্ম, ১৭৫৭ শক ওই ফাল্পন বুধবার

শুক্লা দিতীয়া ত্রাহ্মমূহুর্ত্ত আর্দ্ধ ঘণ্টা রাত্তি থাকিতে হইয়াছিল। আমরা এই গ্রন্থে উক্ত বিশুদ্ধ গণনা অবলম্বন করিয়াছি এবং শ্রীরামরুফ্ড জীবনের ঘটনা সকল ১৭৫৭ শক ধরিয়া নির্মাপিত হইয়াছে।

বিশেষ কারণ বশতঃ পিতা তাঁহার গদাধর নাম রাখিয়া-ছিলেন। আত্মায়সঞ্জন ও গ্রামের সকলেই তাঁহাকে গদাধুর বলিয়া ডাকিত। শ্রীরামক্রফ যে তাঁহার বংশামুক্রমিক নাম ভাহা तः भावनी ्राशिटनरे वका यात्र शामी मात्रानानन निविद्याद्या त्य. তাঁহাব পিত। তাঁহার রাশি নাম শস্তচল রাথিয়াছিলেন। কিন্তু অন্বিকা আচার্যোর ও নারায়ণ জেগতিভূদিণের প্রস্তুত কোষ্টাতে তাঁহার রাশি নাম শস্ত্রাম লিখা আছে৷ কোষী গণনা করিবার সময় জ্যোতিয়ীগণ জাতকের রাশি অমুসারে কোন একটা নাম রচনা করিয়া থাকেন। অম্বিকা আচার্যোর কোষ্টা প্রীরামরুলের জন্ম সময়ের গণনা নয়, ইহা ৪০।৪: বংসর পতে তাঁহার পীড়ার সময় প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীরামক্ষণ কুম্বরাশিতে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্ম জ্যোতিষ মতে তাঁহার নামের আত্ম জকর গবা শ তুইটা বর্ণের একটা হওয়া উচিত। স্থতরাং তাঁহার রাশি নাম শন্তরাম হইতে পারে এবং গদাধর ও হইতে পারে। পিতা তাঁহাৰ নামকরণের সময় বিশেষ কারণবশতঃ গ্রাধ্র নাম রাথেন, তাহাতে তাঁহার রাশি নামেই নামকরণ হইয়াছে। পিতা কর্তৃক তাঁহার যে শস্ত্রাম বা শস্তুচন্দ্র নাম রাথা হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

# বাল্যসংক্ষার ও পাঠাভ্যাস।

সকলেই বিশেষ সংস্থার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মাতাপিতার সকল সন্তান একরূপ হয় না। প্রত্যেকটীর প্রকৃতি ভিন। এই জ্মামুক্রমিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ও ভারতের প্রাচীন তত্তজ্ঞরা একমত। তবে এদেশীয় তত্তবিদগণ এই প্রকৃতির কারণ, মানুষের স্বোপার্জিত পূর্বজনারত কর্ম বলিয়া অবধারণ করেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, মানুষ যদিও তাহার দেহমাত্র মাতাপিতার নিকট প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মাতা পিতার মানসিক সংস্থার, সংস্থাবশতঃ সন্তানের মনে সংক্রমিত হইয়া থাকে, এবং জন্মগ্রহণের পরও সে যেরূপ সংসর্গের মধ্যে থাকে তাহার মনে সেই সংসর্গজনিত ভাব ও সংক্রমিত হইয়া যায়। এইরূপ সংসর্গ প্রাপ্তি ও তাহার পূর্বাকর্ম জনিত। স্থতরাং তাঁহাদের মতে মানুষের চিত্তই তাহার সংস্থারের আধার এবং তাহার প্রকৃতির কর্তা দে নিজে। পাশ্চাত্য দার্শনিক পূর্বজন্ম স্বীকার করেন না। তিনি বলেন মানুষের সংস্কারসমষ্টি তাহার পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাগত দেহবীজ আশ্রয় করিয়া থাকে। মাতা পিতার শোণিত শুক্রোৎপর সম্ভানের দেহেই তাহা হল্মরূপে স্থিতি করে। মানুষ স্বয়ং তাহার প্রকৃতির কর্তা নয়। যাহা হউক, আমরা নিজে নিজে অমুভব করিয়া থাকি যে, অনিচ্চা সম্বেও মনের এক অজ্ঞাত আবেগে আমরা কার্যো প্রবৃত্ত হই, বিচার

## বালাসংস্কার ও পাঠাভ্যাস।

করিয়াও সেই বেগ ফিরাইতে পারি না। স্বতঃ উৎপরের ভার এই মানসিক বেগই আমাদের জন্মগত সংস্কার, প্রাকৃতি বা স্বভাব। এই প্রকৃতির বশীভূত হইয়াই আমরা সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়। গাকি। গদাধর কি প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? কি জন্মগত সংস্কারের বশীভূত হইয়া তিনি সকল কার্য্য করিতেন ? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়াছেন। তাল মন্দ জ্ঞানশৃভ্য পাচ বৎসরের বালকের স্বভাব ও পরমহংসাবস্থা একইরূপ ইহা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি নিজ বাল্যসংস্কারেরই ছবি আঁকিয়াছেন।

"ঈশরলাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্থভাব হয়।
বালকের 'আমি' পাকা আমি। বালক কোন গুণের বশ
নয়। ত্রিগুণাতীত। সন্ধরকঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়।
দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এইমাত্র ঝগ্ড়া মারীমারি কর্লে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব
কত পেলা। রজ্যোগুণের ও বশ নয়। এই থেলা দ্বর
পাত্লে, কত বলোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইল,
মার কাছে ছুটেছে। হয়ত একখানি স্থলর কাপড় পরে
বেড়াচছে; পানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে, হয়
কাপড়ের কথা একেবারে ভূলে গেল, নয় বর্গলাবায়
করে বেড়াচছে। যদি ছেলেটীকে বল—বেশ কাপড়থানি
কার কাপড় রেণ্ড সে বলে—আমার কাপড়, আমার
বাবা দিয়েছে,—না আমি দেব না। তারপর ভূগিয়ে
একটী পুঁতুল কি একটী বালি যদি হাতে লাও তা হলে

#### শ্রীরামকৃষ্ণ পেব।

পাচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে।

আবার পাঁচ বছরের ছেলের সন্থগুণের ও ,আঁট নাই।

এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, একদণ্ড
না দেখল্লে থাকতে পারে না, কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন
আন্ত জায়গায় চলে গেল, তথন নৃতন খেলুড়ে হল, তাদের
উপর তথন সব ভালবাসা পড়ল, পুরাণো খেলুড়েদের
একরকম একেবারে ভূলে গেল। তারপর জ্বাতি অভিমান
নাই। মা বলে দিয়েছে ও তোর দাদা হয়, তা সে ধোল
আনা ভানে বে এ আমার দাদা, তা একজন যদি
বামুনের ছেলে হয় আর একজন যদি কামারের ছেলে
হয়, তো একপাতে বসে ভাত থাবে। আরার লোক লজ্বা নাই,
ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছন ফিরে বলে—দেখ
দিকি আমার টোঁচান হয়েছে কি না ৪"

বাল্যভাবের ঈদৃশ স্বরূপ অভিনয় কি চক্ষে দেখা যায় ?
কিরূপ মনে ইহার জীবস্তচ্বি অকিত হয় ? কিরূপ জ্ঞানে,—
বালক জ্রিগুণাতীত, এরূপ তথ্যের প্রত্যক্ষ হয় ? যদি আমরা
সেই চক্ষু লইয়া দৃষ্টি করি আমরা ব্রিতে পারি যে, পাঁচ বৎসরের
বালকের মন সকলকেই বিখাস করে, তাহার আত্মপর জ্ঞান
থাকেনা, সে যাহা কিছু কাজ করে সমস্ত তাহার সরল হাদয়ের
প্রেরণায়, সে কামনা করিয়া কোন কাজ করে না, সে স্বার্থজ্ঞান
শৃন্তা, তাহার ভালবাসায় মায়ার টান নাই, তাহার রাগের ভিতর
লোহের সংস্পর্শ নাই, তাহার হর্ষ শোক অর্থহীন, সে আপনার

## বাল্যসংস্কার ও পাঠাভ্যাস।

আনন্দেই মত্ত, খেলার পুতৃষ্টীকেও সে জীবন্ত ভাবিয়া আদর করে, তাহার কাছে সব চৈতভাময় !

বৃদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে মান্ধায়ের বাল্যভাবের এই জ্গৎ-স্থ্র ভাঙ্গিয়া যায় : ক্রমশঃ তাহার ইন্দ্রিজ জ্ঞানের উদয় হয়, আমিছের ফুর্ত্তি হয়, বিচার বৃদ্ধির বিকাশ হইয়া মানুষকে প্রজ্ঞাবানের আসনে অধিরোহণ করায়। কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে যে স্বস্থা উপস্থিত হয় ভগবান শীরুষণ অর্জুনকে তাহা বলিয়াছেন,—

"মনোগত সকল প্রকার কামনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া আপনার অন্তরাত্মাতেই যে তুই তাহারই প্রজ্ঞা অর্থাৎ অপরোক্ষ অন্তভ্তিরূপ পূর্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হঃথ প্রাপ্তিতে যাহার চিত্ত উদ্বিশ্ন হর না, যাহার বিষয় তৃষ্ণা নাই, যাহার আসন্তিভ ভয় ক্রোধ মন হইতে বিগত হইয়াছে সেই সন্যাসীই পূর্বজ্ঞানী। যে ব্যক্তি সকল পদার্থেই আসন্তিভ রহিত, যাহার শুভ হইলেও শ্বর্ষ নাই অশুভ হইলেও দ্বেষ নাই তাহারই প্রজ্ঞা অর্থাৎ পূর্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। \*

উক্ত গুণ সকল প্রকৃত মুন্যুত্বের লক্ষণ,—ইহাই পূর্ণজ্ঞানীর অবস্থা, ইহাকেই জীবন্তু বা পর্মহংস অবস্থা বলে। মানুষের বাল্যজাব এই অবস্থার প্রতিরূপ। এইরূপ জীবন্তু লাভ করিবার জ্বাই বৈদিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন। এই শিক্ষার মূলে শ্রন্ধা— বালকের মত বিখাস। গুরুসেবা, ব্রহ্মচর্য্য, ইন্তিয়সংযম, সদাচার পালন, ঈশ্বোপাসনা, স্বাধ্যায় ও ধ্যান্যোগ অবলম্বন, এই অবস্থা প্রাপ্তির সাধনা। ইহার ফল ব্রহ্মজ্ঞান, জীবন্তু রূপ

<sup>\*</sup> গীডা—বিভীয় অধা**য় ৫৫—৫৭ স্লো**ক।

## শ্রীরামক্লফ দেব।

মন্ত্রাথের পূর্ণ বিকাশ। কিন্তু দে বৈদিক যুগ নাই, সে বৈদিক সমাজও নাই। বর্ত্তমান কালে এরপ শিক্ষা-প্রণালীর প্নর্কার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কিরপ শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন হইলে হিন্দুর এই জাতীয় আদর্শে পৌছিতে পারা যায়, হিন্দুর জাতীয় ভাব রক্ষা পায় ইহাই এ যুগের প্রবল সমস্তা।

সরল বিখাস, সকলের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা, সদানন্দ ভাবও গুদ্ধস্ব হৃদয়ের বশে কার্যাল্লরক্তি ইহাই গদাধরের বালাশংস্কার। বাল্যকাল হইতেই এই বাল্যভাব তাঁহার জীবনের
নিত্য সহচর। তাঁহার জীবনের কার্য্য সকল লক্ষ্য করিলে
তাঁহার উক্ত বাল্যভাবের আবেগই দেখিতে পাওয়া যায়। বিচার
বৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য করা তাঁহার প্রকৃতি বিক্লম।
তাঁহার গুদ্ধ সরল হৃদয়, কি কাজ করিতে হইবে বা কি না
করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিত এবং তিনিও তাঁহার হৃদয়ের
পূর্ণ অনুরাগে সেই কর্মে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার বাল্য কিশোর
যৌবন বা প্রৌড় কোন কালেই তিনি বাল্যভাব বিযুক্ত ছিলেন
না। তিনি নিজ মুখে বলিয়া ছিলেন,—"আমি কাঁদ্তাম আর
বল্তাম—মা, বিচার বৃদ্ধিতে বজ্রমাত দাও।"

পাঁচ বংসর বয়স হইলে গদাধর লোকিক প্রথা অনুসারে বিজ্ঞানন্ত কাল উপস্থিত বলিয়া পাঠশালায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠশালার শিক্ষা লইয়া নানা কল্পনার স্প্তি হইয়াছে। সকলেই তাঁহাকে মূর্ধ বলিয়া জানিত এবং তিনি নিজেও আপনাকে মূর্থ বিশিয়া পরিচয় দিতেন। স্ক্তরাং সহজ্ঞেই মনে হইল, তিনি পাঠশালায় নিশ্চয়ই পাঠে অমনোধােগী থাকিতেন, পাঠ-

## বাল্যসংস্থার ও পাঠাভ্যাস।

শালার প্রধান শিক্ষা যে মানসাক ও গণিত তাহাতে তাঁহার বৃদ্ধি কোন মতেই প্রবেশ করিও না, এবং পাঠশালার নাম করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া সহপাঠীগণের সঙ্গে হাটে মাঠে বাল্য-থেলায় অধিক সময় ব্যয় করিতেন। এই সকল মীমাংসা শুনিতে পাওয়া যায়।

পাঠশালার শিক্ষা এদেশের জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষা। গ্রামের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির দালানে বা চ্ছীমঞ্জপে ইছার অধি-বেশন হইত। গুরুমহাশয়ের বুতি ব্রাহ্মণেরা প্রায় গ্রহণ করিতেন না, অধিকাংশ স্থানে কায়স্থ বর্ণের হস্তে ইহা থাকিত। পাঠ-শালায় বালকের শিক্ষা সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর বয়সে আরক্ত হইয়া চারি পাঁচ বৎসর পরে শেষ হইত। বালক প্রথমে হাজে পড়ির পর, তালপাতায় বর্ণমালা ও বানান লিখিতে আরম্ভ করিত, আর সকল বালকে মিলিয়া সমস্বরে মানসান্ধ, কড়া গণ্ডা দশক নামতা বলিতে বলিতে এই সকল তাহার মুখস্ত হইয়া যাইত। পরে তালপাতায় ঐ সকল অন্ধ লিখন অভ্যাস করিয়া কলাপাতায় তেরিজ জ্মাথরচ প্রভৃতি ও নাম ধাম পত্র লিথিবার ধারা এবং সর্বলেষে কাগজে, হাতে লেখা পুঁথি দেখিয়া প্রতিলিপি লিখন ও পুঁথি পাঠ শিক্ষার পর পাঠশালার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত। ছই চারিজন কায়স্থাদি উচ্চবৰ্ বাতীত ভভক্রীনিয়ম মাসমাহিনা স্থাক্ষা জমাবন্দী থৎ লেখা মহাজন ও জমিদারের থতিয়ানথাতা লিখন প্রভৃতি অপর কেইই শিক্ষা করিত না। অর্থোপার্জ্জন এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল না, কোনরূপ বিল্লা উপার্জ্জন ও ইছার বিষয় ছিল না। পাঠশালায় পড়িলে বিশেষ গৌরব হইত না, আর এক্সপ

## শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

শিক্ষার হ্রাস বৃদ্ধিতে সমাজের উরতি বা অবনতি নির্ভর করিত না। এরপ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে কি গৃহস্থ কি, কৃষক কি দোকানী ও কি মহাজন সকলেই আপনার দৈনিক কার্য্য অনায়াসে নির্কাহ করিতে পারে; যাহাতে সকলেই নিজের কেনা বেচা ও দেনা পাওনার হিসাব, আত্মীয় স্বন্ধনের সংবাদের জ্বন্ত পত্র শেখা, আর অবসর থাকিলে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ভাষা-পূঁথি পাঠ করিয়া শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ ও শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিতে পারে। ইংরাজ অধিকারে যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছে তাহা প্রাতন পাঠশালার শিক্ষা অপেক্ষা কোন অংশে উরত হয় নাই বরং তাহার অবনতিই হইয়াছে।

কেবল অন্তাল জাতি ব্যতীত গ্রামের ব্রাহ্মণ শুদ্র সকল বর্ণের বালককেই পাঠশালার একস্থানে বিসিয়া মিলিত ভাবে শিক্ষালাভ কর্মিতে হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণ বালকের উপন্যন হইবার পর অপর বর্ণের সংসর্গ হইতে তাহাকে পৃথক থাকিতে হয় বলিয়া, শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইলেও সে বাধ্য হইয়া পাঠশালা পরিত্যাগ করিত। স্কুতরাং গলাধরের নয় বৎসয় বয়সে উপনয়ন হইবার পরও যে তিনি পাঠশালায় যাইতেন ইহা সন্তব বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ এই বয়সেই পাঠশালার শিক্ষার উদ্দেশ্য যে তাহার সম্পূর্ণ হইয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তিনি স্বহস্তে যোগাভার পালা, স্কুবাহুর পালা কর্মপ চই তিন্থানি পূর্ণি নকল করিয়াছিলেন। যোগাদ্যার পালা লেথার শেষে নিজের নাম সাক্ষর করিয়া,—ইতি সন ১২৫৫ সাল ভারিথ ২৯শে মান্থ শনিবার—লিথিয়াছেন। স্কুতরাং এই পূর্ণি ভাঁহার ত্রয়োদ্শ

## বালাসংস্কার ও পাঠাভাাস।

বৎসর বয়সের লেখা। এ সময় তাঁহার হস্তাক্ষর কিব্ধপ পরিপুষ্ট হটয়াছিল তাহা পুঁথিখানি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পাঠক-গণের অবগতির জন্ম তাহার প্রতিদিপি প্রদত্ত হইল।

তিনি অবশ্য বলিতেন যে, "পাঠশালায় শুভক্ষরী ধাঁ ধাঁ লাগিত।" কিন্তু এ কথায় এরপ অনুমান অনুচিত যে অক শিক্ষায় তাঁহার মানসিক তর্ব্বলতা ছিল, এবং বহু চেপ্তায় তিনি গণিত আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার হাতের লেখা হিসাব দেখিলে ইহাও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ৭।৮ বংসর বালকের পক্ষে হেঁয়ালি ছলে শুভক্ষরী নিয়ম, দর্শনশাস্ত্রের স্ত্তেব ভায় ব্যাথ্যা বাতীত বোধগমা না হওয়া তাঁহার মৃত্তা প্রকাশ করে না। অনেক বৃদ্ধ শুভক্ষরের ও তাহা ব্ঝিতে ধাঁ ধাঁ লাগিয়া যায়। মৃত্রাং আমরা ব্ঝিতে পারি যে, নবমবংসর বয়সেই গলাধরের পাঠশালার শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। তিনি পুঁথি লেখা ও পুঁথি পাঠ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু শিক্ষার প্রেরত উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন। বাল্যকালেই এই
শিক্ষা লাভ করিবার প্রেরত সময়। এ দেশের পাঠশালা সেই
শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত না হইলেও গদাধরের চরিত্রের
বিকাশ পাঠশালায়ই আরম্ভ হয়। পাঠশালায় উচ্চ নীচ দরিদ্র ধনী
সকলকেই একসঙ্গে লেখাপড়া খেলা গল্প সমস্তই করিতে হয়।
বিশেষতঃ কামারপুকুরে নিম শ্রেণীর লোকেরই বাস। দরিদ্র
হীনবর্ণ বালকগণের সহবাসে তাঁহার বাল্যস্থভাব প্রাফুটিত
হইবার অপুরুর স্ক্রোগ পাইয়াছিল। তাঁহার সরলবিশাসী

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

্আত্মপরজ্ঞানহীন ত্মেহময় সদানক বাল্যসভাব এই একপ্রাণ্ডার আকর্ষণের মধ্যে পডিয়া একটী হাদয়ে আর রুদ্ধ থাকিতে পারিল না! বালকের চক্ষু আপনার পর দেখে না, উচ্চ নীচ বুঝে না, তাহার ভালবাসার টানের ভিতর কোন ভেদবৃদ্ধি গাকে না। গদাধরের সরল চক্ষে সমবয়স্ত সহপাঠী বালকেরা কামার কুমার তেলি মালীর ছেলে নয়, তাহারা তাঁহার খেলুডে আপনার লোক প্রাণের বন্ধ। তিনি নিজের হাদয়ের ভালবাসা দিয়া সকলেরই ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিলেন . তিনি নিজ জননীর কাছে তাহাদিগকে দলে করিয়া আনিতেন: জননী চন্দ্রমণি আনন্দে তাহাদের সকলকে প্রীত করিয়া খাওয়াইতেন। আবার গদাধর যখন তাহাদের বাড়ীতে যাইতেন, সকল স্ত্রীলোক মিলিয়া কি করিয়া তাঁহাকে আপনাদের প্রস্তুত মিষ্টারাদি আহার করাইয়া সুখী করিবে ইহাই চিন্তা করিত। তাঁহার সদানন্দ ভাব স্থুমিষ্ট কথা মধুরকঠের গান গ্রামের আবাল-বুদ্ধ বনিতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই সকল দরিজ নিম জাত য-দিগের স্থপ চ:থ দোয় গুণ তিনি প্রাণে প্রাণে অফুডব করিতেন। ভাহাদের সঞ্জে মিশিয়া একপ্রাণ হইয়াছিলেন। এই অনুক্রণ ইতর স্থ্যাসের সাক্ষী, তাঁহার অল্লীল কথা উচ্চারণ, যাহার জন্ম আধুনিক শিক্ষিত ভদ্রমাজ তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়াছিল; আর তাহার সাক্ষীনীচ দ্রিজের জ্ঞা তাঁহার আজীবন সম্ভুত সহামুভূতি।

তিনি বালাভাবে কিরূপ পরিচালিত হইডেন, তাঁহার স্লেহময় হৃদয় কিরূপ আত্মপর বিবেচনা ও উচ্চ নীচ বিচারশৃত্য ছিল,



मृत्य श्रातिय भागान

## বাল্যসংস্কার ও পাঠাভ্যাস।

তাঁহার উপনয়ন সময়ের ঘটনা দেখিলে ব্ঝিতে পারা যায়। উপনয়ন সংস্থারকার্যা শেষ হইলে উপনীত বালককে মাতা বা মাতবন্ধগণের নিকট প্রথম ভিক্ষা চাহিতে হয়: স্মৃতি वरलन,-"মাতা বা ভগিনী, অথবা মাতার সহোদ্ধা ভগিনী অথবা যে স্বীলোকের ব্রজনারীকে প্রত্যাখ্যান ঘাবা অবমাননা করিবার সন্থাবনা না গাকে, ইহাদের নিকট ব্রন্ধারী প্রথমে ভিক্লা যাত্র প্রাক্রিবেন।" \* কিন্তু গদাণৰ জাঁহার মাতাৰ নিকট ভিজা না লইয়া কাঁছার ধারী কামাবকলা ধনীব নিকট প্রেণম ভিক্ষা লইবেন বলিয়া সম্ভল্ল প্রকাশ কবেন। তাঁহার জোষ্ঠ ভ্রাতা শদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ মশাস্ত্রীয় ও কুলপ্রথা বিবোধী বলিয়া তাঁহাকে বঝাইতে চেষ্টা করিলেও গদাধর সকলের অসম্বতিতে ধনীর নিকট ভিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নব**ম** বদীয় বালকের এক্সপ শাস্ত্র ও কুলপ্রথা বিগতিত কার্য। করিবার কারণ কি ৪ কেছ কেছ বলেন, ধনী পুর্নে গ্লাধরকে উপনয়ন সময় তাহার কাছে প্রথম ডিফা লইবেন এইরপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিল। দেই প্রতিজ্ঞা পালন করিবাব জন্ম তাঁহার এরপ আচার বহিন্ত কার্যোব আচরণ। কিন্তু প্রশ্ন হইতে भारत, धनीत जेनुम छे कहे अञ्चिताराव कि कारण हिल १ धरे ব্রান্সণসংসার কিরুপ আচাবনিষ্ঠ সে জানিত; সে গ্রাধ্রেব বাত্ৰী, –গৰাধৰ ভাষাকে মাতৃ সম্বোধন কৰে, ভাষাকে মাতৃৰৎ ভক্তি করে তাহাও জানিত। তথাপি উপনয়ন কালে শুদ্রের ভিক্ষা গ্রহণ করাইয়া পরিজ্ঞন সকলকে সন্তাপিত করিলে, নিজ্ঞে

মনুদ'হিতা, দ্বিতায় অধ্যায় ৫৫ ক্লোফ।

#### শ্রীরামকুষ্ণ দেব

অথে ভিকা দিয়া মাতাকে বঞ্চিত করিলে তাহার কি অধিক ইইলাভ হইবে ? আবার এই নির্থক অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্ম গোপনে পূর্বাহে বালককে প্রভিজ্ঞাবদ্ধ করা,—ধর্মভীরু স্ত্রীলোকের মনে এরূপ কুটিলতা ও ঘুণা স্বার্থপরতার উদর হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। উপনয়ন কালে গদাধরের শৃদ্দের নিকটি ভিকা গ্রহণ, তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন করিবার নিমিন্ত বিচারবৃদ্ধি প্রস্তুত দৃঢ়পণ বলিয়া বোধ করা যায় না, এবং সামা ও প্রাভূভাবের বশবতী হইরা তাঁহার ঘারা বর্ণধর্ম ও শাস্ত্রবিধির অসারতা প্রদর্শন ও মনে করা উচিত নয়। তিনি তিরজীবন স্ব্রান্তঃকরণে শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিতেন, কথনও ইচ্ছা-পূর্বক শাস্ত্রবাক্যা লহ্যন করেন নাই।

আমাদের অনুমান হয়, ধনী গদাধরের উপনয়ন কালে তাঁহার একজন ভিকা দাতা হইবে. এই মাত্র অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারে। কিয় গদাধর তাঁহার সহজ্ব বালাভাবের আবেশেই মাতার নিকট কিনা না লইয়া ধনীর নিকট প্রথম ভিকা যাচ্ঞা করেন। তাঁহার সবল বিশ্বাসী বালকের চক্ষে ধনা শুদ্র কুলোদ্ভবা নীচ জাতাঁয়া সা নয়। ধনী তাঁহার ধাতী,—প্রস্বান্তে ধনীই তাঁহাকে প্রথম ক্রোড়ে লইয়াছিল। জননীর মুথে শুনিয়াছিলেন যে ধনীও তাঁহার মা; তিনিও বুঝিয়াছিলেন ধনী তাঁহার ধোল আনা মা। ধনীর অকপট স্বেহ তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন। সেই ভালবাসার আক্রমণ আল্ড্যা শাস্ত্রবিধিও দৃঢ় আচার্নিছা ভাসিয়া গেল, তাঁহার অনুপ্রমাত্রক্তিও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না, তিনি ধনীর

বাল্যসংস্কার ও পাঠাভ্যাস।

সন্মুথে—'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' বলিয়া অঞ্জলি পাতিয়াছিলেন।
যতদিন না মানুষ এক্লপ বালকের মত সমদর্শিতা লাভ করে,
ততদিন মানুষের আতৃভাব কেবল কথায় থাকিয়া যায়।

## হৃদয়ের বিকাশ

শ্রীরামরুফ্টের স্থলনিত কণ্ঠের প্রাণমনমুগ্ধকারী গান অনেকেই শুনিয়াছেন। যে একবার শুনিয়াছে তাহার মোহিনী আকর্ষণ কথন ভূলিতে পারে নাই। এই স্থমধুর গানের উৎস বাল্যকালে তাঁহাতে সতঃই উনুক্ত হইয়াছিল। রাম্যাত্রা ক্ষণাত্রা রামরদায়ণ চণ্ডীরগান হরিদম্বীর্ত্তন এড়তি গ্রামে াহা হইত গদাধর তাহা গুনিতে গাইতেন। তাঁহার শ্বরণ-্শক্তি এরপ স্থতীক্ষ ছিল যে, একবার যাহা শুনিতেন তাহা ্কথনও বিশ্বত হইতেন না, আর যেরপ শুনিয়াছেন অবিকল তাহা গাহিয়া দিতে পারিতেন। গান শিথিয়া সেই পান দকলের কাছে গাহিয়া বেড়ান গদাধরের প্রধান বাল্যক্রীডা। স্থতরাং আমরা সহজে বুঝিতে পারি কেন সলানন্দ, প্রিয়দর্শন বালক গদাধর শৈশবেই গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেরই স্লেহ ভাজন হইয়াছিল। তাঁহার মুথে গান ভনিবার জন্ম সকল षरतहे डाँहरिक आमत्र कतिया नहेंगा गाहेक। ममनग्रस वानरकता তাঁহার দঙ্গে দঙ্গে থাকিত: গ্রামের নিকটে প্রান্তর বেষ্টিত মাণিকরাজার স্থন্দর নির্জন আফ্রকানন, ইহার পার্শ্বেই গোচারণ ভূমি। রাধাল বালকেরা প্রত্যহ এইস্থানে গরু চরাইতে আসিত। গদাধরকে দেখিতে পাইলে তাহারা গরুগুলি গোচারণ মাঠে ছাড়িয়া দিয়া আমবাগানের ভিতর গদাধর ও তাঁহার



সহচরদের সঙ্গে মিলিয়া কথন গান ব কীর্ত্তন কোন যাত্রার পালা অভিনয় করিয়া থেলা করিত। ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এই বাল্যক্রীড়ার ভিতর দিয়া গদাধরের ভাবময় চরিত্র কিরূপ ফুটিয়া উঠিতেছে। কেমন তাঁহার সঙ্গীত ও অভিনয় অফুরাগ, ভগবৎ অফুরাগের দিকে তাঁহাকে ধীরে ধীরে লইয়া যাইতেছে। সর্ব্বন্ধণ ভগবৎ গুণাফুকীর্ত্তনের আমোম ফল—ভগবৎ ভক্তি, তাঁহার কোমল অন্তর কেমন অলক্ষ্যে পূর্ণ করিতেছে।

গদাধরের নিজ গৃহও তাঁহার হৃদয় বিকাশের অপর একটী
পুণাক্ষেত্র। জ্ঞানোন্তেকের সঙ্গে তিনি সর্বক্ষণ একাত্র চিত্তে
দেখিতেন, তাঁহার পিতা কিক্কপ শুদ্দমন্ত ভাবে ইপ্টদেব রঘুবীরের
দেবার আয়োজন করিতেছেন, সহতে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া
শ্রীবিগ্রহকে মাল্যচন্দনে বিভূষিত করিতেছেন, কি ভক্তিপূর্ণ
হৃদয়ে পূঞা অপ ধ্যান স্তবপাঠ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া
রহিয়াছেন, নিমিলিত নেত্র হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে!
তাঁহার সৌমা তেজ্বংপূর্ণ মূর্ট্টি কি অপূর্ব্ররাগেরঞ্জিত! জীবনের
প্রত্যুবে তাঁহার নির্মাল মানসপটে এই পবিত্র চিত্র দৃঢ় অক্কিত
হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন.—

"আমার বাবা রামের উপাদক ছিলেন। আমিও রামাৎমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি যথন আমার বাবার ভক্তির কথা ভাবি,—তিনি ফুলগুলি লইয়া তাঁর ইপ্তদেব রঘুবীরের পূজা করিতেছেন, তথন আবার যেন আমার হৃদয়ে সেই ফুলগুলি ফুঠে উঠে, আমাকে দিবা সৌরভে পূর্ণ করে।"

কিন্তু তাঁহার পিতার নিকট হইতে এই পবিত্র শিক্ষালাভ তাঁহার ভাগ্যে অতি অল্প দিনই ঘটিয়াছিল। সাত ।বংসর বন্ধসে তিনি পিতৃহীন হন। মনে হইতে পারে জীবনস্বরূপ পিতার দেহাবসানে তাঁহার স্নেহময় হালয় কিরূপ শৃত্যময় ও সহায়হীন বোধ করিয়া আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিময় হইয়াছিল। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, বালকের মন ভাব প্রবণতা বশতঃ সংসারের এইরূপ হর্ঘটনায় সে সাময়িক অথৈয়্য হইলেও, তাহার চিন্তু বিচারপ্রবণ হয় না; স্থে তৃঃথের ভবিষ্যৎ বিচারে তাহার মন চিন্তাকুল হইতে চাহে না। আমরা জানি, বাল্যভাবই গদাধরের হালমের বিশেষত্ব। স্ক্তরাং তাঁহার দ্যাপূর্ণ অন্তরে মায়া কিরূপে দীর্ঘকাল স্থান পাইবে ? পিতার জ্বদর্শনে তাঁহার হালয়ের শোকায়ি অল্প দিনেই নির্কাপিত হইয়াছিল, এরূপই অনুমান হয়।

কামারপুকুর গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের, গ্রামের ভিতর অতিথিশালা আছে। আমরা দেখিয়াছি, বর্দ্ধমান হইতে পুরী পর্যান্ত একটা পাকারান্তা কামারপুকুরের নিকট দিয়া গিয়াছে। পুরীঘাত্রী অনেক সাধু সয়্যাসী জগনাথ দর্শন করিতে যাইবার এবং দর্শনান্তে ফিরিবার সময় এই অতিথিশালায় বিশ্রাম করিবার জন্ত আগমন করিয়া থাকেন। গদাধরের পিতৃবিয়োগের কিছুদিন পরে ঘটনাবশতঃ গ্রামের অতিথিশালায় অনেক সাধু সয়্যাসীর সমাগম হয়। গদাধর অবকাশ সময় অতিথিশালায় সাধু দর্শন করিতে যাইতেন। পূর্ব্বে তিনি বেরূপ পিতার শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিতে রঘুনীর বিগ্রহের পূজাদি দেখিয়া অন্ত কাজ ভূলিয়া বাইতেন, এই সাধুদের গান ভজন পাঠ পূজা দেখিবার জন্ত

সব ভ্লিয়া তাহাদের নিকট বিদিয়া থাকিতেন। তিনি নিবিষ্ট মনে কাহারও শাস্ত্রপাঠ ও ভজন শ্রবণ করিতেন, কাহারও আনাদি প্রাতঃরুত্য সমাপন, অঙ্গে বিভূতি লেপনাদি কর্মা শাগ্রহের সহিত পর্যাবেক্ষণ করিতেন, কাহারও বা ইষ্ট-বিগ্রহ পূজার জন্ম দ্রবাদি স্বহস্তে আহরণ করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন। এ সময় সাধুদের নানাভাবে সেবা করিতে দেখিয়া মনে হয়, গদাবরের জীবনের আকাজ্ঞা যেন এক অভিনব তেজ্জনার বশে পূর্ণ হইবার স্থ্যোগ পাইয়াছে। তিনি বলিতেন,—

"ছেলে বেলায় লাহাদের ওথানে দাধুরা যা পড়্তো, বুঝ্তে পার্তাম, তবে একটু আঘটু ফাঁক যায়। কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বৃশ্বতে পারি, কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।" (ক)

তাঁহার এই কয়টী কণা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার একাগ্রতা কিরুপ গাঢ় ছিল। অপঠিত গীতালি সংস্কৃত গ্রন্থপাঠ অনভামনে শ্রবণ করিয়া তিনি এই বালাবয়সেই তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহার এই কথাগুলির নির্দেশে আমরা যেন মানসচক্ষে দেখিতে পাই, কি গভীর অনুরাগে তিনি সাধুসন্নাসী বেষ্টিত হইয়া তাহাদের পূজা দেখিতেছেন, ভজন শুনিতেছেন, তাহাদের ক্রিয়াকলাপে অবহিত চিত্তে যোগ দিয়া আপনাকে তাহাদেরই একজন বলিয়া বোধ করিতেছেন। শুনাবার, একদিন তিনি নিজ পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া সাধুদের ভায় ডোর কৌপীন ধারণ ও অকে বিভৃতি লেপন করিয়াছিলেন। অতিথিশালা

হইতে এইরপে সাধুবেশে সজ্জিত হইরা গৃহে আগমন ও জননীকে তাহা আনন্দে প্রদর্শন,—তাঁহার বাল্যক্রীড়া মাত্র বলিয়া মূনে হয় না। ইহাতে তাঁহার অন্তরের সরল বিখাস ও অনুরাগই দেখিতে পাওয়া যায়।

নবম বংসর ব্যসে ঠাহার উপনয়ন ও পাঠশালার শিক্ষা সমাপন হইলে তিনি গৃহদেবতা রঘ্বীরের পূজার ভার প্রাপ্ত হন। ইতঃপূর্ব্বে কিরুপে দেবপূজা ও জপধ্যানাদি করিতে হয়, তিনি পিতা এবং সাধুসন্নাসীগণের আচার দেখিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। এখন স্বয়ং দেবপূজায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার অন্তরের অভিলাষ পূণ করিবার সময় পাইয়াছেন। তিনি কায়মনোবাক্যে রঘুর্বারেব পূজা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মনে হইতে পারে দে, দেশে সর্ব্বাপী সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মাবিদ্যেরে মধ্যে তাঁহার অন্তরে,— সকল ধর্মাত সত্য,—এই উদাবভাব কোন সময় উদয় হইয়াছিল পূ ভাবিয়া দেখিলে বোধহয় যে, বালাকালেই গৃহদেবতা পূজাকালীন ভিনি উক্তরূপ অসাম্প্রদায়িক তথ্যে উপনীত হন।

আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার পিতা গৃহদেবতা বিকুশিলা রঘুবার ও রামেশ্বর শিবমূত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে তিনি শীতলাদেবীর ঘট স্থাপনা করিয়া তাঁহার নিতা পূজা করিতেন এবং অঙ্গনে রোপিত সাক্ষর্ফে মনসাদেবীর পূজা হইত। এই শিতলা ও মনসাপূজা বিশেষ অবধান যোগা। যদিও স্থানে স্থানে শীতলাদেবীর স্বতন্ত্র পূজার বাবস্থা আছে, কিন্তু যথায় ধর্ম্মসিকুরের পূজা হয়, প্রায় সেই স্থানেই শীতলাদেবীরও পূজা হইয়াথাকে। কেহ কেছ অনুমান করেন যে, বৌদ্ধতান্ত্রিকদিগের পূজিত শিশুরক্ষাকারিনী, ত্রণনাশিনী হারীতীই একলে শীতনারপে পূজা পাইতেছেন। ধর্মঠাকুরের ন্তার শীতলা পুলকেরাও প্রতি নিম্ভাতীয়। ইহাদের শীতলা পণ্ডিত বা ডোম পণ্ডিত বলৈ। শতলা পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে শাতলা মূর্ত্তি হাতে লইয়া ছারে বারে শাতলার মানংপূজা সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের গৃহস্থেরা বসস্তরোগ নিবারণের জ্বন্থ শীতশার পূজা দেন বটে কিন্তু কোন ব্রাহ্মণকেই শীতলা মূর্ত্তি পূজা করিতে দেখা যায় না। ঘট স্থাপন করিয়া সদবান্ধণ গ্রহে শীতশার নিতঃ পূজা আর কোথাও আছে কিনা আমরা অবগত নহি। কিন্তু শাস্ত্রামুগামী আচারবান থুদিরামের নিত্য শীতলা পূজার তাঁহার উদার ধর্মভাবের পরিচয় প্রদান করে। বিশেষতঃ গ্রামে যে ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার উৎসবে গ্রামের আপামর সাধারণের মত তিনিও ভক্তিপুর্বাক যোগদান করিতেন. ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মনসাদেবী ও গ্রামা দেবভার মধ্যে পরিগণিত এবং নিমন্তাতির ভিতর ইহার প্রতিষ্ঠা। বান্দণের গৃহে ইহার নিতাপূজাও দেখিতে পাওয়া যায় না। শীতলা ও মনসাদেবীর উপর খুদিরামের ভক্তি ও বিখাসের উদার ভাব, বালক গদাধরেও যে সংক্রমিত হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

গৃহে পৃদ্ধাকাণীন গদাধরের সহজ বাল্যভাব ও এই
নহাসত্য ধারণা করিতে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার
সরল আত্মপর দৃষ্টিহীন মন, পাঠশালায় শিক্ষার সময় সহপাঠীদের
ভিতর বেমন উত্তম ও অধম ভাব দেখিতে পায় নাই, গৃহ

দেবতা পূজাকালে বিষ্ণু শিব ও শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন দেব দেবী মূর্ত্তি সমভাবে তাঁহার অনুরাগ আকর্ষণ করিত, এবং শ্রেষ্ঠ নিরুষ্টরূপ বিদ্বেষ ভাব তাঁহার ভক্তিরসঙ্গিক্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিত না। তিনি যেমন সমবয়য় বালক দিগকে লইয়া প্রমত্ত ভাবে রামলীলা ও ক্রফলীলা অভিনয় করিতেন দেইরূপ কমলাকান্ত ও রামপ্রসাদের শিব খ্রামা বিষয়ক গান করিতেও তাঁহার স্বিশেষ আনন্দ হইত। তাঁহার পিতার আদর্শ এবং নিজ বালাভাব অনুর্বজ্বিত পূজা ও কীর্ত্তনাদি তাঁহাতে সাম্প্রদায়িক বৃদ্ধি উৎপন্ন হইতে দেয় নাই।

শ্রুত হওয়া যায়, এই সময় দেবপূজা ও সাংসারিক কর্ণের অবসরে তিনি অধিক সময় প্রতিবেশীদিগের গৃহে গান ও কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিছেন। আময়া দেখিয়াছি তিনি পুঁথি লিখিতে ও পড়িতে শিথিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তির সহিত মধুরস্বরে একাস্ত মনে প্রহুলাদ চরিত্র, দাতাকর্ণ প্রভৃতি পুঁথিপাঠ শুনিতে স্ত্রাপুরুষ, বালকর্দ্ধ সকলেই সমবেত হইত। সায়ংকালে গ্রামের মধু জুগী, শ্রীনিবাস শাঁথারি, সীতানাথ পাইন প্রভৃতির বাটীতে প্রতিবেশীগণ মিলিত হইয়া পরমানন্দে গদাধরের গান ও পুঁথিপাঠ শ্রুবণ করিত। সদানন্দ বালক গদাধরেক গ্রামের সকলেই কিরুপ প্রীতির চক্ষে দেখিত সীতানাথ পাইনের কন্তা কয়িনীর কথার ভাহার আভাস পাওয়া যায়। ক্রেরণী বিলয়াছিলেন,—"গদাধর বাড়ীর অন্ধরে আসিয়া আমাদিগকে কত পুরাণ কথা বলিতেন, কত রক্ষ পরিহাস করিতেন। আমরা প্রায় ঐ সকল শুনিতে শুনিতে

আনলে গৃহকর্ম দকল করিতাম। তিনি যথন আমাদের নিকট থাকিতেন তখন কত আনলে যে দময় কাটিয়া যাইত তাহা একমুথে আর কি বলিব। যে দিন তিনি না আদিতেন দে দিন তাঁহার অহুথ হইয়াছে ভাবিয়া আমাদের মন ছট্ফট্ করিত। ...কাহার প্রত্যেক কথাটা আমাদের অমৃতের ভায় বোধ হইত। দেজভা তিনি যে দিন আমাদের বাটীতে না আদিতেন, দে দিন কাহার কথা লইয়াই আমরা দিন কাহাইতাম। \*\*

গদাধর জন্ম হইতেই পিতা পিতৃহাও অনেক সাধুসন্নাসী সংসর্গে মহাসাধুসঙ্গ লাভ করিনাছিলেন। সেই মহাজন সংসর্গে তাঁহার সহজাত ধর্মভাব উদ্দীপিত হইনা তাঁহাকে পূজা জপ বান ভজনে সর্বন। মত্ত করিনা রাখিত। কখন দেবপূজা, কখন ভগবং গুণামুকীর্ত্তন, কখন পুঁথিপাঠ, কখন দেবপীলা অভিনয়, এইরূপে তিনি কালক্ষেপ করিতেন। বাল্যকাল হইতেই ভগবং তারণ মনন কীর্ত্তনই খেন জীবনের একমাত্র কার্যা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বাল্যকালেই গদাধরে আমরা নব লক্ষণা ভক্তি উদ্ভাসিত দেখিতে পাই। এ সাধনের কি কোন ফল নাই ? ভগবান প্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

"হে উদ্ধব ! শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আমার মঙ্গলজনক ও পবিত্রকারী চরিত্র কথা শ্রবণ, আমার লীলা সকল গান ও শ্ররণ, বারংবার আমার জন্মাদি অভিনয় ও আমার আশ্রিত হইয়া এবং আমার সেবার জন্ম ধর্ম অর্থ ও কাম আচরণ করিয়া, সনাতন প্রুষ যে আমি আমাতে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করে। এইরূপে

লীলাপ্রসঙ্গ, পূর্বকথা।

সংসঙ্গ হইতে প্রাপ্ত ভক্তির দারা, সেই শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আমার উপাসক ভক্ত হন এবং সাধুগণ আমার যে পদ দর্শন, করিয়া থাকেন তাহা অনায়াসে লাভ করেন।"\*

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ মুথে বলিয়াছিলেন,—

"নারদ বল্লেন,—আর কিছু চাই না, কেবল ভক্তি। এই ভক্তি কিরপে হয় ? প্রথমে সাধুসঙ্গ কর্তে হয়। সংসঙ্গ কল্লে ঈশ্বরীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা,— ঈশ্বর কথাবই আর কিছু শুন্তে ইচ্ছা করে না, তাঁরই কাজ কর্তে ইচ্ছা করে। প্রথমে স্ত্রীর ঘেমন স্বামীতে নিষ্ঠা আছে, সেইরূপ একটী-নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে হয় তবেই ভক্তিহয়। নিষ্ঠার পর ভক্তি। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে কেবল তাঁর কথা কইতে ইচ্ছা করে। যে যাকে ভালবাসে তার কথা শুন্তে ও বল্তে ভাল লাগে। সংসারী লোকদের ছেলের কথা বল্তে বল্তে লাল পড়ে।

"ভক্তি মানে কি—না কায়মনবাকো তাঁর ভজনা। কায়,—ম্বর্থাৎ হাতের হারা তাঁর পূজা ও সেবা; পায়ে তাঁর স্থানে থাওয়া; কাণে তাঁর ভাগবত শোনা, নাম গুণ কীর্ত্তন শোনা; চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন— অর্থাৎ সর্বাদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর দানা গুণ মনন করা; বাক্য— অর্থাৎ তাঁর স্তব স্ততি, তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন, এই সব করা। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কল্লে, তাঁর নাম গুণ সর্বাদা, তাঁর নাম গুণ সর্বাদা কীর্ত্তন কল্লে, তাঁর

শ্রীমন্তাগবন্ত, একাদশক্ষর, একাদশ অধ্যার, ২৩—২৫ লোক।

#### হৃদয়ের বিকাশ।

উপর ভালবাসা ক্রমে হয়। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম গুণ গান কর, প্রার্থনা কর, ভগবান্কে লাভ কর্বে কোন সন্দেহ নাই।" (ক)

কিরূপ মনের অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন হয় তিনি বলিতেছেন,—

"ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হয়। ভক্তি পাক্তল ভাব। ভাব হলে সচিচদানদকে ভেবে মানুষ অবাক্ হয়ে যায়। ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যায়। ভক্তিতে কুস্তক আপনি হয়। একাগ্র মন হলেই বায়ু স্থির হয়ে যায়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময় যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে সে বাক্শ্ল হয় ও তার বায়ু স্থির হয়ে যায়। ভাব হলে বায়ু স্থির হয়, কুস্তক হয়। (ক)

গদাধরের বাল্যজ্ঞীবনে ভগবানের নাম গুণ কীর্ত্তনের কল অবিলম্বে উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার নিশ্চলা ভক্তিবশে একদিন তাঁহারও মনপ্রাণ ঈশ্বরে লীন হইয়াছিল। একদিন তাঁহারও মন স্চিদানন্দকে ভাবিয়া অবাক্ হইয়াছিল। তিনি বলিয়া-ছিলেন,—

"ছেলে বেলাই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, দশ এগার বছরের সময়, বিশালাকী দেখুতে গিয়ে মাঠের উপর কি দেখুলাম! একেবারে বাহু শৃষ্ম! সবাই বল্লে বেহুঁস হয়ে গিছুলাম, কোন সাড়ছিল না। সেইদিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলাম! নিজের ভিতর আর একজনকে দেখুতে লাগ্লাম। যথন ঠাকুর পূজা করতে যেতাম, হাত্টা অনেক সময় ঠাকুরের দিকে

না গিয়ে নিজের মাথার উপর আস্তো, আর ফুল মাথার দিতাম। যে ছোক্রা কাছে থাক্তো, সে আমার কাছে আস্তো না, বল্ডো,—তোমার মুথে কি এক জ্যোতিঃ দেখছি, তোমার বেশী কাছে যেতে ভর হয়।" (ক)

কামারপুক্রের নিকট আরুড় গ্রামে, বিশালাক্ষী দেবীর স্থান।
করেকজন প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেবীর পূজা উপলক্ষে
প্রান্তর পার হইয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ মাঠের উপর তাঁহার
অপূর্ব ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। গ্লাধরের ইহাই প্রথম ভাবসমাধি। ভাবসমাধি হইলে তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইত, ব্রাহ্মভক্তের ও প্রতাপচল্রের কথায় পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।
শ্রীম, তাঁহার ভাব সমাধির এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র গান করিতেছেন।.....মাটার আসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। ...হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। দেখিলেন, ঠাকুর দাড়াইয়া নিম্পন্দ, চক্ষের পাতা পড়িতেছে না। নিয়াস প্রশাস বহিছে কি না বহিছে। জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সমাধি। মাটার এরূপ কথনও দেখেন নাই, শুনেন নাই! অবাক্ হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—ভগবানকে চিস্তা করিয়া মাসুষ কি এত বাহজ্ঞান শুস্ত হয়? না জানি কতদ্র বিশ্বাস ভক্তি পাকিলে এরূপ হয়! গানটী এই,—

"চিস্তয় মম মানস হরি চিদ্যন নিরঞ্জন। (কিবা) অনুপম ভাতি, মোহন মুরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন। নব রাগে রঞ্জিত, কোটী শশী বিনিন্দিত;

(কিবা) বিজ্ঞণী চমকে সে রূপ-আলোকে পুলকে শিহরে জীবন।"
গানের এই চরণটী গাহিবার সময় ঠাকুর রামরুক্ষ শিহরিতে
লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চ, চকু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত
হইতেছে। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন। এরই
নাম কি ভগবানের চিন্ময়ন্ত্রপ দর্শন ? কত সাধন করিলে, কত
তপস্তার ফলে, কতখানি ভক্তি বিশ্বাসের বলে এরূপ ঈশ্বর দর্শন
হয় ? আবার গান চলিতেছে,—

"হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণ,

দেখ শান্ত মনে প্রেম নয়নে অপক্ষপ প্রিয় দর্শন।"

আবার সেই ত্বন মোহন হাস্ত—শরীর সেইরূপ নিস্পাল, স্থিমিত লোচন, কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন,— আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানলে ভাসিতেছেন : সমাধি ও প্রেমানলের এই অন্তুত ছবি হাদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়া মান্তার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।" ক

কথিত আছে যে, অনেকাংশে এবংবিধ দিবাদর্শনের উপর খ্রীইধর্ম প্রচারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিশুখ্রীষ্টের ভক্ত-দিগকে উৎপীড়ন করিবার জন্ম যথন সল্ নামক কোন খ্রীষ্ট বিদ্বেষী দামাস্কাস্ নগরে যাইতেছিলেন, পথে এক দিবা জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। সল্ দিবাস্বর শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে,—সল্! সল্! কেন আমাকে পীড়ন করিতেছ ? সল্ বলিলেন,—প্রভূ! আপনি কে ? উত্তর শুনিলেন—আমি খিশু যাহাকে তুমি পীড়ন করিতেছ।

#### **बीतामकृष्य** (मर ।

পরে ইনিই সেণ্ট পল্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তৎকালীন সমগ্র গ্রীস ও রোম সামাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন।

3.6

সংশয়বাদী প্রশ্ন করেন,—"ঈশ্বরকে কি দেখা যায়'?" শ্রীরামক্রফ তাঁহার প্রভাক্ষ অনুস্তৃতি হইতে অবিশ্বাসীর বিশ্বাসের জন্ম সকল সন্দেহ নিরসন করিয়া বলিয়াছেন,—

"হা, অবগ্র দেখা যায়— সাকার রূপ দেখা যায় জাবার 
জরপণ্ড দেখা যায়। ঈশ্বরের কথা যদি কেউ বলে,
লোকে বিশ্বাস করে না। যদি কোন মহাপুরুষ বলে,—
"জামি ঈশ্বরকে দেখেছি", তব্ও সাধারণ লোকে সেই
মহাপুরুষের কথা লয় না। লোকে মনে করে, ও যদি
ঈশ্বর দেখেছে,— আমাদের দেখিয়ে দিক্। কিন্তু একদিনে
কি নাড়া দেখতে শেখা যায় ? বৈজের সঙ্গে অনেকদিন
যুরুতে হয়, তথন কোন্টা কফের নাড়ী, কোন্টা বায়ুর
নাড়ী, কোন্টা পিত্তের নাড়ী বলা যেতে পারে। যাদের
নাড়ী দেখা বাবসা তাদের সঙ্গ করতে হয়।" কে)

দিব্য দর্শন লাভ হইলে কিরপ অনুভব হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন,—

> "জ্ঞান হলে তাঁকে আমার দ্রে দেখা ধার না। তিনি আমার তিনি বোধ হয় না, তথন ইনি,—হাদয়ের মধ্যে, অন্তর্গামী-রূপে দেখা যায়। তিনি সকলেরই ভিতর আছেন, যে খুঁজে সেই পায়।" (ক)

একাদশ বৎসর বয়সে হাদয়ের তীব্র অফুরাগে সচিচদানক্ষয়ী নার দিব্যদর্শন লাভ করিয়া ভিনি অহভব করিতে লাগিলেন যে, মা

#### হৃদয়ের বিকাশ।

তাঁহার অন্তরে সর্বক্ষণ বিরাজ করিতেছেন। এখন হইতে তাঁহার দষ্টি সর্বাদাই অন্তমুখী। তাঁহার অনুরাগের বস্তু এখন তাঁহার নিজের হানয় মধ্যে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তমুখীতা মাঝে মাঝে এত তাঁত্র হইত যে, তিনি অন্তর্যামীর সহিত তন্ময় হট্যা নিজের স্বতম্তা ভলিয়া যাইতেন,—তাঁহার আমিত্ব জ্ঞান লোপ হইত। স্থতরাং বিশেষ উদ্দীপনা হইলে তাঁহার শুদ্ধসত্ত নির্মাল হাদয়-দর্পণে যে ভগবানের দিবাক্সপ দর্শন করিবেন তাহাতে আশ্চর্যা কি । এরপ শুনা যায় যে, এই সময় গ্রামের বালকেরা মিলিত হইয়া একটী যাত্রার দল করিয়াছিল৷ গদাধর এই যাত্রা-নলের একজন বিশিষ্ট অধিনায়ক ছিলেন। শিবরাত্রি উপলক্ষে সীতানাথ পাইনের বাটাতে সমস্ত রাত্রি ব্যাপী অভিনয় হইবার কথা। গ্রাধ্রের স্যাঙাত (স্থা), গ্রামের জমিনার ধর্মনাস লাহার পুত্র গ্যাবিষ্ণু, বেশকারী হইয়া তাঁহাকে শিবের বেশে সাজাইয়া দিল। গদাধর শিব সাজিয়া আসরে আসিবামাত্র শিবের আবেশে তাঁহার গভীব ভাবসমাধি হট্যা সমস্ত রাত্রি সংক্ষাশৃত্য হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে অনুরাগের প্রাবল্য হইলেই এরপ ভাব সমাধি তাঁহার মধ্যে মধ্যে হইত।

এই কালের আর একটা জনশ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। ঘটনাটা অত্যস্ত অসাধারণ বলিয়া সহজে বিশ্বাস না হইবার কথা। জনশ্রুতি এরপ যে, কোন সময় গ্রামের জমিনার লাহাবাবুদের বাটীতে প্রান্ধ উপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগ্রম হয়। সমবয়ক্ষ বালকগণের সঙ্গে গদাধরও প্রান্ধসভা দেখিতে গিয়াছিলেন। উপস্থিত অধ্যাপকমণ্ডলী বিশেষ কোন

#### **बीतामकृष्ठ (**पव !

শান্ত বিচারে প্রবৃত্ত হইরা প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে জক্ষম

হইরাছিলেন। গদাধর নিবিষ্ট মনে সমস্ত শুনিতে ছিলেন। হঠাৎ
তাঁহার মুথ হইতে এরপ কথা বাহির হইল যে, পণ্ডিভগণের

সকল সন্দেহ দূর হইয়া তাঁহারা শান্তের প্রকৃত মর্ম্ম বৃঝিতে
পারিলেন। রামক্রম্ম চরিত লিখিতে গিয়া অধ্যাপক মাকস্ মূলার্
ইহাকে ভক্তগণের কাল্লনিক অতিরক্সিত গল্প বিলয়া কটাক্ষ
করিয়াছেন। কিন্তু গদাধরের দিব্যদর্শনের প্রকৃত তথা হাদয়সম
করিলে ইহাকে গল্প বলিয়া মনে হয় না। প্রীরামক্রম্ম নিজের
দিব্যভাবাবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"সম্বরের পাদপদ্ম চিন্তা কল্লে আমার একটা অবস্থা হয়। পরণের কাপড় পড়ে যায়, শিড় শিড় করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কি একটা উঠে। তথন সকলকে ভূণজ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যদি দেখি বিবেক নাই, সম্বরে ভালবাসা নাই, খড় কুটো মনে হয়। সেজবাবুর \* সঙ্গে এক জায়গায় গিছ্লাম, অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার কর্তে এসেছিল। আমি ত মুখা। তারা আমার সেই অবস্থা দেখ্লে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হলে বল্লে, মহালয়, আগে যা পড়েছি তোমার সঙ্গে কথা কয়ে, সে সব পড়াবিল্লা সব পুহয়ে গেল। এখন বুঝেছি তাঁর রূপা হলে জানের অভাব থাকে না, মুখ বিলান্ হয়, বোবার কথা ফোটে। তাই বলছি বই পড়লে পঞ্জিত হয় না।" (ক)

রাণী রাদমণির জামাতা মথুরানাথ বিখাদ। রাণীর দেজজামাতা
 বিলয়া সকলে দেজবাবু বলিত।

# হৃদয়ের বিকাশ।

এই কথা হইতে বুঝা যায় যে, এ সময় গদাধরের মনে দিব্যভাবের আবেশ হওয়াতেই শ্রাদ্ধসভায় বালকের নিকট পণ্ডিত-গণ নিক্সন্তর হইয়াছিল। উপরোক্ত ঘটনাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে আম্বা তাঁহারই কথায় এইমাত্র বলিতে পারি,—

"তাঁর রূপা না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। আ্থার সাক্ষাৎকার না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। তাঁর রূপা হলে আর ভয় নাই। বাপের হাত ধরে গেলেও ব্রঃ ছেলে পড়তে পারে, কিন্তু ছেলের হাত মদি বাপ ধরে আর ভয় নাই। তিনি রূপা করে যদি সন্দেহ ভঞ্জন করেন, আর দেখা দেন, আর কট নাই।" (ক)

কি প্রগাঢ় ধ্যানযোগে মন নিমগ্ন হইলে, কীনৃশ প্রবল দিবরাহ্রাগ ও অব্যতিচারী ভক্তি বশে ভগবৎ প্রেমের বভা হ্রায়ে প্রবাহিত হইলে, একাদশ বৎসরের বালক ঈশ্বর দর্শনের অধিকারী হয় ? ইহা পৌরাণিক উপন্ত্যাস নয়, কবি কল্পনা নয়, ভক্তগণের অভ্যক্তিপূর্ণ অযৌক্তিক রটনা নয়, কিন্তু এই অলৌক্তিক রহস্থ এক শুদ্ধনন্ত বার্থিকে বটনা নয়, কিন্তু এই অলৌক্তিক রহস্থ এক শুদ্ধনন্ত বার্থিকে বটনা নয়, কিন্তু এই অলৌক্তিক রহস্থ এক শুদ্ধনন্ত বার্থিকে স্বাহ্যাছে। তাঁহার ভাবোন্মন্ত প্রেমানন্দ অবস্থা, উনবিংশ শতাব্দীর ক্তবিশ্ব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পঞ্জিত-গণ দেখিয়াছেন এবং বিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্থীকার করিয়াছেন যে, ইহা তাঁথাদের মনোবৃদ্ধির অগম্য ; ইহার সভ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। জগতের ইতিহাসে এরপ আর কয়টী জীবন আমরা দেখিতে পাই !

# वृिकत छेत्र्यय

আভ শৈশব হইতেই গদাধরের বৃদ্ধিবৃত্তির বিকাশ আরম্ভ হইয়াছিল। যে বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ, মন সহজেই তাহাতে একাগ্রভাবে সংযুক্ত হইত। তিনি যথন যাহা চিস্তা করিতে বসিতেন তাহাতেই তনায় হইতেন। তাঁহার একাগ্রতা সম্বন্ধে এক্লপ একটা ঘটনা শুনা যায়,—বর্ষাকাল একদিন প্রভাত সময় करवकी প্রতিবেশী বালক মিলিয়া মাঠের আলি পথে ঘাইতে ষাইতে চুবজি হইতে মুজি লইয়া থাইতেছিলেন। সহসা একথানি মেঘ উঠিয়া গাঢ় অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন করিতে লাগিল। शक्षां धत्र (कथिएनन, এक बाँक वक मिट्टे ममात्र छे छित्रा धारे एक । তাঁহার মনে হইল যেন কালমেন্বের কোলে শ্বেতপুষ্পের মালার স্থলর শোভা হইয়াছে। একাগ্রমনে দেখিতে দেখিতে এরপ धानिमध रहेरान (य, ब्लानमुख रहेम्रा मार्फ পড়িয়া গেলেन। তখন তাঁহার বয়স সাত বংসর মাত। ঘটনাটী তিনি নিজে বিশিয়াছিলেন। এক্লপ সহজে যে চিত্ত একাগ্রভাবে তন্মর হইতে পারে, অজ্ঞাত সত্য সেই চিত্তই আবিষ্ণার করিতে সমর্থ, সেই চিত্তই অলৌকিক তন্ত্র প্রতাক্ষ করিবার অধিকারী।

তিনি সহত্তে ঠাকুর গড়িয়া পূলা করিতে ভাল বাসিতেন।

পূপ্রকার প্রবাদ যে, তিনি শিব ও ভাষা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া

লোপচারে পূজা করিয়াছিলেন। গ্রামে পূজোপলকে যে গৃহে

প্রতিমা নির্মাণ হইত গদাধর যাইয়া নিবিষ্ট মনে তাহা দেখি-তেন। কিরূপে প্রতিমা নির্মাণ করিতে হয় তিনি এক সময় বলিয়াছিলেন,—

শ্রেন,—
"চালচিত্র একবার বৈষ্টামুট এঁকে নিয়ে ভারপর বসে
বসে রং ফলায়। প্রতিষা প্রথমে একমেটে, ভারপর
দোমেটে, ভারপর থড়ি, ভারপর বংক্তর্পরে পরে কর্তে
হয়।" (ক)

অল্পদেনেই তিনি ফুলালু দেবমূর্ত্তি গঠন করিছে নিদ্ধহন্ত হইয়া-ছিলোন। তাঁহার স্বহন্ত নিশ্বিত দেবমূর্ত্তি কেহ কেছ দেখিয়াছেন। তাঁহার ভাগিনের হালয় বলিতেন যে, তাঁহার হাতের প্রস্তুত নির্বান্তি দেখিয়া রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাব্র দৃষ্টি তাঁহার উপদ্ধি আরুই হয়, এবং কালাবাড়ীর মন্দিরের পূজা কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করেন। তাঁহার স্বহন্তে দেবমূর্ত্তি গঠন করিবার সার্থকতা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

চিত্রকর চক্ষে সৌন্দর্য্য দর্শন করেন, মানস পটে সেই সৌন্দর্য্য ধারণ করেন, পরে তাঁহার তুলিকা সেই সৌন্দর্য্য চিত্রপটে প্রতিফলিত করে। তিনি বলিতেন, 'ভিতরে ভক্তি না থাক্লে চাল-চিত্র আঁকা যায় না।' কিরূপ দেবভাবে তন্ময় হইয়া তিনি শ্বেন্মূর্ত্তি নির্মাণ করিতেন তাঁহার উক্ত কথায় তাহা প্রকাশ পায়। যে প্রতিভা বলে মহান্ সৌন্দর্য্য-ছবি মানস্নেত্রে ধারণ করিয়া অসাধারণ ধীসম্পন্ন চিত্রকরের আলোকিক চিত্র জীবস্তবং দৃষ্ট হর, গ্লাখরের অন্থপন্ সৌন্দর্যালুক্ক চিত্তে তাহা বিশেষ ভাবে বিভ্নমান ছিল। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,—

"যোগীর মন সর্বাদাই ঈশ্বরেতে থাকে,— সর্বাদাই আত্মন্থ।
চক্ষু ফ্যাল্ ফেলে, চক্ষু দেথ লেই বুঝা যায়। যেমন পাথী
ডিমে তা দিচ্ছে। সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে
নাম মাত্র চেয়ে হয়েছে। আচ্ছা, আমায় সেই ছবি
দেখাতে পার ? (ক)

অতুলনীয় রাফাএলের দৈব তুলিকায় এই চিত্র চিত্রিত হই-বার যোগ্য!\*

গদাধরের দৃষ্টিশক্তি এরপ ক্ষ্মভাবগ্রাহী ছিল দে, কোন বিষয় দেশিলে তাহার সর্বাপীন রূপ সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং স্থৃতিপটে দৃচ্রূপে মুদ্রিত করিয়া রাখিতেন। আবার যথন তাঁহার সরল প্রাণম্পশা ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতেন, তাহার স্থাভাবিকতা সকলকেই মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিত। মনীয়া ও প্রতিভার অন্তুত সমাবেশ নটকুলরবি গিরিশচন্ত্র বলিতেন, "গদি ঠাকুরকে আমাপেকা কোন ও বিষয়ে থাটো দেখিতাম, গুরু বলিয়া তাঁহার কাছে মাথা নো ওয়াইতে পারিতাম না। অভিনেতা বলিয়া আমার কিছু থ্যাতি আছে, কিছু তিনি সময়ে সময়ে আমাকে যে সকল অভিনয় দেখাইয়াছেন, তাহা হৃদয়ে জীবস্ত ভাবে গাঁথা বহিয়াছে। বিলমকলের সাধকের চরিত্র তিনি যেরূপ অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন, আমি নাটকে তাহার ছায়া মাত্র তুলিয়াছি। আমার মস্তিক্ষ নিতান্ত গুর্বল নহে; একদিন তাহার প্রীয়ুথে বেদান্তের কথা শুনিতে শুনিতে আমি তাঁহাকে

রাফাএলে ইটালির কণজন্ম চিত্রকর, মেরি কোলে যিশুপ্রীষ্টের দৈবী

মৃপ্তি চিত্রিত করিয়া জগতের অধিতীয় চিত্রকর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম,—মহাশ্য়, আরে বলিবেন না, আমার মাথা টন্টন্ করিতেছে, আর ধারণা করিতে আমি অক্ষম।"

কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অপূর্ব স্ক্রভাবগ্রাহিতা তাঁহার চিত্তর্তির যথেষ্ট পরিচয় নয়। বাহ্ন জগতের সামান্ত দৃষ্টবিষয় হইতে, অশ্রুতপূর্ব তব্বের উদ্ভাবন একমাত্র প্রতিভারই কার্যা। একটা আপেলের পতন বা একথানি অস্থিওও দর্শন করিয়া মহা বৈজ্ঞানিক তব্বের আবিকার, নিউটন ও ডারবানের মন্তিক হইতেই প্রেস্ত হয়। মনোরাজ্যের অলৌকিক দার্শনিক তব্ব ভগবান কপিল ও পতঞ্জলির মানস ক্রেত্রে উদয় হয়। মানব চরিত্রের মহায়সী মহর মহর্ষি বাল্যাকি ও ব্যাসের লেখনী চিত্রিত করিতে পারে। আর অহাক্রিয় আধ্যাত্মিক তব্ব মন্ত্রভ্রিয় ঋষিই প্রেস্ক্রকরেন।

মতীন্ত্রিয় জ্ঞানরাশি, অনাদি বর্ত্তমান বেন, কিভাবে বৈদিক ঋষি হাদয়ে আবিভূতি হইরাছিল এই বহিঃশিক্ষা পরিশৃত্য মূর্থ ব্রাহ্মণ ভাহা দেখাইয়াছেন। অলৌকিক অধ্যাত্ম তত্ত্ব সকল যে ক্লপে ভাঁহার চিত্তে প্রকাশিত হইত ভিনি ভাহা বলিয়াছিলেন,—

আগে প্রত্যক্ষ দর্শন হতো,—এই চক্ষু দিয়ে, যেমন তোমায় দেওছি, এখন ভাবাবস্থায় দর্শন হয়।" (ক)

শ্রুতিতে উল্লিখিড,—

ৰা স্থপণা সম্জা স্থায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্কাতে। ত্যোরতাঃ পিপ্লবং স্বাৰ্ত্তানশ্লনোহভিচাকশীতি।

"স্হবর্ত্তি ও সমান স্বভাব গৃইটা পক্ষা (জীবাত্মা ও প্রমাত্মা ) একই বৃক্ষে সংযুক্ত রহিয়াছেন; তত্ত্তারে মধ্যে একটা (জীব স্বাত্ত্

# জীরামকৃষ্ণ দেব।

কর্মফল ভোগ করেন; আর অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া দুর্শন করেন মাত্র।" জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই মহান্ উপমা, তিনি ঈদৃশ দাকার ভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অধ্যাত্মতক্ষের যে সকল প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা তিনি বলিতেন তাহা যথান্থানে বিবৃত হইবে।

গদাধরের চক্ষু সকল বিষয়ই সুক্ষাতুসুক্ষভাবে পর্যাবেক্ষণ করিত; তাঁহার চিত্ত এই সকল দুষ্টবিষয়ের প্রকৃত ভাব সহজেই অবধারণ করিত: এবং তাঁহার ধ্যাননিষ্ঠ বৃদ্ধি তমায় হইয়া খাস-প্রস্থাদের স্থায় অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রতাক্ষ করিত। এই প্রকার মানসিক বিকাশ প্রতিভার চরমোৎক্ষ। কি শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি এক্লপ মানসিক উৎকর্ষ লাভ ক্রিয়াছিলেন ৪ বালককালের শিক্ষা হইতে আমরা যে সংস্থার সঞ্চয় করি, হাদয়ে তাহা দ্যরূপে মুদ্রিত হইয়া থাকে,—জীবনান্ত পর্যান্ত তাহার শক্তি অনুমাত্র কীণ হয় না। বালকের কোমল চিত্ত দ্রবীভূত স্বর্ণের ভাষে বেক্সপ ছাতে ঢালিবে সেইরূপ আকারই धांत्रण कतिरतः वांगरकत हिन्त कार्रायशमशौ नव প्रार्थित क्लान्स्त मर्रामार्डे ५क्षण। वानारकत वानारकाछ। ও कार्याक्रियां (मह চঞ্চলতা প্রকাশ করে। বালককে তাহার ক্রীড়া ও অমুরাগের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিতে হইবে, অক্তথা দেই শিক্ষা ফলবতী হইবে না। গদাধরের প্রিচশালার কোন প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় নাই। কার্ণ, দেকালের পাঠণালা বৃদ্ধি বিকাশের স্থান ছিল না। যে কোন পাঠ পুনঃ পুনঃ আবুদ্তি করিয়া বর্ণমালা ও গণিতের অভ্যাস, আর দাগা বুলাইয়া হস্তাক্ষর শিক্ষা, পাঠশালার চরম



は、まる かんかん あいき

উদ্দেশ্য ছিল। সেইজ্বল্য পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়াও গদাধর আপনাকে মূর্থ বলিয়া জানিতেন।

কিন্তু তাঁহার শিক্ষার স্থান ছিল, মেথানে যাত্রাগান কীর্ত্তন: তাঁহার শিক্ষার স্থান, যেথানে হরিৎ তুণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর; যেখানে প্রথম রৌদ্রতাপিত ঘর্মাক্ত ক্লমক কর্ষিত ভূমি; যেখানে পাদপ-ছায়া-শীতল, পক্ষীকৃঞ্জিত, গুলামতা পরিবৃত নির্জ্জন উপবন ; যেখানে তুর্বাদলপূর্ণ গোচারণের মাঠ; যেখানে শভ্রগ্রামলা দিগ্ত-ব্যাপী ধান্তক্ষেত্র; আর তাঁহার শিক্ষার স্থান ছিল, ধূপ-গন্ধ-স্বাসিত, ফল-পুপ্ত-স্থােভিত পুণা দেবগৃহ। পাৰত বায়ু সেবন করিয়া সাধারণ আহারে পুষ্ট হইয়া, অনাবৃত মাঠে কাননে খেলা কবিয়া, ঠাহার শরীর স্কুস্ত ও বলিষ্ঠ ছিল। মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহার কর্ণবিবর মধুরম্বর প্রবণ করিবার জন্ম ব্যাকুল হইত, একবার যাহা শুনিত, ভূলিতে পারিত না। প্রকৃতির মনোহর শোভা দেখিয়া তাঁহার চকু সৌল্যা দর্শনে লোলুপ হইত, দেখিবার সাধ মিটিত না। স্থমধুর কীর্ত্তন গান করিয়া তাঁহার স্থকণ্ঠ স্থমিষ্ট বাকা ভিন্ন অত্ত কথা বলিত না। তাঁহার হস্ত অনুরাগের আবেশে স্কুন্দর দেবমূটি গড়িয়া সৌন্দর্য্যের প্রতিমা স্বষ্টি করিত। এইরূপে তাঁহার সৌন্দ্র্যা-লিপ্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম নিশ্মল চিত্তপটে শুদ্ধ-ভাবের ছবিই আঁকিত। তীব্র ভগবং অনুরাগ, অটলু একাগ্রতা, ও অথও স্মৃতি বেগবতী শ্রোত-শ্বিনীর ভাষে প্রবলতম হইয়া, **তাঁহার** চিত্তভূমি হইতে সর্ব-প্রকার অবিদা। ও বাসনা বিধৌত করিয়াছিল। এবং সর্প্রাবভাসক অমল নিষ্কলম্ভ সম্বন্তণ, অসাধনলন ধ্যাননিষ্ঠা সহযোগে, তাঁহার অমাত্র্যিক প্রাতিভজ্ঞান উন্মেষপুর্বাক অসাধারণ চরিত্রের বিকাশ করিয়াছিল।

#### শ্রীরামক্লফ্র দেব।

গদাধর প্রবল ঈশ্বানুরাগ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বালাকালে সর্ব্বসাধারণের সহিত তাঁহার প্রেমপূর্ণ ਮৌহার্দ্দ সেই অনুরাগেরই প্রতিজ্ঞায়। তিনি ইতর ভদ্র সকলকেই আপনার ভাবিয়া দেখিতেন। তাঁহার খেলার সহচর যগী, কামার, জেলে, মালা, তাহাদের সঙ্গে তিনি সরল প্রাণে মিশিয়া ছিলেন, তাহাদের দোবটা পর্যান্ত নিজের করিয়াছিলেন: তাহাদের কাছে অল্লাল কথা শিক্ষাও তাঁহার এই সহাতুভূতির ফল। কিন্তু তাঁহার অস্মীল বাকা উচ্চারণ, দেহের মলমুত্রের ন্যায় বাহিরেই সংলগ্ন থাকিত,— তাঁহার নির্মাণ চিত্তে কখনও স্থান পায় নাই। তিনি বলিয়াভিলেন,—"মা ! তুমি উনপঞাশ বর্ণক্রপিণী, তুমি বেদে আছ, তুমি কি থেউড়ে নাই ?" অশ্লীল থেঁউড়ও তাঁহার মনে ঈশ্বভাব উদ্দীপিত করিত। যে মন্ত্রীল কথা গোপনে বলিতে জিহবা কুঞ্চিত হয়, কাহা উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহার সমাধি দর্শন করিয়া একদিন মহা পাম্ও নাস্তিকও কাঁদিয়াছিল। 'কুদ্বমপাপ্ৰিদ্বম' নাম তাঁহাতেই প্রযুক্ত হইতে পাবে।

সাধারণ মানব স্বার্থ ভিন্ন আর কিছু শিক্ষা করে না। সে যাহা দেখে, যাহা হুনে, যাহা করে সমস্তই স্বার্থ জড়িত। কাজে কাজে তাহার মন স্বার্থ ছাড়া অন্স কিছু চিস্তা করিতে পারে না। কিছু পাঁচ বংসরের বালকের ন্যায়, গদাধরের মনের ভিতর স্বার্থের শেশমাত্র ছিল না। আর ভাঁহার শিক্ষার মধ্যে তিনি কেবল শিখিলাছিলেন স্থারে ভক্তি ও মনুযো প্রীতি। স্ক্তরাং যেথানে সাধারণ মানবমন স্বার্থ দেখিতে পায়, গদাধর তাহার ভিতর পরমার্থ দর্শন করিতেন। যে সকল বিষয়ের অনুশীলনে কেবলমাত্র

# বুদ্ধির উন্মেষ।

লোকিক জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার মধ্যে গদাধব তত্ত্বজ্ঞান দেখিতে পাইতেন। সেই নিমিত্ত ঢেঁকিশালায় ধান ভাজা, দোকানীর বেচাকেনা, জ্লেলের মাছধরা, কুমারের হাঁড়ীগড়া, মহাজনের ধানমাপা প্রভৃতি সাধারণ দৈনন্দিন ব্যাপারের উপমায়, কত গভীব তত্ত্বভাহার উক্তিতে, ঝিলুকের মধ্যে মুক্তার ভায় প্রবিষ্ট রহিয়াছে।

তাঁহার বালাচরিত্রে আর একটা বিচিত্র অন্ধরাগের বিষয় ৰেথিতে পাওয়া যায়, -- তাঁহার মেয়ে সাজিয়া থাকিবার অভিলাষ। সময়ে সময়ে তিনি মেয়ে শক্ষিয়া মেয়েদের ভিতর থাকিতেন, তাহাদের সঙ্গে তাহাদেরই মত গৃহকর্ম, কথাবার্ত্তা, ক্রাড়াকোতৃকে নিযুক্ত হইতেন। পল্লির অনেকের অন্তঃপুথে এই ভাবে গান অভিনয় করিয়া **অনেক সময় কাটাইতেন**। তাহাতে বাটীর কর্ত্ত-পক্ষেরা অনেকেই হর্ষপ্রকাশ করিতেন, কেচ কেচ আগতি উত্থাপন, কেই বা উপেক্ষা করিতেন। তাঁহার স্ত্রীবেশের অঙ্গভঙ্গী, সাজসজ্ঞা, চলন বলন এক্লপ স্বাভাবিক দেখাইত যে, পুরুষ ব্রিয়া কেহ সনেহ করিত না। স্তীভাবের অভিনয় তাঁহার কিরুপ অরুত্রিম, তৎসম্বন্ধে এরূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত মাছে।—গ্রামে তুর্গাদাস পাইন নামে একজন গৃহস্থ ছিলেন। বোধহয় অবস্থাপর বলিয়া বাটীর স্ত্রীলোকদের অপর কাহারও সহিত আলাপ করিতে দিতেন না এবং গদাধর অন্তঃপুরে গিয়া গান ও কৌতুক করেন তাহা তিনি পছন করিতেন না। একদিন সন্ধাণাঙ্গে গুর্গাদাস বাহিরের অঙ্গনে বসিয়া আছেন, এমন সময় গর'ধর স্ত্রীবেশে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন যে, তি<sup>া</sup>ন খেন কোন দুর

গ্রামের বিপনা স্ত্রীলোক, ভদ্রগৃহস্থের বাটীতে রাত্রের জন্ম আশ্রেম চাহিতেছেন। হুর্গাদাস কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া গদাধরকে অন্তঃপুরে ঘাইতে জনুমতি দিলেন। গদাধর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বাটীর গৃহিণী ও অন্তান্ত স্ত্রীগণের সহিত এরূপ সহজ্ঞ ভাবে মিশিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন যে, প্রায় প্রহরেক কাল এইরূপে ব্যাপৃত থাকিলেও কেহই তাঁহার ছন্মবেশ বৃঝিতে পারিল না। ইত্যবসরে তাঁহার মধ্যমন্ত্রা তাঁহার অস্তেমণে আসিয়া নিকটে কোন স্থানে থাকিতে পারেন ভাবিয়া, উচ্চৈঃমরে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। গদাধর প্রাতার কণ্ঠমর শুনিবামাত্র—যাই গো দাদ।! বলিয়া উত্তর দিলেন, এবং ক্রতপদে হুর্গালাসের সম্মুথ দিয়া বাহির হইরা গেলেন।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে তাঁহার স্ত্রীভাবে অভিনয় অনেকেই দেখিয়াছেন। একদিন তাঁহার স্ত্রীলোকের নানারূপ হাবভাবের অফুকরণ দেখিয়া কোন উপস্থিত স্ত্রীলোক বলিয়াছিলেন,—"স্মোথার কাপড় টানা, কাণের পাশে চুল সরিয়ে দেওয়া, বুকের কাপড় টানা, চংকরে নানারূপ কথা কওয়া,— একেবারে হুবহু ঠিক।" তিনি নিজ মুখে বলিয়াছিলেন,—

"আমি একজন কীর্ত্তনীয়াকে মেয়েকীর্ত্তনীর চঙ্ সব দেখিয়ে-ছিলাম। সে বল্লে—আপনার সব ঠিক্ ঠিক্; আপনি এসব জান্লেন কেমন করে ?" (এই বলিয়া তিনি সকলকে মেয়েকীর্ত্তনীর চঙ্ দেখাইতে লাগিলেন। কেইই হাস্থ সংবরণ করিতে পারিলেন না)। (ক)

কিন্তু মনে হইতে পারে, গদাধরের স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া

স্ত্রীদিগের স্থায় আচরণ করিবার অস্বাভাবিক অভিক্রচির কারণ কি ? বাল্যক্রীড়াবশে স্ত্রাবেশ ধারণপুর্বক স্ত্রীলোকের ভিতর থাকিবার কারণ অনুসন্ধান করিলে, আমরা তাঁহার প্রীতিপূর্ণ হানয়ের অকৃত্রিম ভালবাসাই দেখিতে পাই। স্ত্রীক্সাতির প্রতি ঐকান্তিক সহাত্মভৃতিই স্ত্রীদিগের মধ্যে স্ত্রীভাবে থাকিতে তাঁহার প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়াছিল। স্ত্রীলোকের মনোভাব বঝিতে গেলে স্ত্রী इटेट इटेट ,--- (कर्व मत्न मत्न वुका नग्न, जाहारात महिल সম্পূর্ণ ভাবে এক হইতে হইবে,—বেশভ্যায়, কথায়কৌতকে, মনেজানে,—তবে স্ত্রীজীবনের সুখ তঃখ, আশা আকাজ্ঞা, অন্তরের তর্বলতা, হাদয়ের বেদনা ব্ঝিতে পারিবে। যে সরল হাদরের ভালবাসার টানে গ্রামের দরিক্র নীচ বালকদিগকে আপনার করিয়াছিল, তাহারই আকর্ষণে এখন তিনি স্ত্রাভাবে ভাবিত হইয়া ন্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান বিরহিত হইলেন। ভারতের দরিদ্র পতিত নীচ-বর্ণের ও অজ্ঞানাচ্চর স্নীজাতির চুর্বলতা, একদিন এই দরিদ্র বাহ্মণ বালকের অন্তর প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিল, এবং তাহাদের সকল প্রকার ব্যাধি ও যন্ত্রণার একমাত্র ও্রধ,—ভগবৎ ভক্তি জানিয়া, তিনি তাহা অকাতরে বিতরণ করিয়াছিলেন।

গদাধরের স্ত্রীভাবে থাকিবার অপর একটা উদ্দেশ্য, আমরা তাঁহার কামিনীকাঞ্চন তাাগের জন্য সাধনার কথা চিস্তা করিলে বৃঝিতে পারি। মানুষ যতকিছু সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, দেহস্থের জ্ঞান তাহার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। অজ্ঞান বাল্যকাল অতীত হইয়া যতই বৃদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে, দেহস্থাভিলাষ ততই প্রভাব বিস্তার করে। এই চর্দ্দেশীয় সংস্কার বশীভূত না

থাকিলে সকল শিক্ষাই বার্থ হয়। সেইজন্ম প্রাচীনকালে শিক্ষাথার প্রতি ব্রহ্ম ও ইন্দ্রিসংখ্যের বিধান। গ্লাধ্রের জীভাব অবলম্বন, তাঁহার অভালিত নিফলন্ধ ব্রহ্মতিল। ইইয়াছিল।

আমরা গদাধরের মানসিক, নৈতিক ও আধাাত্মিক বিকাশের বিষয় কথঞিৎ আলোচনা করিলাম। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের অপর একটা বিশেষত্ব আলোচিত হওয়া আবগুক,—ইহা তাঁহার মানবভাব। তিনি বাল্যকাল হইতেই কি স্ত্রা কি পুরুষ, কি বালক কি বন্ধ সকলেরই সহিত কিরূপ সরল মনে মিশিতে পারিতেন আমরা দেথিয়াছি। বাল্যকালেই তাঁহার সরস রসিকতায় লোকে প্রেক্সিত হইত; তাঁহার অকপট রঙ্গ পরিহাসে হাস্থের স্ত্রোত বহিত; তাঁহার জিহবাগ্রবন্তা স্থানিষ্ঠ কথার উত্তর শুনিয়া পণ্ডিতও মুগ্গ হইত। স্ত্রীলোকের হাবভাব, চাটুভাষীর তোষামোদ প্রেভৃতির অঞ্করণে তিনি কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন গ্রামের সকলেই তাহা জ্ঞানিত। ক্রীড়া কৌতুকে তিনি কাহারও ইছল হইত না।

আনন্দময়ীর দিবাদর্শন লাভ করিবার ছই তিন বৎসরের মধ্যে যদিও তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অন্তর ভিন্ন ভাবে গঠিত হইতেছে, তাঁহার ক্ষতি ভিন্ন হইয়াছে, অন্তরের ভাব, ইচ্ছা আশা উদ্দেশু সমস্তই ভিন্ন পথে চলিতেছে,—তিনি আর সে গদাধর নাই, কিন্তু বাহিরে তাহার কোনক্ষপ প্রকাশ লোকে দেখিতে পাইত না। গৃহে রঘুবীরের পূলা করিতে গিয়া যদিও অন্ত কর্মা লয়া যাইতেন,—পূলা অপ ধ্যানে অধিক কাল কাটিয়া

যাইত, কিন্তু আবার গৃহকর্মেও তাঁহার কোনরূপ আলখ ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাত। রামকুমারের মাতৃহীন শিশুপুত্র অক্ষয়কে তিনি সকলা বক্ষণাবেক্ষণ কবিতেন এবং সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আহরণ ও অভাভ কায়। তিনি কখন অবহেশা করিতেন না।

স্তরাং এসময় মনেব মতঃগুলে ভাবাস্তর উপস্থিত হইলেও তাঁহার সহল্প মানব-ভাবের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য লাকিত হয় নাই। তাঁহার স্থায় স্থেহভক্তি পূর্ণ। তাঁহার পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি তুলনা রহিত। জনক জননীকে সাকাং স্থায় ক্ষায়া জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন। তিনি বলিগাছিলেন,—

"আমি মাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা কর্তাম, সেই জগতের মাই, মা হয়ে এসেছেন,—তাই কারু শ্রাদ্ধ শেষে ইটের পূজা হয়ে দাঁড়ায়। যতক্ষণ নিডের শরীরের থবর আছে, ততক্ষণ মার থবর নিতে হবে। তবে যথন নিজের শরীরের থবর নিতে পাছি নাতথন অন্য কথা,—তথন ঈশ্রই সব ভাব লন। যে বাপমাকে ফাঁকি দিয়ে ধর্ম কোর্লে তাব ছাই হবে। বাপ মা কত বড় বস্তা" (ক)

ভাতৃগণের আমুগতো তাঁহার কখন ক্রটি, ছিল না। সমবয়স্কদিগকে,—সকলেই তাহার। দরিত্র নীচ কুলোছব—তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন। বিবাহ হইবে, শশুরালয়ে যাইবেন, সাধ আহলাদ করিবেন, এরূপ অভিনায়ও তাঁহার অন্তরে বিদ্যমান ছিল। প্রাভবেশী স্ত্রীপুরুষ তাঁহাকে যেরূপ আন্তরিক ভালবাসিত ভতোধিক অরুত্রিম ভালবাস। তিনি প্রভাপনি করিভেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"দেশে শ্রীরাম মল্লিককে . জাতিতে গন্ধবর্ণিক ) কত ভালবাসিতাম। কিন্তু এখানে যথন এলো ছুঁতে পারলাম না।
বিষয়ী লোক এখন দেখলে ভয় হয়। শ্রীরামের সঙ্গে ছেলে
বেলায় খুব প্রণয় ছিল। রাত দিন এক সঙ্গে থাক্তাম, এক সঙ্গে
শুয়ে থাক্তাম। তথন ১৬।১৭ বংসর বয়স। লোকে বল্তো,—
এদের ভিতর এক জন মেয়ে মানুষ হলে ছজনের বিয়ে হতো।
তাদের বাড়াতৈ যখন ছজনে খেল্তাম, তখনকার সব কথা মনে
পড়ছে। তাদের কুটুম্বেরা পাল্লী ৮ড়ে আস্তো, বেয়ারাগুলো
হিঞ্চোড়া হিঞ্চোড়া বল্তে থাক্তো।" (ক)

গলাধরের মানব-ভাব তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবকে এক্সপ আবরণ করিয়। রাগিয়াছিল বে, তাঁহার সাময়িক দেবভাব ও সমাধির অবস্থা, কোনক্রপ রোগের উপদর্গ বলিয়া সাধারণ লোকে মনে করিত। আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী কেইট তাঁহার প্রকৃত অবস্থা বন্ধিতে পারে নাই।

আমরা গদাপরের বালাবতাব সমালোচনা শেষ করিলাম।
এখন আমরা বৃথিতে পারি, তিনি কিব্রপ সংস্থার এইরা জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, শৈশবে জ্ঞানোন্মেরের সহিত
যাত্রাগান ভজনাদি শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরান্ধরাগের বীজ তাঁহার
হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়: সাধুমুখে শাস্ত্রবাগেয়া, ভগবং গুণামুকার্ত্তন
শ্রবণ ও ভক্তিরসাস্বাদ করিয়া তাহার পুষ্টি হইতে থাকে; জপ ধ্যান
পূজাদিতে ময় থাকিয়া সেই অনুরাগের বৃদ্ধি সাধন হয়, এবং
আরণ মনন ও ভগবং লালাভিনয় দ্বারা, ভগবৎ ভাবে তন্ময় করিয়া,
তাঁহার অহেতুক ঈশ্বপ্রেম, তাঁহাকে সচিচদানন্মমীর দিবা দর্শন

লাভে অধিকারী করে। এফণে তিনি অন্সভক্তিবলে অন্তর্গৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া ভগবানকেই একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার বাল্যভাবের আত্মপরজ্ঞানহীন ভালবাসা, কিরূপ গ্রাম পাঠশালা হইতেই পরিপুট হইয়াছিল; উচ্চনীচ ভাব তাঁহার হৃদয়ে আদে জাগিতে না দিয়া, তাঁহাকে দরিত নীচবর্ণের সহিত একপ্রাণে মিলাইয়াছিল; স্মেহের আকর্ষণে কঠোর আচারনিষ্ঠ কুলে, নীচ শৃত্তকেও ব্রাহ্মণের অত্রে সহাত্মভূতির আবেশে স্ত্রীপুরুষ ভেদজান রহিত করিয়া, মানবরের অপুর্ব বিকাশ দেগাইয়াছিল।

আমরা আরও দেখিয়াছি, তাঁহার সৌন্দর্যা স্পৃহ। কিরুপ অসাধারণ! তাঁহার সৌন্দর্যা দৃষ্টি একদিকে জাড়াপ্রসঙ্গে তাঁহাকে দেবমূর্ত্তি গঠনে সিদ্ধহস্ত ও অপরদিকে তাঁহাকে একাগ্রতা শিপাইয়া ও ধ্যানযোগ পরায়ণ করিয়া,—কঠোর তপস্থারও অপ্রাপ্য, দিব্য সমাধির অধিকারী করিয়াছিল। একণে তাঁহার সেই অ্নন্সযোগ ও অব্যভিচারী ভগবংভক্তি, তাঁহার ভবিয়ৎ প্রোভিভজ্ঞান উৎপাদনের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে।

তাঁহার জ্যেষ্ঠলাতা রামকুমার এখন প্রোঢ় হইয়াছেন, সংসার প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপর লস্ত, কিন্তু তাঁহার অর্থোপার্জন সামালই ছিল। নিষ্ঠাবান ব্রাক্ষণকূলে জ্মগ্রহণ করিয়া, ছে কোন বৃত্তি অবলম্বন পূর্ণক গ্রাসাচ্চাদন নির্বাহ করিবার তাঁহার উপায় নাই। বিশেষতঃ তিনি ব্রাহ্মণবৃত্তির অনুক্রপ বিলাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি স্থৃতি ও জ্যোতিষে স্থপশুত। স্থাদেশে তাঁহার বিলাও কৃতিত্বের কোনক্রপ সফলতা না দেখিয়া তিনি ইতঃপূর্বের

কলিকাতায় একটা চতুপাঠা স্থাপন পূর্বক অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। অধ্যাপনা কার্য্যে তিনি কিন্ধপ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন ভাহা কেহ জ্ঞাত নহেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি স্বদেশে আসিয়া গদাধরকে সম্ভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। গদাধর যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তপন তাঁহার বয়স ১৭১৮ বৎসর (১২৫৯—৬০ :।

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পূজারম্ভ।

গদাধর যথন কলিকাতায় প্রথম আগমন করেন, রামকুমারের চতুপাঠী তথন আহারীটোলা নাথের বাগানে ছিল। নিকটেই পতিতপাবনা গলা। কিন্দু মাতেরই বিশেষতঃ দূর পল্লিপ্রামের হিন্দু সাধারণের গলাভক্তি অতান্ত প্রবল। হিন্দুর বিশ্বাস, গলায় সজ্ঞানে মৃত্যু মোক্ষ প্রদায়ক। দূর দেশস্ত জনেরা অনেক ক্লেশ ও অর্থরায় স্বীকার করিয়া, গলাজলৈ মৃত পিতৃগণের অন্তি সমর্পণ করিতে আদিয়া থাকেন। যোগ বিশেষে ও গ্রহণ সমর গলামান উপলক্ষে কত দূরদেশ হইতে গলাভীরে কিরূপে অর্গণন যাত্রী সমাগত হয়, তাহা সকলেই প্রতাক্ষ করিয়াছেন। সাধারণ হিন্দুর আয় গদাধরেরও অচলা গলাভক্তি। তিনি প্রতাহই গলায়ানে আসিত্রন। গলায়ান করিতে আদিয়া কলিকাতার স্ত্রাসমাজে কিরূপ অবিশাস ও ধর্মহানতা প্রবেশ করিয়াছে, তিনি তাহা লক্ষ্য করিতেন। তিনি বিশিতেন.—

"কেউ হয়তো গদামান কর্ত্তে এসেছে, সে সময় কোণা ভগবান চিন্তা কর্বে,—গল্প কর্ত্তে বসে গেল। যত রাজ্যের গল্প।—তোর ছেলের বিয়ে হলো, কি গয়না দিলে ?—অমুকের বড় ব্যাম,—অমুক শক্তর বাড়ী থেকে এসেছে কি না;—অমুক কনে দেখতে গিছ্লো, তা দেওয়া থোওয়া, সাধ আহলাদ খুব কর্বে,—হরিশ আমার বড়

ন্তাওটো, আমার ছেড়ে এক দণ্ড থাক্তে পারে না;—এত দিন আস্তে পারিনি মা,—অমুকের মেরের পাকা দেখা, বড় ব্যস্ত ছিলাম। বিধবা পিদী বল্ছে,—মা, হর্গা পূজা আমি না হলে হয় না,—প্রীটী গড়া পর্যান্ত! বাড়ীতে বিয়ে থাওয়া হলে, সব আমায় কর্ত্তে হবে মা, তবে হবে। এই ফুল-শ্যার যোগাড়,—থয়েরের বাগানটী পর্যান্ত! দেখ দেখি, কোথায় গঙ্গালান কর্ত্তে এসেছে, যত সংসারের কথা! বিশ্বাস নাই অথচ পূজা অপ সন্ধ্যাদি কর্ছে তাতে কিছু হয় না।" (ক)

জোঠনাতার যজমান-গৃহে পূজা করিতে যাইয়া বাটীর স্ত্রীলোক-দিগের ধর্মহানতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ছাদের উপর ঠাকুর ঘর. নারায়ণ পূজা হচ্ছে, পুজার নৈবেজ, চলনঘদা এই সব হচ্ছে,—ঈশ্বরের কথা একটী নাই! কি রাধতে হবে,—আজ বাজারে কিছু ভাল পেলে না,—কাল অমুক বাঞ্জনটী বেশ হয়েছিল,—ও ছেলেটী আমার থুড়ভুত ভাই হয়,—হাারে তোর সে কশ্বটী আছে ?—আর আমি কেমন আছি,—আমার হরি নাই! এই সব কথা। দেও দেখি ঠাকুর্মরে পূজার সময় এই সব কথাবার্ত্তা।"

"অনেকে আহ্নিক কর্বার সময় যত রাজ্যের কথা কয়, কিন্তু কথা কইতে নাই, তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইসারা কর্ত্তে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস,—হ্, উছ, এই সব করে। আবার কেউ মালা অপ কর্ছে,

#### কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পূজারম্ভ।

তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে,—জ্বপ কর্ত্তে কর্তে হয়তো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়,—ঐ মাছটা। যত হিসাব সেই সময়!" (ক)

উত্তম বৈশু রোগের লক্ষণ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করেন। অন্ত লোকে দেখিতে পায় না, কিন্তু বৈত্যের চক্ষে রোগীর শয়নের ভাব, নিখাসের গতি, অতি সামাল উপসর্গ মাত্র দেখিয়া রোগটী কি ব্ঝিতে পারেন। প্রত্যাহ গলার ঘাটে, প্রত্যাহ ঠাকুর পূজার সময়, প্রত্যাহ ঘরে ঘরে এই অবিখাস ও ধর্ম হীনতার দৃশু। আর ধে বৈশ্বের চক্ষে রোগের লক্ষণ এরপ স্পাইভাবে দৃষ্ট হয়, তিনি যে প্রকৃত ভব-রোগ-বৈশ্ব তাহাতে সন্দেহ কি ?

নাথের বাগান হইতে রামকুমার তাঁহার চতুপাঠী ঝামাপুকুর গোবিল চাটুযোর বাড়ী স্থানান্তরিত করেন। এথানে অধ্যাপনা ছাড়া অনেক সং শুদ্রের গৃহে যাজকতা করিতেন। এই উপলক্ষে গদাধরের, ঝামাপুকুরের প্রসিদ্ধ দিগম্বর মিত্র, আটপুর নিবাসী রামচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির বাটার পরিজ্ঞানের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। অনেক গৃহস্থ গৃহে যাতায়াত করিতে করিতে, তাঁহার স্থানেশর সাধারণ লোকের গ্রাম্য সরলতা ও ধর্ম নিষ্ঠার সহিত, এই সকল সংসারী লোকের বিষয়ামুরাগের প্রাবন্য ও ঈশ্বর বিমুখতা, অত্যন্ত বিসদশ বোধ হইত। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"সংসারী লোক এত শোক তাপ পায় তবু কিছু দিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হল, তবু আবার বিয়ে করবে। ছেলে মরে গেল, কত শোক পেলে, কিছু-দিন পরেই সব ভূলে গেল। তবু আবার বছর বছর ছেলে

#### জীরামকৃষ্ণ দেব:

হবে! সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল, আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধলো, গয়না পরলো। এরকম লোক, মেয়ের বিয়েতে সর্বস্থান্ত হয়, আবার বছর বছর তাদের মেয়ে ছেলেও হয়। বলে কি কোরবো অদৃষ্টে ছিল! মোকদ্দমা কোরে সর্বস্থান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে। যা ছেলে হয়েছে তাদের খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভাল ঘরে রাখ্তে পারে না, আবার বছর বছর ছেলে হয়।"

"সংসারে কিছুই নাই, কেবল ঝগড়া কোঁদল হিংসা ভারপর, রোগ শোক দারিদ্র আবার স্তার সঞ্জে মিল নাই, ছেলে হয় ত মূর্থ, গোঁয়ার, মাতাল, গাঁজাগোর, অবাধ্য। বিভার সংসার ত্রারটা। দেখে বলাম,—মা। এই বেলা মাড় ফিরিয়ে দাও।" (ক)

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে কি স্ত্রী, কি পুরুষ অধিকাংশের ভিতর উক্তরূপ অবিশ্বাস ও ধর্মহানতা দিন দিন প্রবল হইতেছে। ধর্ম এখন কেবল মুখস্থ,—কতকগুলি বাহ্ আচারে আবদ্ধ। ধর্মকর্ম এখন অন্তঃসারশূন্ত, লক্ষ্যশূন্ত,—করিতে হয় বলিয়া কেবল আচরণ করা হয়। এই ধর্মহীনতার কারণ, ধর্ম শিক্ষার অভাব। একদিকে আধুনিক বালক ও বালিকা বিভালয়ে যে ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহতে ধর্মভাব দূরে থাক্, ভাতীয়তা প্রান্ত লোপ হইতে বসিয়াছে। বাল্যকালে যেরূপ শিক্ষালাভ হইবে, ভবিষ্যৎ জীবনের সংস্কার তদক্রপ হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর অনিষ্টকর ফল নিবারণের জ্বন্ত ইহার বিশেষ পরিবর্ত্তন আবশ্রক ।

#### কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পূজারস্ত।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চক্রকান্ত তর্কালভার মহাশয়, বর্ত্তমান भिका প्रभानीत विषम् एक लका कतिया विनयात्कत.—"हेश्ताकी শিক্ষার উপযোগিতা ও উপকারিতা বিষয়ে মতদৈধ নাই। কিন্ত ইহা আমাদিগের নিরবচ্ছির শ্রেয়স্করী হয় নাই। ছাত্রগণ প্রকৃত-পক্ষে প্রচ্ছন্ন বৈদেশিকরূপে পরিণত হইতেছেন। কিছুদিন পরে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। হিন্দু সমাজের সর্বনাশ হইবে। ইংরাজী শিকা সমার্জের তথাবিধ অনিষ্টপ্রস্থ বিষয়া, ইহা হইতে সর্বতোভাবে বিনির্দ্ধক পাকা কর্ত্তবা নহে। ইংরাজী শিক্ষা, ইংরাজী ইতিহাস, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি আমাদের অবশ্র শিক্ষনীয়, অপরিহার্য্য ও নিতান্ত কর্ত্তবা। কিন্তু আমাদের চিরস্তন আচার বাবহারের সংস্কার ও উন্নতির প্রয়োজন। সংস্কৃত শিক্ষার অভাবে এই অত্যাবশুক প্রয়োজন স্থাসিদ্ধ হইতেছে না। পক্ষান্তরে ইংরাজী শিক্ষা অল্ফাভাবে আমাদের চির্ভন আচার ব্যবহার-গুলিকে বিক্ত বা তৎস্থলে নৃতন আচার ব্যবহার স্থাপিত করিতেছে। খাচারের সহিত জাতীয় ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সংস্কৃত শিক্ষার অভাবে আমরা সেই জাতীয় ভাব হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে পড়িতেছি এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে বিজাতীয় ভাবের সমুখীন হইতেছি। আমরা যতই জাতীয় রীতি নীতি পোষণ করিব ততই জাতীয় ভাবের অভিত রক্ষা করিতে সক্ষম হইব।"\*

অপর দিকে ধর্ম শিক্ষার অভাবে ছোর সাংসারিকতা, ধর্ম-হীনতা ও অশান্তি সমাজের অন্তিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইতেছে। এই

মহামহোপাধ্যায় চল্রকান্ত তর্কালয়ার প্রণীত—''শিক্ষা'।

সাংসারিকতা ও ধর্মহীনতার উচ্ছেদ করিবার কি উপায় আছে ? বাহাদের হতে ধর্ম শিক্ষার ভার সেই শুরু ও পুরোহিত সম্প্রদারের, করজন ভক্তি ও বৈরাগ্য যুক্ত হইয়া শিক্ষা দানে সক্ষম ? অধ্যাপক ব্রাহ্মণসমাজ শাস্ত্রের কূটার্থের বিচারেই জীবন ক্ষয় করিতেছেন। শাস্ত্রের মর্মার্থ অবধারণ করিয়া ধর্ম শিক্ষায় ও ধর্ম সাধনায় কয়জন অগ্রসর ? শাস্ত্রাধারনের উদ্দেশ্য কিরপ বিপরীতগামী হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া স্বদেশবৎসল, বিহা ও ধর্মান্ত্রাগী ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিথিযাছিলেন,—"এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঠাকুরেরা শাস্ত্রেক কল এবং সিদ্ধান্তের প্রতি অল্প দৃষ্টি করিয়া বিচার-মন্ত্রার প্রশ্রে দিয়া থাকেন। ইহাতে তথ্যজ্ঞানের প্রতি ক্রমশং অমনো-বেগ হইয়া পড়ে, এবং সত্যোপলন্ধির ক্ষমতা নান হইয়া যায়। বিভাবতা এবং বৃদ্ধিনতা অপেক্ষাও তথ্যোপলন্ধি উচ্চতর শক্তি। উহাই বৃদ্ধিনতার পরিপাক।"

শাস্ত্রাধ্যয়নের উদ্দেশ্য এখন ধর্ম্মশিকা ও ধর্ম্মাধনা হইতে বহুদুরে অবস্থিত। অর্থোপার্জন ও সংসার প্রতিপালনই শাস্ত্রাম্থননির মূল প্রয়োজন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। রামকুমারও এই উদ্দেশ্যে গলাধরকে কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, গলাধরকে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়া সংসার প্রতিপালনে মনোযোগী করেন। গলাধরের মেধা স্থভীক্ষ, সে অধ্যবসায় সহযোগে প্রাস্থিক অধ্যাপক পণ্ডিত হইতে পারিবে ইহাই তাঁহার আশা। স্থায় অলঙ্কারাদি অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় না দিতে পারিলে অর্থাগ্যের স্থবিধা হয় না। স্থভরাং

<sup>\*</sup> সামাজিক প্রবন্ধ।

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পূজারন্ত।

্যাহাতে গদাধর স্থপণ্ডিত হন, রামকুমার তাঁহাকে সেইক্লপ শিক্ষা-দান করিবার জন্ম সকল্প করিয়াছিলেন।

রামকুমার গদাধরকে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু গদাধরের হৃদয়ে ঈয়রচিন্তা ব্যতীত এ সময় অন্ত কোন বিষরই স্থান পাইতে ছিল না। নিজের জীবিকা সংস্থান ও পরিবার প্রতিপালনের জন্ম ভগবৎ আনন্দ ত্যাগ করিয়া, ন্যায় কাব্য অলকার ও শ্বতির অনুশালন তাঁহার বিষবৎ বাধ হইল। যে বিত্যায় প্রেম ও ভক্তির সাহায্য করে না, যে বিত্যায় বিবেক বৈরাগ্যের স্থান নাই, তাহা কিরপে শিক্ষা করিবেন ? একমাত্র ভগবানেরই দাসত্ব করিতে তাঁহার অন্তর প্রস্তুত, সংসারের দাসত্ব কি করিয়া করিবেন ? তিনি বলিয়াছিলেন;—

°রাথালকে বল্লাম, ঈশ্বরের জন্ম গদায় কাঁপ দিয়ে মরেছিস্ একথা বরং শুন্বো, তবু কারুর দাসত্ব করিস্, চাকরি করিস্ একথা যেন না শুনি।"

"নেপালের একটা মেয়ে এসেছিল। বেশ এস্রাক্স
বাজিয়ে গানকল্লে—হরি নাম গান। কেউ জিজ্ঞাসা
কল্পে, তোমার বিবাহ হয়েছে ?—তা বল্পে, আবার কার
দাসী হব ? এক ভগবানের দাসী আমি।" (ক)

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, কামারপুকুরে অবস্থান কালে, একাদশ বৎসর বর্ষস হইতেই তাঁহার অস্তর এক অভিনব আবেগে উদ্বেশিত হইতেছিল। দিব্যদর্শনের পর হইতেই হালম-মধে। অস্তর্যামীরূপে আর একজনকে দেখিতেছিলেন। এখন তাঁহাকেই তিনি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন। এসময়

# শ্রীরামক্রম্ভ দেব।

তাঁহার প্রাণের আকাত্মা নিম্বের উক্তিতে প্রকাশ করিয়া-ছিলেন,-

> "ভগবানের আনন্দলাভ কলে সংসার আবাল্ণি বোধ হয়। শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না।"

> "যারা 'দংসারে ধর্মা 'সংসারে ধন্ম' কর্ছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনল পায়, তাদের আর কিছু ভাল লাগে না,—কাজের সব আঁট কমে যায়,—ক্রমে যত আনল বাড়ে, কাজ আর কর্ত্তে পারে না,—কেবল সেই আনল খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। ভগবানের আনলের কাছে বিষয়ানল আর রমণানল ! একবার ভগবানের আনলের আনলের আসাদ পেলে সেই আনলের জন্ম ছুটাছুটি কোরে বেড়ায়, তথন সংসার থাকে আর যায়।"

"চাতক, তৃফায় ছাতি ফেটে যাছে,— সাত সমুদ্র যত নদী পুছরিণী সব ভরপূর, তবু সে জ্বল থাবে না! ছাতি ফেটে যাছে তবু থাবে না! স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্ম হাঁ করে আছে,—বিনা সাতীকি জ্বল সব ধুর।" ক)

স্থাতরাং শাস্ত্রাধায়নের জন্ম জার্চ আতার আদেশ তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার হাদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কে যেন তাঁহাকে নিবারণ করিল। গদাধর জ্যেষ্ঠ আতাকে বলিলেন,— "চাল কলা বাধা বিজ্ঞা আমি শিথিতে পারিব না।" বিজ্ঞা শিক্ষার দ্বার এই থানেই তাঁহার জীবনে চিরদিনের মত রুদ্ধ হইল।

পিতৃত্ব্য জ্বাষ্ঠ আতার কথা প্রত্যাখ্যান করা তাঁহার অবজ্ঞা

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশরে পূজারম্ভ।

বা রাঢ়তার পরিচয় নয়। ইহা তাঁহার অনক্স ভগবংভক্তির নিদর্শন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "ঈশবের জন্ম শুরুজনের বাক্য লজ্মনে দোষ নাই। ভরত রামের জন্ম কৈকেয়ীর কথা শুনে নাই; গোপীরা ক্ষেত্র জন্ম পতিদের মানা শুনে নাই; প্রহলাদ ঈশবের জন্ম বাপের কথা শুনে নাই; বলি ভগবানের প্রীতির জন্ম শুকোচার্য্যের কথা শুনে নাই; বিভীয়ণ রামকে পাবার জন্ম জ্যেষ্ঠ লাতা রাবণের কথা শুনে নাই। তবে ঈশ্বরের পথে যেওনা একথা ছাড়া সব কথা শুনবি।" (ক)

অবিভার সংসারে কামিনাকাঞ্চনে আসক্ত বন্ধজীবের যন্ত্রণা ও অশান্তি দেখিয়া, গদাধরেব সংসার বিরাগ যেমন বৃদ্ধি ইইতেছিল, তাঁহার ভগবৎ প্রেম কুটতর ইইয়া,—তিনি যে ঈশ্বরের হস্তে যন্ত্র-মাত্র, এই অন্তত্ত্ব তাঁহার বন্ধমূল হইতে লাগিল। তিনি বিলিয়াছিলেন,—

"যাদের চৈত্র হয়েছে, যাদের ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তাদের অঞ্চার (অহং জ্ঞান) থাকে না; তারা জ্ঞানে ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা আর সব অকর্তা। তাদের ঈশ্বরের উপর এত ভালবাসা, যে-কর্ম্ম তারা করে সেই কর্ম্মই সংকর্ম্ম, কিন্তু তারা জ্ঞানে ঐ কর্মের কর্ত্তা আমি নই,—আমি ঈশ্বরের দাস, আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী,—তিনি যেমন করান তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি, যেমন চালান তেমনি চলি।" (ক)

ভগবান যাহা করাইবেন তাহাই করিব এই প্রকার ভাব

এসময় তাহার অন্তলে জাগিয়াছিল। তাঁহার হাদয়ের এই বিশেষ ভাবটা লক্ষ্য না করিলে তাঁহার জীবনের ভবিদ্যৎ কার্যাপ্তলির অর্থ আমরা বৃঝিতে পারিব না। যে তীব্র বৈরাগ্যের তুমুল ঝড় তাঁহার জীবনে আট বৎসরকাল ব্যাপিয়া শীঘই প্রবাহিত হইবে, তাহার স্থচনা হটয়াছে। যে উৎকট সাধন যাহা প্রবণ করিয়া হাদয় বিশ্বয়ে মগ্ন হয়, যে মহা সাধনযক্তে তিনি নিজ দেহ মন অন্তরাত্মা পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন, তাহার অন্তর্গানের সময় উপস্থিত। বাল্য ক্রীড়ায় তাঁহার ভক্তি, ধ্যান, জ্ঞান-দাক্ষা শেষ হইয়াছে। তাঁহার অন্তর্গামী এখন কি কার্য্যে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন শীঘ্রই তিনি ব্রিক্তে পারিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তুই বৎসর যাবং জ্যান্তের নিকট অবস্থান করিয়া যজমান গৃহে পূজা ভিন্ন গলাধরের সম্বন্ধে অন্য কোন কথা শুনা বায় না। ইহার পর আমরা তাঁহাকে ক্লোচ্ট্রাতা রাম-কুমারের সহিত দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দেখিতে পাই। কলিকাতা জানবাজারের প্রসিদ্ধ মাড় বিশীয় রাজচল্র লাসের পত্নী, স্বনাম ধল্লা রাণী রাসমণি, দক্ষিণেশ্বর গ্রামে গঙ্গাতীরে বিস্তর অর্থবায়ে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণেশ্বর গ্রাম কলিকাতা হইতে প্রায় আড়াই কোশ উত্তরে অবস্থিত। গঙ্গা-তীরে ৫৫ বিঘা জ্বমির উপর মন্দির ও তৎসংলগ্ন ফল ও ফুলের বাগান এবং অট্টালিকাদি নির্মাণ প্রভৃতি কার্যো রাণীর তুই লক্ষ্ টাকার অধিক বায় হইয়াছিল।

গঙ্গা হইতে মন্দিরে যাইতে হইলে, বাধাখাট দিয়া উঠিয়া---চাঁদনী। চাঁদনীর এই পার্ষে ছয়তী করিয়া ভাদশ শিবের মন্দির।



वाला ज्ञामभाषित मिक्सल्ष्यत्त्र कानौताड़ी।

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বে পুজারস্ত।

গঙ্গার উপর স্থান বিস্তৃত পোস্তা ও তাহার উত্তরে ও দক্ষিণে তুইটা নহবং থানা। চাঁদনীর মধ্য দিয়া যাইয়া টালি আচ্ছাদিত দীর্ঘ উঠানে পভিতে হয়। উঠানের প্রকাদিকের মধান্তলে নবচডা-বিশিপ্ত কালীমন্দির, মন্দিরের দক্ষিণে নাটমন্দির ও উত্তরে রাধা-কান্তের মন্দির.—ওইটীই সাত ফোকর দালানের আকারে নির্দ্ধিত। মন্দিরশ্রেণীর পশ্চাতে একতালা গ্রহ.—নৈবেছের ঘ্র. ভোগবর, ভাগুরি, রারাম্ব ও অভিথিশালা। বড উঠানের দক্ষিণে ও উত্তরে ঐরপ একতালা ঘর,—মন্দিরের কর্মচারী ও প্রভারীদিগের থাকিবার স্থান। নবরত্ব মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীভবতারিণী কালী মাতার ক্ষপ্রস্তার নির্দ্ଧিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। রৌপ্য নির্দ্মিত সহস্রদান পদ্ম ও তৃত্পরি খেতপ্রস্তর নিশ্মিত মহাদেবের উপর, নানা স্তবর্ণালম্বারে স্থশোভিতা হইয়া একালীপ্রতিমা দক্ষিণাস্থায় দ্রাযমান। মনিরের তলদেশ খেত-রুষ্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরে আচ্ছাদিত। শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকফবিগ্রহ সিংহাসনের উপর পশ্চিম মুখে বিরাজিত। উভয় মন্দিরে অনভোগের বাবস্তা, এবং স্দাব্রতে প্রভারী ও মন্দিরের কর্মচারী বাতীত, কাঞ্চালী অতিথি ও সাধু সন্ন্যাসীগণের, ৮কালী ও রাধা ক্ষের প্রসাদ পাইবার ব্যক্ষিক আছে !

রাণী রাদমণি ১২৬২ সালে ১৮ই জৈ ছান হাতার শুভদিনে, দিগিণেশরে নব নিশ্মিত দেবলৈয়ে মহাসমারোহে দেবলেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। নানাস্থান হইতে অধ্যাপক পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া মহোৎসবে উপস্থিত হন এবং যথোপযুক্ত দানাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে রামকুমারও বিদায়ের পত্র প্রাপ্ত

#### গ্রীরামক্ষ দেব।

হন এবং গদাধরকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন কালী বাড়ীতে আগমন করেন। রামকুমারের দক্ষিণেশ্বরে উপ্সিতির কারণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন কথা শুনা যায়। তাঁহার ভাগিনেয় হাদ্যরাম মুখোপাধায় বলেন নে, রাণী রাসমণি পপ্রতিষ্ঠিত দেব দেবীকে অন্নভোগ দিবার সক্ষন্ন করিছিলেন, কিন্তু শুদ্র প্রতিষ্ঠিত দেবলায়ে অন্নভোগ দিবার শাস্তীয় বাবস্থাদান কবিতে কোন অধ্যাপক পশ্তিত সম্মত হন নাই। রামকুমারই কেবল বাবস্থা প্রদান করেন যে, কোন ব্রাহ্মণেব নামে প্রতিষ্ঠাকার্যা সম্পাদন করিলে অনভোগে দোশ হইবে না। রাণী এই বাবস্থার উপর নির্ভর পূর্বকি, বীয় গুরুর নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজসঙ্কন্ন সিদ্ধ করিয়ে সমর্থ হন। রামকুমার ক্ষরীয় প্রদন্ত ব্যবস্থার মর্যাাদা রক্ষা করিবের মন্ত্রন্থ প্রতিষ্ঠাকায়ে ব্রতী হইয়া উৎসবে গমন করেন এবং দেবীর পূজায় কোন সদ্ ব্যাহ্মণ নিযুক্ত হইতে সম্মত না হওযাতে, রাণীর বিশেষ অনুরোধে ৮ কালী মাতার পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু রামকুমারের প্রাতৃষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় অন্তর্রুপ বুরাস্ত বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে,—রামকুমারের স্বদেশের পরিচিত কোন ব্যক্তি রাণীর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনিই রামকুমারকে প্রতিষ্ঠার দিবদ বিদায় গ্রহণ করিবার জন্ত নিমন্ত্রণ পত্র প্রদান করেন। কৈবর্জজাতীয়া রাণীর দান গ্রহণ করিলে, পাছে সমাজে নিন্দিত হইতে হয় মনে করিয়া রামকুমার প্রথমে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু যথন দেখিলেন যে, তাঁহার স্বশ্রেণীর অনেক বিশিষ্ট প্রাক্ষণ নিমন্ত্রিত এবং

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশরে পূজারন্ত।

তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন, তথন তিনি পত্র গ্রহণ করিয়া প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিন কালীবাড়ীতে উপস্থিত হয়েন। রামকুমাব মন্দিরে স্নাসিথা দেশস্ত কোন কোন পরিচিত বাজিকে প্রতিষ্ঠা ও পূজা কার্য্যে নিযুক্ত দোখতে পাইলেন। তিনিও সবিশেষ অনুক্রদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠা কায়ে ব্রতা হন এবং পরে ৬ কালীমাতার নিতা প্রস্কুক হইতে কোন আপত্রি করেন নাই।

উল্লিখিত বিবরণ অনিক সম্ভব বলিয়া আমাদের অন্ত্রমান। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, গোড়ীয় বৈক্ষব সম্প্রদায় আপ্তবৎ-দেশা মত অবলম্বন করিয়া শুদ্র প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের অন্নভোগ দিতে কোনক্রপ আগতি করেন না, এবং আর্ত্তি অধ্যাপকগণ আম্বনের নামে উৎসর্গ হইলে শুদ্র দেবালয়ে অন্নভোগের ব্যবস্থা বহুকাল হইতেই দিয়া আসিতেছেন। স্কৃতরাং রামকুমারের পূর্ব্বে এক্রপ বাবস্থা অপর কেহ প্রদান করেন নাই একথা প্রকৃত নহে, এবং রাণী যে অন্ত কোন প্রসিদ্ধ চতুপাঠী হইতে বাবস্থা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, কেবল রামকুমারের ব্যবস্থা বলে এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাও সত্য বলিয়া মনে হয় না।

তবে মনে হইতে পারে, রামকুমার কৈবর্ত্তের দেবালয়ে দেবলব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র ও সমাজ্বগাহিত কার্য্যে কেন
নিযুক্ত হইয়াছিলেন ? ইহা সে তাহাকে উপায়ান্তর বিহান হইয়া
করিতে হইয়াছিল ইহা বুঝা যায়। রামকুমার সংসার প্রতিপালনের
নিমিত্ত অর্থাগমের কোনরূপ স্ক্রিধা করিতে দিন দিন অক্ষম
হইতেছিলেন। উপার্জ্জনের স্ক্রিধা হইতে পারে ভাবিয়া তিনি
স্বদেশ পরিত্যাগ করেন। চতুপাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া বিফল

মনোরথ হন। অশুদ্রবাজী আচার পরায়ণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া।

তাঁহাকে শৃদ্রের যাজকতা বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু তাহাতে ও কোনকুপ স্থাবিধা হইল না। অদৃষ্ট তাঁহার

সম্পূর্ণ বিরোধী। দারিজ্রণ্থ নিবারণের জন্ম ঠাহার ভাগ্যে

দেবলব্রাহ্মণের বৃত্তি বিধাতা কি অবশেষে লিথিয়াছেন ? রামকুমার

অন্ত কোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না। চিরজাবন জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা কবিয়া রামকুমার যে আপনার ভবিয়াৎ বৃকিতে
পারেন নাই, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। স্থাম্মনিষ্ঠ

শিরমভক্ত রামকুমার রঘ্বীরের ইক্তা বৃথিয়াই কৈবর্তের দেবালয়ে
পূজারীর পদ গ্রহণ করেন। হুগবা, ইহা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী

মহামায়ার লগৎ হিতার্থ মহাকার্য্য সাধনের প্রান্ত্র্ভান।

যাহা হউক, গদাধর প্রতার সঙ্গে দক্ষিণেশবে আসিয়া প্রতিষ্ঠার মহামহোৎসব দর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। চারিদিকে অগণন লোক সমাগ্ম, স্থানে স্থানে যাত্রাগান কীর্ত্তন ও কথকতা এবং রাত্রে মন্দির, প্রাক্তন ও উপবন নানাবিধ আলোক মালায় স্থসজ্জিত দেখিয়া প্রদাধর বলিয়াছিলেন,—"রাণী যেন রক্ষত গিরি তুলিয়া আনিয়া এখানে বসাইয়াছেন।" উৎসব সন্দর্শনের পর অপরাহ হইলে জোষ্ঠ প্রান্থকে প্রতিষ্ঠাকর্যো নিযুক্ত দেখিয়া গদাধর সেদিন একাকী কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। শুনা যায় উৎসব ক্ষেত্রে কোনক্রপ আহার গ্রহণ না করিয়া, কুৎপিপাসা শান্তির নিমিত নিকটস্থ কোন মুদির দোকানে এক প্রসার মুড্কী কিনিয়া খাইয়াছিলেন। রাত্রে জ্যেন্ডন্রাতা কলিকাতার বাদায় ফিরিলেন না দেখিয়া, পরদিন প্রজ্যুবে সংবাদ গইবার জন্ত দক্ষিণেশরে

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশরে পূজারস্ত।

পুনরাগমন করেন এবং প্রাতাকে প্রীক্রালী মাতার পূজা কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার জ্ঞানিতে পারিলেন যে, রামকুমার প্রীক্রান্ত করিয়াছেন। সেই দিন গদাধব বুঝিলেন যে, তাঁহাদের কলিকাতায় অবস্থিতির কার্য্য শেষ হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া, প্রাতা তাঁহার বিষয়ে কিরূপ বাবস্থা করেন জ্ঞানিবার জ্ঞা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, গদাধর কিছুদিন কলিকাতা ও দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়াছিলেন। অবশেষে, রামকুমার কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া গদাধরকে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া থাকিতে অনুজ্ঞা করিলে, তিনি প্রাতার আদেশমত কালীবাড়ীতে অবস্থান করিতে সম্মত হন। কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার কতদিন পরে কালীবাড়ী তাঁহার নিবাসগৃহ হইয়াছিল, তাহা ঠিক জ্ঞানা যায় না।

গদাধর দক্ষিণেশ্বরে রহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর বিশেষ বেদনা অন্তর করিতে লাগিল। তাঁহাদিগকে অবশেষে যে দেবলরাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল, ইহা ভাবিয়া তিনি
মর্মপীড়িত হইলেন। দেবল রাহ্মণের বৃত্তি অতি হীনবৃত্তি বলিয়া
শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। শ্বৃতিতে আছে.—"চিকিৎসক,
প্রতিমাপরিচারক দেবল, মাংসবিক্রয়ী এবং নিন্দিত বাণিজ্ঞা দ্বারা
জীবিকা নির্বাহক রাহ্মণ, ইহাদিগকে হব্যক্রো নিমন্ত্রণ করিবে
না।'\* মহাভারতের শান্তিগর্কে লিখিত আছে,—"দেবল, নক্ষত্র
যাজ্ঞক, গ্রাম্যাজক ও শুল্কগ্রাহক রাহ্মণগণ চণ্ডাল তুলা।" দেবল
রাহ্মণ নিন্দিত হইবার কারণ এই যে, বেতন গ্রহণ করিয়া দেবপূজা

মনুদংহিত , তৃতীয় অধ্যায় ১৫২।

#### জীরাম্য ক দেব।

করিতে করিতে পুজক শ্রন্ধাভক্তিগীন হয়.—ভগ্বানের পূজা ব্যবসায়ের মধ্যে আসিয়া পডে। বেতন স্বব্ধে অর্থ গ্রহণ করিয়া, বিভাদান ও ধর্মদান করিলে ত্রাক্ষণের পাতিতা ঘটে। শুনা যায়. দ্বিদ্রা নিব্যুন এইরূপ অশাস্ত্রীয় কর্মা করিছে হইল মনে করিয়া. গদাধর ভোষ্ঠভ্রানার নিকট অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। কিন্ত ভ্রাতার ক্রায় জাঁচার ও বঝিতে বিলম্ব ইটল নাংয়, এ সমন্তই মার ইচ্ছা। মা. তাঁহাদিগকে যেরূপ করাইতেছেন, তাঁহাদিগকে সেইরূপই করিতে হইবে। মা. মন্ত্রী—তিনি মার মন্ত্রসরপ,— ইতাই তাঁতার ঞ্চৰ বিশ্বাস। বালকের লায় মাকে কাদিয়া বলিলেন,--"মা। শেষে কৈব্রের অন পা এয়ালি 🕫 িছগীই ক্রশে বিদ্ধ হইবার মহাপরীক্ষা উপস্থিত দেখিয়া ঈশ্বরকে ভাকিয়াছিলেন, — হে পিতঃ! যদি সম্ভব হয়, এ দারুণ পরীকা হইতে আমাকে কুকা কর, কিন্তু আমার নয় প্রভু! ভোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" গদাধরও কাতর-কঠে বলিয়াছিলেন,—"বেতনভোগী হইয়া, মা! তোমার পূজা করিতে হইল। তুমি ইচ্ছাম্য়ী। ভোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!" ইচাট গ্লাধ্বের মর্মান্ডেলী অশ্রুপাতের অর্থ। সামী বিবেকানক, 'মদীয় আচার্যাদেব' প্রথক্তে বলিয়াছেন,—"আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল ১ইতে এইরপ বিধান দেখা যায় যে, বিভাদানের ভার,---ধর্ম সহজে ইছা অধিকতর সত্যা, দেবল বান্ধাণ দেবপ্রসায় বেতন গ্রহণ করিয়া প্রবিত্র বস্তুকে ব্যবসায়ে পরিণত করে। স্তরাং ইহা অনুভব করা যায় যে, এই বালক দরিক্রতা নিবন্ধন যথন দেবল ব্রান্মণের বুত্তি ভিন্ন অপর কোন বুতি গ্রহণ করিবার নাই দেখিল, তথন তাহার অন্তর কিরুপ ক্ষুত্র হইয়াছিল।"

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পূজারন্ত।

গদাণর কালীবাড়ীতে জ্যেষ্ঠপ্রতার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু আঁহার দম্বন্ধে অত্যন্ত অস্থবিধা উপস্থিত হইল। তিনি মন্দিরে প্রদত্ত ভোগ গ্রহণ করিতে অসম্মত ইইলেন। তাঁহাব আহার দম্মনে এরূপ নিষ্ঠা, অন্তদারতা ও কুসংস্কার সম্ভূত বলিয়া কেচ দোষাবোপ করিতে পারেন: কেচ বা এক্লপ কার্য্যে --- দেখী প্রদান অগ্রাহ্য করাতে, জাঁহার ভক্তিহীনতা দর্শন করেন। উভয় কল্পনাই তাঁহার প্রকৃত ভাব হইতে দুরে অবস্থিত। তাঁহার আহার সম্বন্ধে আচবুণ বাঁহারা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, তিনি অপরের উদ্দেশ্যে আনিত আহার্য্যন্তর ভক্ষণ কবিতে পারিতেন নাঃ ইচ্ছা করিয়া যে এরপ করিতেন তাহা নতে, ইহা সতঃই ভাঁহাতে দেখা ঘাইতঃ মনিবের নিবেদিত ভোগরাগাদি, পুজারী, মনিবের কর্মচারা ও ভিক্ষুক অতিথির জন্মই নির্দিষ্ট। তিনি এথনও মনিবের পুজক বা কর্মচারী নহেন, আর কালালা অতিথির অনু গ্রহণ করিয়া কেন ভাহাদিগকে বঞ্চিত করিবেন ৮ স্কুতরাং মনিরে নিবেদিত ভোগ আহার করিতে, সতঃই তাঁহার অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল। যেদিন হইতে তিনি মন্দিরের পুজকের পদে নিযুক্ত হইলেন, সেইদিন হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিতে তাঁহার আপত্তি রহিল না। সেইজ্ল ভুনা যায় ্য, রামকুমার তাঁহাকে শিধা শইয়া গ্রহন্তে পাক করিয়া আহার করিবার নিমিত্ত, সতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই, রামকুমার শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজা করিতে নাগিলেন, শ্রীশ্রীরাধাকান্তজার মন্দিরে স্বতন্ত্র পূজক নিযুক্ত হইল। কিছুদিন পরে গদাধর কালীবাড়ীতে আসিয়া

অবস্থান করিলেন। গদাধর মন্দিরের পূজাদি সকল কার্য্যেই দর্শকভাবে উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু ইচ্ছাপুর্বক কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। এ সময় তাঁহার মনে একদিকে বিষয় বিরাগ, অপর দিকে তীব্র ঈশ্বরাল্যরাগ্য, সর্ব্বোপরি তাঁহার অন্তর্গামিনীর পাদপ্রে আব্যাসমর্পণ,—তাঁহার ইঞ্চিত ভিন্ন কোন দিকেই কোন স্তিরতর উদ্দেশ্যে তাঁহার মন প্রিচালিত হইতেছিল না। এই ভাবে কতদিন তাঁহাকে অভিবাহিত করিতে হইয়াছিল, ভাষা জানা যায় না। এইমাত ভনা যায় যে, রাণী রাসমণির জামাতা মথরা নাথ বিশ্বাস, এ সময় রাণীর প্রধান প্রামর্শ দাতা ও তাঁহাব অতহ সম্পত্তির কার্যা নির্কাহকরূপে, দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। মন্দিরের সমস্ত কার্যে নিনিই একমাত হল্লা কর্লা। দক্ষিণেগরে সর্বদাই আসিলেন এবং কঠিতে বৈঠকথানা বাড়ী) অবস্থান কবিয়া সম্ভ বিষয় ভ্রাবধান কবিভেন। গ্রাধর রামকুমারের কনিষ্ঠ প্রতা জানিতে পারিয়। মথুরবাবর দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয় এবং ঘটনা ক্ষে গ্লাধরের প্রান্তত স্তুক্তর শিবমর্তি দুর্শন করিয়া, তাঁহাকে ও মন্দিরের কার্যো নিয়ক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু গ্লাধ্রের পূজাকার্য্যে অনভিমত ব্রিক্তে পারিয়া, তিনি সে সঙ্গল পরিত্যার কবিয়াজিলেন।

কিছুকাল গত হইলে পর, মন্দিনে কোন দৈব প্রবিটনা অকস্থাৎ উপস্থিত হইয়াছিল। এ সময় গদাধর তাহাব প্রতিকার করাতে রাণী কর্তৃক স্বিশেষ অন্তক্ষদ্ধ হইয়া মন্দিরের কাষা গ্রহণ করিতে সম্মত হন। ঘটনাটা এইরূপে হইয়াছিল,—এক বংসর জনাস্তমী-ব্রহ ও পূজাদি ক্রিয়া সম্পন হইবার পর. শ্রীপ্রীরাধাকান্তজীর



শ্রীশ্রীপরাধাকান্তজী

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশরে পূজারম্ভ

পুজক শ্রীবিগ্রহকে শয়ন দিবার জন্ম লইয়া যাইবার সময় অসাবধানে পড়িয়া যান এবং খ্রীমৃত্তি হস্তচ্যুত হওয়াতে একটা পদ ভগ্ন হয়। ভগ্ন ও অঙ্গহীন বিগ্রহের পূজা হইতে পারে না; কারণ শান্ত-ব্যাখ্যাতা, পদ্ধতিকারগণের মতে, ফুটিত, থণ্ডিত, দগ্ধ, ভ্রষ্ট, স্থান-চ্যত, যাগহীন, পশুস্পুষ্ট, ছষ্টভূমিতে পতিত, ভিন্ন মন্ত্রে অর্চিত, আর পতিতের স্পর্শদ্বিত, এই দশ প্রকার দোষত্বষ্ট বিগ্রহের পূজা নিষিদ্ধ। স্থতরাং নৃতন বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যান্ত, পূঞ্জ। কাৰ্য্য বন্ধ হইবে দেখিয়া এবং তজ্জনিত অমন্দল আশিক্ষা দুর করিবার নিমিত্ত, গদাধর বিতাহের ভগ্নপদ এক্লপ স্থাকৌশলে জুডিয়। নিলেন যে, বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াও ভগ্ন বিগ্রহ বলিয়া কেছ ব্রিতে পারিল না এবং নিত্য পূজারও কোন বাধা রহিল না। গদাধরের কার্যানিপুণতায় এই আক্সিক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন বলিয়া, রাণী কৃতজ্ঞ ও ভক্তিপূর্ণ চিত্তে গদাধরকে এত্রীরাধাকান্তজীর নিতাপুজাকার্যা গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুনয় করিতে লাগিলেন। গদাধরও সেইদিন হইতে শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীর পঞ্জায় ব্ৰতী হইলেন।

স্থামী সারদানন্দ অনুমান করেন যে, মন্দির প্রতিষ্ঠার বৎসরই অর্থাৎ ১২৬২ সালের ভাজ মাসের জন্মাইমী দিবসে এই ঘটনা হইয়াছিল এবং গদাধর এই সময় হইতে মন্দিরে পূজক পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু অর্পর একটী বিবরণ এইরূপ শুনা যায় যে, গদাধর মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে স্থাদেশ প্রত্যাগত হন এবং জ্যেষ্ঠ আতা রামকুমার কৈবর্তের মন্দিরে পূজারী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট নিন্দা শ্রবণ করেন : পরে, কামারপুকুরে কিছুদিন থাকিয়া

গদাধর সিওড় গ্রামে, ভাগিনেয় হৃদয়ের বাটাতে গিয়াছিলেন।
দিওড় গ্রামের নিকট গদাধরের ভবিষ্যুৎ পত্নী সারদাদেবীর
মাতুলালয়। তিনি তাঁহার জননীর সহিত সেই সময় তথায় অবস্থান গ
করিতেছিলেন। সারদাদেবীর তথন তিন বৎসর মাত্র বয়স।
একদিন গ্রামের কোন পলিতে বিশেষ কীর্ত্তনাদি উপলক্ষে অনেক
লোক সমাগম হয়। জননী কলাকে লইয়া গান শুনিতে আগমন
করেন। গদাধরও হৃদয়েব সলে তথায় উপস্থিত ছিলেন। কেহ
কৌতুক করিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এতগুলি পুরুয়ের
ভিতর কাকে বিয়ে করবে ?" বালিকা হাত তুলিয়া গদাধরকে
দেখাইয়া দিল। কথাগুলি কতদ্র সত্য তাহা বলা যায় না, কিছ
গদাধর সে, কালীবাড়া প্রতিষ্ঠার গর কিছুকাল স্থদেশে অতিবাহিত
করেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

এরপ বলা যাইতে পারে যে, প্রায় তিন বংসর হইল তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্বক, বিজ্ঞানিকাব জন্ম জ্ঞান্ঠ লাতার সহিত কলিকাতায় আদিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে আশা ফলবতাঁ হয় নাই পূর্বের বাবস্থা সকল সম্পূর্ণ অন্তর্মপ হইয়া, এক্ষণে অবস্তার বৈগুণ্যে জ্যোষ্ঠলাতাকে দেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তিনি এখন কি করিবেন কিছুই স্থিরতা নাই। স্কৃতরাং এইরূপ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অবস্থায়, তাঁহার মনে একবার স্থানেশে যাইবার ইচ্ছা হইবে, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় ।

কেছ বিবেচনা করেন যে, মন্দির প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পরে, ১২৬০ সালের জন্মান্টমীর সময় হইতেই গদাধর মন্দিরে পূজক হইয়াছিলেন। খ্রীম, 'কথাসুতে' লিখিয়াছেন,—"ঠাকুর রামক্তথের

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পূজাণবস্ত।

জ্যেষ্ঠ ল্রাতা পণ্ডিত রামকুমার কালাবাড়ীর প্রথম পূজারী নিযুক্ত ইইলেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে আসিতেন ও কিছুদিন পরে নিজ্পে পূজা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তথন তাঁহার বয়স ২১।২২ হইবে।" (ক)

স্থতরাং শ্রীমর মতে গদাধরের পূজক পদ এহণ করিবার সময় ঠাহাব বয়স ২১ বংসর পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার জন্ম-বংসর ১২৪২ সাল গ্রহণ করিলে পূজা কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় ১২৬৩ সালই স্থির হয়, এবং তাহা হইলে তাঁহার স্থানেশ গমনের কিংবদন্তী মহারে কোন সংশয় থাকে না।

শীরামক্ষের জাবনের ঘটনা সকলের প্রকৃত সময় নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। বিশেবতঃ তাঁহার সাধনার সময় নির্দারণ ও কোন্ সময় কি সাধন করিয়াছিলেন তাহা স্থির করা, একরপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। একণে আমরা তাঁহার মহাসাধনার দ্বার্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহার সাধনা এক অক্রতপূর্বে ব্যাপার! ইহার প্রত্যেক পদে মহাশক্তির থেলা! অল্পবৃদ্ধি মানবের দেহ মনের কায়্য কুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। সে যাহা প্রত্যক্ষ করে নাই, যাহা তাহার বিচার বৃদ্ধির মধ্যে আইসে না, সে তাহা বিশ্বাস করিতে চায় না। গলাধরের অমানুষা সাধনায় অনেক অলোকিক ব্যাপারেব সংশ্রব আছে বলিয়া, অবিশ্বাসের সম্ভাবনা রহিয়াছে আমরা সেইজন্ত, শ্রীম লিখিত কথামূত' হইতে, তাঁহার নিজ মুগের কথা অবলম্বন করিয়া, তাঁহার সাধনকাণ্ড যতদ্র সম্ভব পূর্ব্বাপের বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

# পুরাণমতে সাধন

গদাধর শ্রীশীরাধাকান্তের পূজক হইনা তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগে শ্রীবিগ্রহের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিতেন—"সে সময় পূজা কর্ত্তে কর্ত্তে গরদের কাপড় পরে আনন্দ হতো—পূজারই আনন্দ।" কিন্তু যে পূজাদি কর্ম্ম এখন তিনি করিতেছিলেন তাহাকে বৈধকর্ম্ম বা বৈধীভক্তি বলে। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"কিন্তু ভক্তি অমনি কল্লেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাণজি না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটা নাম রাগভক্তি। প্রেম অনুরাগ না হলে ভগবান লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে ভাঁকে লাভ করা যায় না।"

"আর এক রকম ভক্তি আছে তার নাম বৈধীভক্তি। এত জপ কর্ত্তে হবে, এত ধ্যান কর্ত্তে হবে, উপোস্ কর্ত্তে হবে, এত যাগ যজ্ঞ হোম কর্তে হবে, তীর্থ যেতে হবে, এত উপচারে পূজা কর্ত্তে হবে, পূজার সময় এই এই মন্ত্র পাঠ কর্ত্তে হবে, এতগুলি বলিদান দিতে হবে— এ সব বৈধীভক্তি। এ সব অনেক কর্ত্তে কর্তেত তবে ক্রমে রাগভক্তি আসে। 'বিধিবাদীয়' ভক্তি, যেমন হাওয়া পাবে বলে পাথা করা। হাওয়ার জ্বন্তে পাথার দরকান। ঈশ্রের উপর ভালবাসা আস্বে বলে তাই অপ্তপ্ উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, তা হলে পাথাখানা লোকে ফেলে দেয়। যদি ঈশ্রের উপর অনুরাগ প্রেম আপনি আসে, তা হলে অপ্তপ্কর্মা ত্যাগ হয়ে যায়। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হলে বৈধী-কর্মাকে কর্বে ?" (ক)

শ্রীমন্তাগবতে পূজাদি বৈধকর্ম কিন্ধপে করিতে হয় তাহা লিখিত আছে--

"যে ব্যক্তি শীল্ল আপনার সদর্গ্রন্থি ছেদন করিতে ইচ্ছা করে, তলোক্ত বিধির দারা কেশবের পরিচর্য্যা তাহার কর্ত্ত্ব্য। আচার্য্যের অনুগ্রহলাভ আর তাঁহার নিকট আগমার্থ জানিয়া নিষ্ঠা পূর্ব্বক মহাপুরুষের মূর্ত্তিবিশেষ অর্চনা করিতে হয়। শুচি দেহে শ্রীমৃত্বির সন্থায়ে বসিয়া প্রাণায়াম ও ভূতশুকি দারা নিজ দেহ শোধন এবং ভ্যাসাদি দ্বাব্য রক্ষাবিধান পূর্ব্বক হরির অর্চনা করিবে। অর্চনাব পূর্ব্বে যথালক উপচার, পূজার দ্রব্য, ভূমি, নিজ আত্মা ও শ্রীমৃত্তি অর্চনা যোগ্য করিয়া, বীয় আসনে জল প্রোক্ষণ, পাছাদি কল্পনা পূর্ব্বক সন্মূথে স্থাপন, এবং সমাহিত চিত্তে অঙ্কলাসাদি সহকারে মূলমন্ত্র দারা অর্চনা করিতে হয়। অঞ্চ উপার্গ ও পার্যদ সহিত বিগ্রহকে পান্ত, অর্ঘ্য আচমনীয়, আনীয়, বল্প, ভূমণ, গন্ধ মাল্য দ্ব্রা পূপা ধূপ দীপ ও নানা উপহার, মূলমন্ত্র দারা প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়া, বিধিবৎ শুবদাঠ ও হরিকে নমস্কার করিবে। আপনাকে তন্মযক্ষপে ধ্যান করিয়া হরির শ্রীমৃত্বির গুলা, মন্তকে হরির নির্মাণ্য

#### প্রীরামকুষ্ণ দেব।

ধারণ এবং দেবতাকে হাদরে স্থাপন পূর্বক পূজা সমাপন করিবে।" \*

গুরুবাক্যে বিশ্বাস, নিজ ইষ্টমূর্ত্তিতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং একাগ্রচিত্ত ও তন্ম হইয়া পূজা জ্বপ স্তবপাঠ, নামগুণকীর্ত্তন এই সকল বৈধীভক্তির অনুষ্ঠান করিলে, ভগবানে প্রেমাভক্তির উদয় হয় ও তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায়। বৈব পূজাদি-কর্ম্ম নিস্কাম হইয়া করিবার জ্বন্ত শান্তের বিধান। শ্রীরামক্কঞ্চের উক্তি—

"সংসারী লোকের পূজা ল্পত্তপ্দানাদিকর্ম প্রায় সকাম হয়ে থাকে। সে ভাল নয়। যে কর্মে কামনা আছে সে কর্ম কল্লেই ফল পেতে হবে। একটু ও আসক্তি থাক্লে তাঁকে পাওয়া যায় না। স্তার ভিতর একটু আঁদ থাক্লে ছুঁচের ভিতর যাবে না।" (ক)

যাহারা কামনাপর হইয়া স্বর্গাদি লাভ করিবার জন্ত পূজা-যাগাদি কর্ম করে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহাদের অবস্থা বলিতেছেন,—

"এয়ীবেদবিদ্ মানব সোমপানের বারা পাপ হইতে মুক্ত এবং নানাবিধ যজ্ঞের বারা আমাকে পূজা করিয়া অর্গগমনে অভিলাষ করিয়া থাকে। তাহারা পুণাফলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় এবং দেবগণের ভোগ্য বস্তু উপভোগ করে। কিন্তু পুণা ফীণ হইলে সেই বিস্তীর্ণ স্বর্গলোক ভোগ করিয়া তাহাদিগকে পুনর্বার এই মর্ত্তলোকে প্রবেশ করিতে হয়। এই প্রকারে কাম্যকর্ম আশ্রম করিয়া

শ্রীমন্তাগবত, একাদশস্কর, তৃতীয় অধ্যায়, ১৮-৫৫ জোক।

#### পুরাণমতে সাধন।

সেই কামকামীগণ এই সংসারে ক্রমাগত গতায়াত করিতে থাকে।" 

•

শ্রীভগবান সেইজ্ল অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে বার বার বলিতেছেন,—

"ভগবানের প্রীতির জন্ম যে কর্মা করা যায়, তাহা হইতে অন্থ কর্মা আচরণ করিলেই সেই কামনাপর পুরুষের কর্মা, বন্ধনস্বরপ হইয়া থাকে। হে কুস্তীনন্দন! তুমি ভগবানের প্রীতির জন্ম কর্মাফল লাভের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্মোর অনুষ্ঠান কর।" †

#### ত্রীরামকক্ষের উক্তি-

"ঈখরে ফল সমর্পণ করে, নিজাম হয়ে পৃঞ্জা অপ্
তপ্ অনেক কর্ত্তে কর্ত্তে ক্রমে ভগবানের প্রতি অমুরাগ
হয়। এই অমুরাগ বা রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈখরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই।
সংসার বৃদ্ধি একেবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপর যোলআনা মন হবে তবে তাঁকে পাবে। যতক্ষণ না তাঁর
উপর ভালবাসা জ্লমার ততক্ষণ ভক্তি, কাঁচা ভক্তি। তাঁর
উপর ভালবাসা এলে তথন সেই ভক্তির নাম পাকা
ভক্তি। ভক্তির হারাই তাঁকে দর্শন হয়, কিন্তু পাকা
ভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই
তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন ছেলের মার উপর

新仙

<sup>\*</sup> গীভা, নবম অধ্যার, ২০-২১ শ্লোক।

<sup>+</sup> গীভা, তৃতীয় অধ্যায়, > শ্লোক।

ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা। এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে স্ত্রী পূত্র আত্মীয় কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না—' দয়া থাকে। আমার জিনিয় আমার জিনিয় বলে সেই সকল জিনিয়কে ভালবাসার নাম মায়া। সলাইকে ভালবাসার নাম দয়া। এ ভালবাসা এলে, সংসার বিদেশ বোধ হয়—একনি কর্মাভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী কিন্তু কল্কাভায় কর্মাভূমি—বাসা করে থাক্তেহয়, কর্মা কর্বার জন্ম। ঈশরে ভালবাসা এলে, সংসারাসক্তি, বিয়য়বৃদ্ধি একেবারে যাবে। বিয়য়বৃদ্ধির লেশ মাত্র থাক্লে দর্শন হয় না। দেশ লায়ের ক।ঠা যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘয়ে। কোন রক্মেই জল্বে না—কেবল এক্রাশ কাঠা লোকসান হয়। বিয়য়াসক্ত মন ভিজে দেশ্লাই।" (ক)

ভগবানের প্রতি অন্তরাগের সঞ্চার হইলে, বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আপনি উপস্থিত হয়। ৬ক্টির বৈরাগ্য সহজ্ঞ বৈরাগ্য, এ বৈরাগ্য জোর করিয়। কিছু ভ্যাগ করিতে হয় না। মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র গৃহ সংসার, ভক্ত কিছুই পরিভ্যাগ করেন না। পূর্বে বিষয়ের প্রতি যে ভালবাসা ছিল, তাহা ক্রেমে ক্রমে বিষয় ইইতে সরিয়া যাইয়া ঈশরাভিমুণী হয়়। কাম ক্রোধাদি রিপুসকল ও ভগবান লাভের সহায় হইয়া থাকে। বিবয়াদিক মন হইতে সম্পূর্ণ ভ্যাগ হইলে, ভক্তের হালয় ঈশরাভারাগে পূর্ণ হইয়া যায়। "এই অন্তরাগ এই প্রেম এই পাকাভক্তি এই ভালবাসা

য**দি এক**বার হয়, **তা হলে** সাকার নিরাকার তুই সাক্ষাৎ**কার** হয়।"

ভক্তের অমুরাগের পাত্র সগুণ-ঈশ্বর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সগুণ-ঈশ্বরের স্ক্রপ অর্ল্জনকে বলিতেছেন,—

"আমার জড় ও জীবরূপ। তুইটা প্রকৃতি সকল ভূতের উৎ-পত্তির হেড়। এইজন্ত সর্বজ্ঞ ও ঈয়র আমি, এই তুই প্রকৃতিকে ধারস্বরূপ করিলা সমস্ত বিশ্বেব উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ হই। আমিই ঈয়র, আমা হইতে অন্ত কোন কারণান্তর নাই। হে ধনজয়! ঈয়র, আমাতে এই পরিদ্ভামান সকল বিশ্ব, স্ত্রে মনিগণ বেমন সাঁধা সেইরূপ সাঁগা রহিয়াতে।" \*

জগতের স্টেন্থিতিপ্রলয়কর্তা ঈশ্বর কি আকারে বিরাজ করিতেছেন, শ্রীভগবান তাহাই বলিতেছেন,—

"আমার যে ইন্দ্রিরে অগোচর অব্যক্ত মূর্ত্তি, তাহার ছারা এই বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ব্রুলাদিস্তম্ব পর্যান্ত সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে, আমি কিন্তু অপরিচ্ছিন, সেইজন্ত সেই সকল বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করি না।" †

প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার অধীখন ভগবানের স্থান্ট স্থিতি ও প্রশায়কারা অব্যক্ত মূর্ত্তি ব্যতীত, নরদেহে আবিভূতি অপর এক ভাষসত্ব ব্যক্তমূর্ত্তি আছে। সাধারণ মানব তাহা বুঝিতে পারে না। শ্রীভগবান্ তাহাই বলিতেছেন,—

"সর্বৈর্ধাপূর্ণ জীবসমূহের ঈশ্বর আমি, মনুষ্য দেহ আশ্রয়

<sup>\*</sup> গীতা, সপ্তা অধ্যায়, ৬-৭ শ্লোক

<sup>+</sup> श्रीडा, नवन व्यशाय, १ (इंकि ।

করিয়াছি বলিয়া, আমার পরমতত্ত্ব না বুঝিয়া মৃঢ় মানব আমায় অবজ্ঞা করে। কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা, তাঁহারা দৈবী প্রাকৃতি, প্রাপ্ত হইয়া অনভ্যমনে আমাকে—ভূতগণের আদি ও অবয়য় জ্ঞানিয়া ভজনা করেন। সর্বলা আমার গুণকীর্ত্তন এবং যত্নপর ও দূঢ়ব্রত হইয়া সেই নিতাযুক্ত ভক্তগণ, নমস্কার পূর্বক আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। অভ্য ভক্তগণ জ্ঞানযজ্ঞের ছারা, ব্রহ্মা বিষ্ণু বা আদিত্যাদি নানা দেবতারূপে অবস্থিত বা বহুভাবে বিশ্ব-রূপে বিরাজিত আমাকে পূজা করিয়া উপাসনা করেন।" \*

ঈশ্ব কি কারণে ও কথন নরদেহ আশ্রয় করেন, তাহাই বলিতেছেন,—

"যে সময় ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্মের উদ্ভব হয়, হে ভারত! তথনই আমি মায়াবশে আত্মদেহ নির্মাণ করিয়া থাকি। সাধুগণের রক্ষা পাপকারীগণের বিনাশ এবং ধর্মের সমাক্ প্রকারে স্থাপন করিবার জন্ম, আমি যুগে যুগে আবিভূতি হই।" †

যিনি সগুণ-ঈশ্বর, যিনি নিতা-শুদ্ধ-বৃদ্ধ-মুক্ত-শ্বভাব ও অব্যক্ত-মুর্ত্তি, থিনি নানা দেবদেবীক্সপে ও বিশ্বক্সপে বিরাজ করিভেছেন, তিনিই লোককল্যাণের নিমিত্ত নরদেহে অবতীর্ণ হন,— পুরাণের ঈশ্বরতত্ত্ব ইহাই প্রতিপাদন করে।

ভক্তের ভগবান্ কি স্বরূপ ? শ্রীরামক্বঞ্চ তাহাই বলিতেছেন,—
"ভক্তের ভগবান্ ষড়ৈশ্ব্যাপূর্ণ সর্কাশক্তিমান্ ভগবান্।

<sup>\*</sup> शीखा, नवम व्यक्ताय, ১১।১७।১৪।১৫ (श्लोक ।

<sup>†</sup> গীতা, চতুর্থ অধ্যার, ৭-৮ শ্লোক।

ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সগুণ,
— একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে দ্যাথা দ্যান। তিনিই
প্রার্থনা গুনেন। ভক্তের কাছে ঈশ্বর একজন ব্যক্তি
বলে বোধ হয়, যে ব্যক্তি প্রার্থনা গুনেন, সৃষ্টি স্থিতি
প্রান্য করেন, যে ব্যক্তি অনস্ত শক্তি।"

"পুরাণমতে ভক্ত একটা, ভগবান একটা; আমি একটা, তুমি একটা; শরীর সরা, এই শরীর মধ্যে মন বুদ্ধি অহ-ক্ষার রূপ জল রয়েছে। ব্রহ্ম সূর্য্য স্বরূপ। তিনি এই জলে প্রতিবিধিত হচ্ছেন। (এই প্রতিবিধ সূর্যাই সপ্তণ ব্রন।) ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ আমি প্রার্থনা কি ধ্যান কচিচ এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ তুমি (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুনছো এ জ্ঞান ও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ আছে। তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি পূর্ণ আমি অংশ, তুমি মা আমি ছেলে, এ ভেদবোধ থাক্বে। এই ভেদ-বোধ—আমি একটা, তুমি একটা, এ ভেদবোধ তিনিই করাচেন। তাই পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার, এই সব ভেদবোধ হচ্ছে। যতক্ষণ এই ভেদবোধ ততক্ষণ শক্তি ( দগুণু-বন্ধ ) মানতে হবে। তাই যতক্ষণ—'আমি' আছে, যতক্ষণ ভেদবৃদ্ধি আছে, ততক্ষণ ব্ৰহ্ম নিগুণ বলবার যো নাই; ততক্ষণ সগুণ-ব্রহ্ম মানতে হবে। যতক্ষণ ভূমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎ ও সভ্য, ঈশ্বরের নামরূপ ও সত্য, ঈশ্বরকে ব্যক্তি বোধ ও সত্য।"

#### শ্রীরামকৃষ্ণ (পব।

"বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার ছই বলেছে, সগুণ ও বংগছে নিও ণ ও বংগছে। কি রকম জান ? সচিচদানন্দ যেন অনস্ত সাগর। ঠাতার তথে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানারূপ ধরে বরফের চাঁই সাগরের জ্বলে ভাসে, তেমনি ভক্তিহিম লেগে সচিচদানন সাগরে সাকার টি দশন হয়। ভক্তের জন্ম সাকার—অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি দাক্ষাৎ ইয়ে, কথন কথন দাকারক্রপ राप्त माथि मान। जातात छानस्या छेर्र ता ततक शाल যায়, আংগেকার যেমন জল েতম্নি জ্ব স্থঃ ইদ্ধ পরিপূর্ণ। তাহ শ্রীমন্তাগবতে সব তাব করেছে,—ঠাকুর, তুমিই সাকার তুমিই নিরাকার। আমাদের সাম্নে তুমি মান্ত্র হয়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু বেদে আবার তোমাকেই বাক্য মনের অতীত বলেছে। তবে বলতে পার, কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিতা সাকার। এমন জায়গা আছে যেথানে বরফ গলে না, ফটিকের আকার ধারণ করে। নিত্য রুক্ত, তাঁর নিত্য ভক্ত। চিনায় খ্যাম, চিনায় ধাম। হাঁ, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার নিরাকারের ও পার । তাঁর ইতি করা যায় না।" (क)

সেই অপশুসচিদানদ নররপে অবতীর্ণ হন, শ্রীরামরুঞ্চ তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,—

> "মানুষ দেহ ধারণ করে ঈশর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্ব-স্থানে সর্বা ভূতে আছেন বটে, কিছু অবতার না হলে জীবের আকাজ্ঞা পুরে না, প্রয়োজন মেটে না। কি

রকম জান ? গরুর যেখানটা ছোঁবে গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে, শিংটা ছুঁলেও গাইটাকে টোয়া হয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর িতরের সার পদার্থ হচ্ছে গুধ। সেই ছুগ বাঁট দিয়ে আসে। সেইরূপ প্রেমভক্তি শিখাবার জ্বন্ত, ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। ঈশ্বর অনস্ত বটে, কিন্তু তিনি ইচ্ছা কল্পে তাঁর ভিতরের সার বস্তু প্রেমভক্তি মানুষ্যের ভিতর দিয়ে আস্তে পারে ও আসে। তিনি অবতার হন, এটা উপমা বারা বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই, প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। তাঁর অবতারকে দেখ লে তাঁকে দেখা হয়।"

"নরলীলায় অবতার হন। নরলীলা কিরপ জ্ঞান ? বেমন বড় ছাদের জ্ঞল, নল দিয়ে 'হড় হড় করে পড়ছে। সেই সচিচদানন, তাঁরই শক্তি একটা প্রণালা দিয়ে— নলের ভিতর দিয়ে আস্ছে। তিনি অবতার হয়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দাান। মহাপুরুষেরা জীবের ছাণে কাতর হয়ে ভগবানের পথ দেখিযে দাান। অন্ন দানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান আর ও বড়। চৈত্তাদেব তাই আচ্ঞালে ভক্তি বিলিয়েছিলেন।"

"অবতার যিনি তারণ কবেন। তা দশ অবতার আছে, চিকিশ অবতার মাছে, আবার অসংখ্য অবতার আছে। যেখানে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশ সেইখানেই অবতার। তিনিতো আছেনই, তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। অবভারের ভিতর

তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ। সেই শক্তি কথন কখন পূর্ণ ভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার।"

"বারই নিতা হারই লালা। ভক্তের জন্ম লালা। তাঁকে নররপে দেণ্লে পরে, তবে ত ভক্তেরা ভালবাস্তে পার্বে, তবেই ভাই ভগিনী, বাপ মা, সন্থানের মত ঈশ্বরকে সেহ কর্ত্তে পার্বে! তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্ম ছোটটী হয়ে লালা কর্ত্তে আসেন। যেমন ঠিক সুযাোলরের সময়ে সুর্যা, সে সুর্যাকে অনায়াসে দেণ্তে পারা যায়,—চক্ষু ঝল্দে যায় না, বরং চক্ষের তৃথি হয়। ভক্তের জন্ম ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়। তিনি ঐশ্ব্যা ত্যাপ করে ভক্তের কাছে আসেন।"

"অগ্নিতত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী। ঈশ্বরতত্ব যদি গোঁজ মানুষে খুঁজ্বে। তিনিই সব হয়ে-ছেন, তবে মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেথ্বে উজ্জিতাভক্তি—প্রেমভক্তি উথ্লে পড়্ছে, ঈশ্বরের জন্ম পাগল, তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।" ক)

এই সচ্ছিদানন্দস্তরপ ষটড়েখর্য্যপূর্ণ সর্বাশক্তিমান্ ভগবান্কে অবতারের ভিতর দিয়া লাভ করাই পুরাণমত্বে সাধনার উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

> "ভগবান্কে লাভ কর্বার জন্ত সাধন চাই। ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। নানা জিনিষ থেকে মন কুড়িয়ে এনে তাঁতে লাগাতে হয়। আর শাস্ত্র বল, দর্শন বল, বেদান্ত বল,

কিছুতেই তিনি নাই। তাঁর জ্বন্থ ব্যাক্ল না হলে কিছু হবে না। থুব ব্যাকুল হতে হয়। সাধনের খুব দরকার। ফদ্ করে কি ঈশ্বর দর্শন হয় ?"

"একটা কোন রকম ভাব আশ্রের করে তাঁকে ডাক্তে ইয়, তবে ঈশর লাভ হয়। সনকাদি ঋষিরা শান্তভাব নিয়ে ছিলেন। তাঁদের অন্ত কিছু ভোগ কর্বার বাসনা ছিল না। যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা। সে জ্বানে আমার স্বামী কন্প্রি"

"হরুমান দাসভাব নিয়ে ছিলেন। রামের কাজ করবার সময় সিংহতুল্য। স্ত্রীর ও দাস ভাব থাকে, স্বামীকে প্রোণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে, যশোদার ও ছিল।"

শ্রীদাম, স্থদাম ব্রজের রাথালদের স্থাভাব। যেমন বন্ধুর ভাব—এস এস কাছে এসে বস। শ্রীদামাদি রুঞ্কে কথন এঁটো ফল এনে থাওয়াছে, কথন ঘাডে চড়ছে।"

"যশোদার বাৎসনাভাব— ঈশ্বরে সন্তান বৃদ্ধি। স্ত্রীরপ্ত কতকটা থাকে—স্থামীকে প্রাণ চিরে থাওয়ায়। ছেলেটা পেট ভরে থেলে তবেই মা সন্তুষ্ট। যশোদা রুঞ্চ থাবেন বলে ননী হাতে করে বেড়াতেন।"

"শ্রীমতীর মধুর ভাব। স্ত্রীর ও মধুর ভাব—এ ভাবের ভিতরে সকল ভাবই আহ্বিশাস্তা দাস্থ সথ্য বাৎসল্য। রামাবতারে শাস্ত দাস্থ বাৎসল্য সথ্য ফথ্য। ক্রফাবতারে ও সব ছিল—আবার মধুর ভাব। শ্রীমতীর মধুর ভাব,

দিতাম ।"

—পরকায়া রতি। দীতার শুদ্ধ দতীত্ব। তাঁরই লীলা, যথন যে ভাব।"

"তিনি আমায় নানারপ সাধন করিয়েছেন। প্রথম

পুরাণমতের, তারপর তন্ত্রমতের, আবার বেদমতের।" (ক) শ্রীরামক্রন্য শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে – তিনি 'বিষ্ণুখর' বলি-তেন, প্রশা বেশী দিন করিছে পারিলেন না। কিছুদিন পূজা করিয়াই তাঁহার অন্তর ঈশবানুরাগে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নিতাপুঞ্জা শেষ হইলে তিনি জীবিগ্রহের নিকট বিষয়মনে বসিয়া থাকেন। কখন 'কালা ঘরে' গিয়া শ্রীশ্রীভবতারিণার প্রতিমার সম্মথে ক্রন্দন করেন, কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতে থাকেন। বৈধকর্ম নিয়মিত সম্পন্ন করিতে তিনি ক্রমে অক্ষম হইতে লাগিলেন ৷ সংসার পালনের চিন্তায় তিনি সম্পর্ণ উদাসীন, সকল বিষয়েই আস্থা শুক্ত। ক্রমশঃ, সংসার্বিরাগ তাঁহার প্রবল্তর হইতে লাগিল। সংসারীজীবের অশেব যন্ত্রণা ও দারুণ অশান্তি তিনি অহরহঃ প্রতাক করিতেছিলেন; তিনি দেখিতেছিলেন. কিরূপ অনিত্য দেহস্থার প্রত্যাশায় বন্ধতীব কামিনীকাঞ্চনে আদক্ত হইয়। সংসার দাবানলে নিশিদিন জলিতেছে। সংসারের ক্ষণিক আনন্দের প্রলোভন তিনি অন্তর হইতে দর করিয়া দিলেন। সংসারা লোকের সংসর্গ, তিনি সহু করিতে পারেন ন। তিনি

শন্তবতঃ এই সময়,—১২৬০ সাধের মধ্যভাগে, **তাঁহা**র জ্যেষ্ঠ-প্রলোকগত হন। দ্বিদ্র সংসারের **অর্থাভাব দুর ক্**রিবার

विनट्डन,-- "त्रश्माती लाक (मथ लाई च्टब्र मत्रका वक्क करत

জন্ত রামকুমার মন্দিরে পূজক হইয়াছিলেন। স্থতরাং তাঁহার অভাবে সংসার প্রতিপালন করিতে শ্রীরামক্ষেরের মনোযোগ বিশেষ প্রয়োজন। কিন্ত সংসারের কোন কর্ত্তন্যই তাঁহাকে স্থারপথ হইতে নির্ভ করিতে পারিল না। মাতৃভক্তি শ্রাত্তান্ত আত্মায়রগণের সোহাদ্যি সংসারের স্থারে আশা সমস্তই ভূলিয়া গোলেন। তাঁত্র ভগবৎঅনুরাগের আবেরে সংসারের মায়াবন্ধন বিচ্ছিন করিয়া, তাঁহার অন্তর্ম্মা এখন সংসারবন্ধনহারিণী মাতৃ অভিমুখে, অব্যভিচারী ভক্তিপথে উন্মত্তর হাই ধাবিত ইইল।

ঈশ্বর দর্শনের জন্ম কিরুপ অশ্রুতপূব্ব ব্যাকুলতা তাঁহার অন্তর অধিকার করিয়াছিল, নিম কথিত উক্তিতে তাহার আভাদ দিয়াছেন,—

> "তাঁত্র বাাকুলত। হলে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিশ্য গুরুকে জিজ্ঞানা কবেছিল,—-কেমন করে ভগবান্কে পাবে।? গুরু বল্লেন,—আমার সঙ্গে এম, এই বলে একটা পুরুরে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধল্লেন। থানিক পরে তাকে জল থেকে উঠিয়ে আন্-লেন ও বল্লেন—ভোমার জলের ভিতর কি রক্ষ হয়েছিল? শিশ্য বল্লে—আমার প্রাণ আটুবাটু কছিল, —মেন প্রাণ যায় যায়। গুরু বল্লেন,—দেশ, এইরূপ ভগবানের জঠা যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ করবে।"

> "তাই বলি, তিন টান এক সমে হলে তাবে তাঁকে লাভ করা ধায়। বিষয়ার বিষয়ের প্রতি টান, সতীর প্রতিত

# শ্রীর মকুষ্ণ দেব

টান, আর মায়ের সস্তানেতে টান, এই তিন ভালবাসা এক সঙ্গে করে কেউ যদি ভগবান্কে দিতে পারে, তা হলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়। "ডাক দেখি মন' ডাকার মত, কেমন শ্রামা থাক্তে পারে!" তেমন ব্যাকুল হয়ে ডাক্তে পাল্লে তাঁর দেখা দিতেই হবে।" কে)

ভগবানের জন্ম এই তাঁব অমুরাগের উত্তেজনায় তাঁহার প্রেমোনাদ উপস্থিত হইল। তাঁহার পক্ষে, এ অবস্থায় নিত্য পূজাদি কর্ম একরূপ অসম্ভব। তিনি নিতা পূজা পরিত্যাগ করিয়া উন্তরের ভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন,—

যথন এই অবস্থা হলো, পূজা আর কর্ত্তে পার্শাম না। বল্লাম মা, এ রকম যদি কল্লে এ দেহ রক্ষা কেমন করে হবে ? আমারে কে দেখ্বে ? আমার এমন শক্তিনাই যে, নিজের ভার নিজে লই। আর তোমার কথা শুন্তে ইচ্ছা করে, সাধু ভক্ত লয়ে থাক্তে ইচ্ছা করে, ভক্তদের থাওয়াতে ইচ্ছা করে, সাম্নে পড়্লে কারুকে কিছু দিতে ইচ্ছা করে, এ সব মা, কেমন করে হয় ? মা, তুমি একজন বড় মানুষ পেছনে দাও।" (ক)

ভগবান্ দর্শনের জ্বন্থ যথন তাঁহার অভ্তপূর্ব প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হইল, তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার ভার গ্রহণ করি-লেন,—রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাব্। একজন দরিদ্র মূর্ধ নগণ্য ব্রাহ্মণ যুবক, পাঁচ টাকা বেতনে মন্দিরের পূজারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, নিত্যকর্ত্তব্য দেবসেবা পরিত্যাগ পূর্বক উন্মত্তের জ্যায় ব্যবহার করিতেছে দেখিয়া, অতি সদয় হৃদয় প্রভু হইলে, তাহার চিকিৎসা বা পথ্যের কিছু সাহায্য করিলেই তাঁহার বদাত্যতার যথেষ্ট পরিচয় হয়। কিন্তু তাহা না করিয়া, একজন শিক্ষিত্ত ঐশ্বর্যাবান্ প্রভূশক্তি সম্পন্ন প্রকৃষ, নিজের দেহ মন ও সম্পত্তি ঈদৃশ উন্মত্তের সেবায় যে অর্পণ করিলেন তাহার কারণ কি ? কোনক্রপ সাময়িক প্রেরণা, বা ধন মান বা স্বার্থসিদ্ধির নিমিন্ত, ছই চারি দিনের থেয়ালে নয়, কিন্তু অবিশ্রান্ত চতুর্দ্দশ বৎসর নিজ দেহপাত পর্যান্ত, আজ্ঞাপালনকারী শিয়্যের তায় কেন তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন ? ঈশ্বরেচ্ছা ভিন্ন ইহার আর কি উত্তর থাকিতে পারে ? আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকিলে, ভগবান্ যে সকল স্ক্রেয়া দেন, অসন্তব ও সন্তব হয়, ইহা একটী আধ্যাত্মিক সত্য। যিভ্ঞান্ত যথন শিশ্বদিগকে বলিয়াছিলেন,—প্রার্থনা কর, প্রাথিত বস্তু প্রাপ্ত ইবৈ, অরেষণ কর, দেখিতে পাইবে, দারে আঘাত কর, ক্ষদ্ধার খুলিয়া ঘাইবে; তথন এই মহাসত্যই উল্লেখ করিয়াছিলেন। শ্রীরামক্রম্ব একটী উপমায় এই সত্যটী বুঝাইয়াছেন,—

"কেউ কেউ আমায় জিজ্ঞাসা করে,—মশাই, আমাদের কি কোন উপায় নাই? আমি বলি, উপায় থাক্বে না কেন? তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকৃল হাওয়া বয়, যাতে শুভ্যোগ ঘটে। ব্যাকুল হরে ডাক্লে তিনি শুন্বেনই শুন্বেন!

"একজনের ছেলেটা মারা যায় যায় হয়েছিল। সে বাক্তি বাাকুল হয়ে, এর কাছে ওর কাছে জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছে। একজন বল্লে,—তুমি যদি এইটা যোগাড়

# শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

কর্ত্তে পান, তো ভাল হয। স্বাতীনক্ষত্তের রুষ্টি পড়্বে, সেই বৃষ্টির জল মড়ার মাথার খুলিতে থাক্বে, সেই জল একটী ব্যাঙ্থেতে যাবে, সেই ব্যাঙ্কে একটা সাপ তাড়া কোর্বে, ব্যাঙ্কে কামড়াতে গিয়ে সাপের বিষ, ঐ মড়ার মাথার খুলিতে পড্বে, আর ব্যাঙ্টী পালিয়ে যাবে! সেই বিষ জল, একটু লয়ে রোগীকে খা প্রাতে পার, তবে রোগী বাচে।"

"লোকটা অমনি বাংকুল হয়ে সেই ওয়ধ খুঁ ছতে স্বাতীননকতে বেরুল। এমন সময় এক পদলা বৃষ্টি হল। তথন ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বকে বলছে,— ঠাকুব এইবাৰ মডার মাথা ছুটিয়ে দাও। খুঁ ছতে খুঁ ছতে দেখে. একটা মড়ার খুলি, তাতে সাতীনকতের জল পড়েছে। তথন সে আবার প্রার্থনা করে বল্তে লাগ্ল—দোহাই ঠাকুর, এইবার আর একটা ছুটিয়ে দাও—ব্যাঙ্ ও সাপ। তার যেমন ব্যাকুলতা তেমনি সব জুটে গেল। দেখতে দেখতে একটা সাপ ব্যাঙ্কে ভাড়া করে আস্ছে, আর কাম্ডাতে গিয়ে তার বিষ ঐ খুলির ভিতর পড়ে গেল। ঈশ্বের শ্রণাগত হয়ে, তাকে ব্যাকুল হয়ে ডাক্লে, তিনি ভন্বেনই ভনবেন—সব স্বযোগ করে দেবেন।" (ক)

শ্রীরামক্ষের অসহায় উন্নতাবস্থার প্রার্থনান্য গুনিয়াছিলেন।
আমরা দেথিয়াছি জ্যেইলাতার নিকট অবস্থান সম্য গদাধরকে
দেখিয়া মণুরবাবুর মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং
অপূর্ব স্থবাগ উপস্থিত হওয়াতে, শ্রীশ্রীরাধাকাস্থের পূঞ্জাকার্য্যে

রাণী তাঁছাকে নিযুক্ত করির্নাছিলেন। শ্রুত হওয়া যায়, সেই
সময় মথুরবাবু গদাধরের ভিতর অভূত দৈবশক্তির বিকাশ
দেখিয়া বিশ্বিত হন। মথুরবাবু তাঁহাকে কিরূপ দেখিয়াছিলেন,
তাঁহার অক্তরের কথা এই বলিয়া শ্রীরামক্ষের নিকট ব্যক্ত
করেন,—

"বাবা, তোমার ভিতর আর কিছু নাই—সেই ঈশ্বরই আছেন। দেহটা কেবল থোল মাত্র—যেমন বাহিরে কুম্ডার আকার কিন্তু ভিতরে শাঁস বীচি কিছুই নাই। তোমায় দেখ্লাম যেন কেউ ঘোম্টা দিয়ে চলে গাছে।" (ক)

মথুরবাবু সেইদিন হইতে গদাধরকে নিজ ইটের ভায় দেখিতে লাগিলেন এবং হঠাৎ ঈশ্বরান্তরাগে তাঁহার উন্মাদবৎ অবস্থা উপস্থিত দেখিয়া, নিজ হস্তে তাঁহার সেবাভার গ্রহণ করিলেন। স্থতরাং তাঁহার অলোকিক সাধনার প্রথম স্থায়েগ হইল, মথুর বাবুর সাহায়। বোধ হয়, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজায় নিযুক্ত হইবার ৫।৬ মাস মধ্যে, তাঁহার ভাবান্তরের স্থচনা এবং ১২৬৩ সালের শেষকাল হইতে, তাঁহার পুরাণমতের সাধনার আরম্ভ। এতদিন পর্যান্ত তিনি গদাধর নামেই পরিচিত ছিলেন। মথুরবারু গদাধর নামের পরিবর্তে, তাঁহার বংশান্তক্ষিক নাম 'রামক্ষণ' মন্দিরের হিসাব থাতার লিথাইয়া বলিলেন,—"বাবা, ভোমার গদাই গদাই ও কি পাড়ার্মের বৃড়ুটে নাম, রামক্ষণ নামই তোমার ঠিক নাম।"

এস্থানে আর একটা ঘটনার উল্লেখ আবশ্রক। আমরা

### শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

দেখিয়াছি, মন্দির প্রতিষ্ঠার পর, শ্রীরামক্রম্ভ স্বদেশে গমন করিয়া দিওড়গ্রামে ভাগিনের হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বাটাতে কিছু-দিন ছিলেন। হৃদয় বয়দে প্রায় চারিবৎসরের ছোট এবং বালা-্রাল হইতে তাঁহার অন্থগত। যে সময় শ্রীয়ামক্রম্ভ স্বদেশ হইতে দক্ষিণেশ্বর স্রোষ্ঠার নিকট প্রভ্যাগত হন, সম্ভবতঃ তথন বা তাহার কিছুদিন পরে আদিয়া, হৃদয় তাঁহার সহিত কালীবাড়ীতে একত্র বাস করিতেছিলেন। শ্রীরামক্রম্ভের প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হইলে. মপুরবার হৃদয়কে শ্রীপ্রীয়াধাকান্তের পারচারক ক্রপে নিযুক্ত কবিয়া শ্রীবামক্রম্ভের সাহায়ের নিমিন্ত নিয়োগ করেন। এসময় হইতে হৃদয় ও তাঁহার নিকট ছায়ার লায় অবস্থান করিয়া, তাঁহার তিলট ছায়ার লায় অবস্থান করিয়া, তাঁহার উনাদ অবস্থায় ও পীড়াকালে শ্রম্ভূত পরিচয়া করিয়াছিলেন। শ্রীয়ামক্রম্ভ বলিতেন,—"সে সময় হৃদে না পাক্লে, এ দেহ রক্ষা হৃত দা।"

কালীবাড়ীর বহুলোক সমাগম ও বাধাবিত্ব হইতে দূরে নির্জনে কি করিয়া সকলা মাকে ডাকিবেন, কি করিয়া অনন্তমনে মার ধ্যান চিন্তায় মগ্ন থাকিবেন, এজন্ত তাঁহার বিশেষ ভাবনা হইল। মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরে গজাতারে একটা অতি প্রাচীন বটরুক্ষ আছে। বৃক্ষের ওঁড়ির চারিদিকে ইপ্টকনির্মিত বেদী। বর্ত্তমান সময় বুক্ষের একটী বৃহৎ শাখা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, বেদীর উত্তরপশ্চিম কোন ঢাকিয়া রাথিয়াছে। এই শাখার নিমন্থান শ্রীরামক্ষ্ণ পঞ্চবটা রোগণ ও তুলদীকান্ম করিয়াছিলেন। তিনি ব্লিভেন,—



"পঞ্চবটীতে তুলসীকানন করেছিলাম, অপ ধ্যান কোর্বোবলে। ব্যাকারির বেড়া দেবার জন্ম বড় ইচ্ছা হলো। তার পরেই দেখি,—জোয়ারে কতকগুলি ব্যাকারির আঁটি, খানিকটা দড়ি, ঠিক পঞ্চবটীর সাম্নে এসে পড়েছে। ঠাকুরবাড়ার একজন ভারি ছিল (ভর্ত্তাভারি)। সেনাচ্তে নাচ্তে এসে থবর দিলে।" (ক

কেহ কেই মনে করিতে পারেন, ঘটনাটীতে কিছু
অলোকিকরের সংশ্রব রহিয়াছে। কিন্তু, ইহা তাঁহার নিজের কথা,
স্থান্তরাং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিবার কারণ
নাই। এ ঘটনাটীও পূর্ব্বোল্লিখিত ঈশ্বর ক্লপার নিদর্শন। অনেকেই
জীবনে অন্তব করিয়াছেন যে, যে সময় কোনাবশেষ অভাবে
মন অন্তির হইয়াছে, কি করিয়া তাহা পূর্ব হইরাপ্রাণ আফুল, কোন অলক্ষ্য অচিস্তা উপায়ে তাহা দূর হইরাগিয়াছে। এ ঘটনাটী তাহারই একটী দুইান্ত।

মন্দিরের ভর্ত্তাভারির সাহায্যে পঞ্চবটীর চারিদিকে বেড়া দিয়া তুলসীকানন মধ্যে িরামকৃষ্ণ প্রাণ্মতের সাধন আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন,—

"প্রথমে পঞ্বটীতে সাধনা কতাম। তুলদীকানন হলো
—তার মধ্যে বুদে ধানি কতাম। কথনও ব্যাকুল হয়ে,
মা, মা, বলে ডাক্তাম,—বা রাম, রাম, কতাম।"

শ্রীরামরুফের এ সাধনার আদিতে মধ্যে ও অত্তে কেবল একমাত্র ঈশ্বরদর্শনের জন্ম তাঁহার ব্যাকুলতা দেখা যায়। মাকে প্রতাক্ষ করিবার জন্ম প্রাণের কিরুপ তঃসহ কাতরতা

# গ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

ভীব্রবেগে তাঁহার দেহমন আলোড়িত করিতেছিল, আমরা ভাহার উল্লেখ করিয়াছি। এস্থানে তাঁহার নিজের কয়েকটা কথা লিখিত ৃ হইতেছে,—

"সকলেরই যে বেশী তপস্তা কতে হয় তা নয়। আমায় কিন্তু বড় কন্ত কন্তে হয়েছিল। মাটির চিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাক্তাম, কোথা দিয়ে দিন চলে থেত,- কেবল মা, মা, বলে ডাক্তাম্—কাদ্তাম্!"

"আমি মা, মা, বলে এমন কাদ্তাম যে লোক দাঁড়িয়ে থেত ।"

"যথন এই অবস্থা হলো, দিনরাত কোথাদিয়ে যেত বল্তে পারি না। সকলে বল্লে পাগল হলো।" "রুফ্ডকিশোর আমায় বলেছিল—পৈতেটা ফেল্লে কেন ? যথন আমার এই অবস্থা হলো, তথন আহিনেঝড়ের মত একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে নিয়ে গেল, আগেকার চিহু কিছুই রইল না। ছাস নাই, কাপড় পড়ে যাজে তা পৈতে থাক্তে কেমন করে ?" ক)

এই কথাগুলি হইতে তাঁহার প্রেমোন্মাদের অবস্থা আমরা
কিঞ্চিৎ হৃদয়ক্ষম করিতে পারি। শুনা যায়. তিনি কথন গলাতীরে
মাটিতে পড়িয়া—"মা। আর একটা দিন যে চলে গেল, কিছুই
বৈ হলো না, মা। তোমার দেখা যে পেলেম না।" এই বলিয়া
উল্ভেখ্যরে কাদিভেন ও মাটিতে মুখ রগড়াইতেন। চারিছিকে
লোকের ভিড় হইড, কেহ বা অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিত,—
"আহা। একেবারে পাগল হয়েছে। বোধ হয় কোন অসহ পীড়ার

যন্ত্রণায় কট পাচেচ !" কথন মন্দিরে আসিরা ৬ কালীর প্রতিমার সম্থ্য করজোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন,—"মা! আমায় দয়া কর; মা! রামপ্রসাদকে দয়া করে ছিলে, আমার উপর কি মা, দয়া হবে না ? মা! আমি কিছু জানি না, কি করে তোমায় পাব আমি পথ দেখতে পাচিচ না! মা! আমি কিছুই চাই না; মা! আমি লোকমাল্ল চাই না; মা! আইসিদ্ধি চাই না মা; দেহ স্থ চাই না মা; কেবল এই কর যেন তোমার পাদপালে শুকাভক্তি হয়!" সন্ধাা • হইলে, মন্দিরে আরতির শাক ঘন্টা বাজিয়া উঠিলে পঞ্চবটীতে কাতরম্বরে কথন চাঁৎকার করিয়া বলিতেন,—"মা আনন্দময়া! দেখা দিতে যে হবে!" কথন আবার বলিতেন,—"এহে দাননাখ! জগরাথ! আমিতো জগৎ ছাড়া নই নাথ! আমি জানহীন, সাধনহীন, ভক্তিহান,—আমি কিছুই জানি না, দয়া করে দেখা দিতে হবে!" (ক)

### শাস্তভাব সাধন।

ভক্তিমার্নের সাধনায় কিব্রুপে বৈধাভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাতে প্রেমাভক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, তিনি তাহা ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন.—

> "ভগবানের দিকে যত এগিয়ে যাবে ততই ঐশব্যার ভাগ ব কম পড়ে যাবে। সাধকের প্রথম দর্শন হয় দশভূজা ঈশ্বরীমৃত্তি। সে মৃত্তিতে ঐশ্বর্যার বেশী প্রকাশ। তার পর দর্শন বিভূজা,—তথন দশহাত নাই, অত অস্ত্র শস্ত্র নাই। তার পর গোপাল মৃত্তিদর্শন,—কোনও ঐশ্ব্যা

#### শ্রোরামকুষ্ণ দেব।

নাই, কেবল কচি ছেলের মূর্ত্তি। এর ও পারে আছে,— তথন কেবল জ্যোতিঃ দর্শন।" (ক)

ঈশ্বরের নামগুণগান, পূজা জ্বপ স্তবপাঠাদি বৈধীভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া ভক্তের হাদয়ে যথন ঈশ্বরামুরাগ জাগরিত হয়, ভক্ত যথন ভক্তির পরিপাকে ভাবসমাধি মগ্ন হন, তথন ভগবানের সবৈশ্বিধাময় রূপ তাঁহার ভাবচক্ষে আবিভূতি হয়। ভক্তের অস্তর তথন ভয় ও বিশ্বয় বিরহিত হয় নাই। তিনি ঈশ্বরকে সর্বৈশ্বর্যাসম্পন্ন, সর্বাগুণের আধার রূপে প্রত্যক্ষ করেন। প্রীরামরুষ্ট একাদশ বংসর ব্যসে ঈদৃশ সর্বৈধ্যাময়ী ঈশ্বরীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। বৈধীভক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা যত প্রগাঢ় হইতে লাগিল, মন হইতে ভয় ও বিশ্বয় অন্তর্হিত হইল। তিনি কালীবাডীর গঙ্গাতীরে নির্জ্জন পঞ্বটীতলে জপ্ধান মগ্ন হইয়া মার বরাত্রদায়িনী শান্তমূর্তি দেখিতে পাইলেন। ইহাই তাঁহার শান্তভাব সাধন। এ সময় তাঁহার মাতৃভক্তি সমন্তবিধিবিহিত পথ পরিত্যাগ করিয়াছে,— এখন তাঁহাকে আপনার 'মা' বলিয়া জানিয়াছেন। ফুল হাতে লইয়া মাকে কাঁদিয়া বলিতেছেন.—

> "মা! এই লও তোমার পাপ এই লও তোমার প্ণা; আমি কিছুই চাই না, তুমি আমাকে শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ; আমি ভাল মন্দ কিছুই চাই না, তুমি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; আমি ধর্মাধর্ম কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই

ৰও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান; আমি জ্ঞান অজ্ঞান কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।" (ক)

'মা, আমি কিছুই চাই না কেবল তোমার শ্রীপাদপলে যেন শুদ্ধাভক্তি থাকে'—ইহাকেই নিদ্ধাম অমলা অহেতৃকী ভক্তিবলে। বিষয়াসক্তিও স্বার্থের লেশমাত্র থাকিলে এরপ ফলাকাজ্ঞা পরিশুন্ত ভক্তির উন্তর্গ কথন হইতে পারে না। সচিদ্ধানন্দস্করপ ভগবানের শ্রীপাদপলে এরপ আত্মসমর্পণ,—প্রেমাভক্তির পূর্ণাবস্থা। শ্রীরামক্রয় আপনার প্রেমাভক্তির অবস্থা আভাসে বলিতেছেন,—

"প্রেম কি সামান্ত জিনিষ গা! প্রেম হওয়া অনেক দ্রের কথা। চৈতন্তাদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেমের ছটী লক্ষণ। ঈথরে প্রেম হলে বাহিরের জিনিষ ভূল হয়ে যায়, জগৎ ভূল হয়ে যায়, নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ তাও ভূল হয়ে যায়। দেহের উপর ও মমতা থাক্বে না। দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে।" (ক)

বৈধীভক্তি সাধনের সময় দেহ ইন্দ্রিয় ও বাহ্ন উপকরণাদিরই প্রাধান্ত। গন্ধ পূপ ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি প্রদান এবং নামকীর্ত্তন স্তবপাঠ মন্ত্রছপ শ্রীবিগ্রহের দর্শন স্পর্শনাদির সহযোগে ভক্তের মন ঈশ্বরাভিম্থী হয়। কিন্তু প্রেমাভক্তিতে ঈশ্বরদর্শনের জন্ত কেবল অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনাই প্রধান উপকরণ। চিত্তগুদ্ধ না হইলে, প্রেমাভক্তির উদয় হয় না। শ্রীরামক্ষের উক্তি,—

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

"চিত্ত জ্বনা হলে ঈশারদর্শন হয় না। কামিনীকাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে। ছুঁচ, কাদা দিয়ে ঢাকা থাক্লে আর চুশুকে টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেল্লে তথন চুশুকে টানে। মনের ময়লা তেম্নি চোকের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। তথন ঈশার দর্শন হয়। ব্যাকুল জদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করে আর কাদ, চিত্ত জ্ব হয়ে যাবে। ভত্তের 'আমি' রুপ আর্শিতে সেই সপ্তণব্রহ্ম দর্শন কর্বে। কিন্তু আর্শি থুব পোঁছা চাই। ময়লা থাক্লে ঠিক প্রতিবিশ্ব পড়্বে না।" (ক)

শুক্চিত্তে ঈশ্বরামুরাগ স্বতঃই আবিভূতি হয়,—মন দিবাচক্ষ্ লাভ করে। ভগবান্ প্রীক্রম্ব অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষ্ প্রদান করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিতেছেন, "তুমি আমাব যে রূব দর্শন করিয়াছ, দে রূপ কি বেলাধ্যয়ন, কি তপস্তা কি দান, কি যজ্ঞ কিছু দারাই দেখিতে কেই সমর্থ হয় না। কেলে অনস্তভক্তির দার্যাই আমার এই বিশ্বরূপ প্রথমে বৃথিতে পারা যায়, পরে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারা যায় এবং অবশেষে আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।"

কামিনীকাঞ্চনের আসজি ত্যাগ হইয়া যথন চিন্তন্তদ্ধ হয়, ভক্ত যথন অনহাভজিযোগে ভগবানের চিদ্যনক্সপ প্রাত্তাক্ষ করিবার অহা প্রস্তান্ত হন, তথনই তাঁহার দিবাচক্ষু লাভ হয়। শ্রীরামরুঞ্ কিরুপ দিবাচক্ষে ঈশ্বর দর্শন হয় তাহা বলিয়াছিলেন,—

"ক্তাকে চর্ম্মচকে দেখা যায় না, সাধনা কর্ত্তে কর্ত্তে

<sup>\*</sup> গীজা, একাদশ অধ্যায়, ev- es জোক।

একটা প্রেমের শরীর হয়,—তার প্রেমের চক্ষু প্রেমের কর্ন। সেই চক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই কর্নে তাঁর বাণী শুনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গনোনি হয়। এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়।" (ক)

স্তরাং প্রেমাভক্তির সাধনা এক অলোকিক অনির্বচনীয় ব্যাপার! প্রেমাভক্তির মহান্ ভাব সাধারণ মানব ধারণা করিতে অক্ষম, কারণ ইহা সম্পূর্ণ আধাাত্মিক রাজ্ঞাব কণা। জডরা/জার মান্তব, পিতা মাতা স্ত্রী প্ত্র আত্মায় বন্ধুকে যে ভালবাসে তাহা বার্থপর মালন ভালবাসা—কেবল দেহস্থা আবর, অনিত্য বিষয়স্থাের প্রতিত ধাবিত। কিন্তু প্রেমিকভ/ক্তর ভালবাসা একমাত্র প্রেমসরূপ ভগবানে অর্পিত। ভক্ত ভগবানের নিকট তাহার ভালবাসার প্রতিদান চায় না—তাহার ভালবাসা অহেতৃকা। কিন্তু মানুষের মালন ভালবাসার ভাব লইয়াই প্রেমিকের নিজাম প্রেমের স্বরূপ বৃঝিতে হইবে—অন্ত উপায় নাই। প্রেমিক ভক্তের ভগবংপ্রেম, শাস্ত দাস্ত সংগ্র বাংসল্য বা মধুর ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, প্রেমস্বর্রপর সহিত মিলিত হয়। শ্রন্ধাবান ও ভক্তিমান্ ব্যক্তিই প্রেমাভক্তির সাধন আনিবার ও বিষবার অধিকারী।

পুরাণনতে সাধনের আরস্তে শ্রীরামক্ষ একদিন সীতাদেবীর মূর্ত্তি তাঁহার সম্প্রতে প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

> "আমি সীতামুত্তি দর্শন করেছিলাম। দেথ্লাম সব মনটা রামেতেই রয়েছে, যোনি হাত পা বসন ভূষণ কিছুতেই দৃষ্টি নাই—বেন জীবনটা রামময়, রাম না থাক্লে, রামকে

# **बी**तामकृष्य (मर ।

না পেলে প্রাণ বাঁচবে না! উন্নাদিনী! স্বিশ্বর লাভ কর্ত্তে গোলে পাগল হতে হয়!" (ক)

রামময়জীবিতা দীতা যেরপে ভাবে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন তাহা প্রেমাভক্তির অপূর্ব্ব শুদ্ধনন্ধ মৃতি। প্রিরামক্ষ
তাঁহার সর্ব্বগ্রাদা সর্বতামুখী ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া,
দীতাদেবীর অপরূপ প্রেমময় মৃতিকে চিত্তপটে ধারণপূর্বক এখন
মহাদাধনায় নিমগ্র হইলেন। প্রীরামপ্রেমে উন্মাদিনী দীতাদেবীর রামরূপ ধ্যানে তন্ময়তার ভাব, প্রিরামক্ষরের দমস্ত দাধনায়
আমরা দেখিতে পাই।

#### দাস্ভাব সংধন।

সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইলে অহন্ধার পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমিত্বের বর্জন সকল সাধনার মূল সাধনা। ভক্তিপথে অহন্ধারের পরিহার কি করিয়া করিতে হয়, শ্রীরামরুষ্ণ তাহাই বলিতেছেন,—

"জীবের অহন্ধার আছে বলে ঈশ্বরের রূপা হয় না! সংসারীর 'আমি', অবিদাার 'আমি', কাঁচা 'আমি', একটা মোটা লাঠির ক্রায় সচিচদানল সাগরের জল যেন ছভাগ কচে। কিন্তু বিদ্যার 'আমি', ভক্তের 'আমি', দাস আমি, জলের উপর রেথার ক্রায়। আর রেথা অনেকক্ষণ থাকে না। যে 'আমি' কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, সেই আমিতেই দোষ। 'আমি' ঈশ্বরের দাস, এ আমিতে দোষ নাই। আমি দাস তুমি প্রভু, এই অভিমান অভ্যাস কর্ত্তে কর্ত্তে ঈশ্বর লাভ হয়। এই অহং দিয়ে সচিচনক্ষকে ভালবাসা

যায়। তুমি প্রভু, আমি দাস, এ ভাবটীর নাম দাসভাব। সাধকের পক্ষে এ ভাবটী খুব ভাল।" (ক)

অহগার অভিমান ত্যাগ কারবার সহস্ত উপায় নিজেকে ভগবানের দাস ভাবে চিন্তঃ করা।

শ্রীরামক্ষণ দাস্তভাবের সাধন কালে, শ্রীরামদাস হতুমানকে তাঁহার আদর্শ করিয়াছিলেন। অথগুরুল্পচর্যামৃত্তি মহাবার ধনমান দেহস্থ কিছুই প্রার্থনা করেন না, কেবল একমাত্র আকাজ্জা তাঁহার জীবনসর্বস্থ কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় জীবন সমর্পণ। বীরভক্ত যেরূপ একাগ্রমনে, ঐকান্তিক ভক্তিভাবে, প্রভুর কার্য্যে দেহ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন,—রামধ্যান রামজ্ঞান রাম ভিন্ন অস্ত চিন্তা নাই, রামের আজ্ঞা পালন করিতে জীবন মরণ তুচ্ছ করিয়া, সিংহবিক্রমে মৃত্যুর ও সম্মুখীন হইতে তিল মাত্র ভীত হইতেন না, রামনামে অটল বিশ্বাস করিয়া সমৃদ্র ও গোষ্পাদের স্তায় লজ্মন করিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় ব্রহ্মপদ ও তৃচ্ছজ্ঞান করিতেন, দেইরূপ জ্বলম্ভ বিশ্বাস ও ভক্তিসমন্থিত চিত্তে শ্রীরামক্ষণ রঘুবারের চিন্তায় নিমন্ন হইলেন। রাম দর্শনের জন্ত প্রাণ অন্থির হইল। ব্যাকুল হইয়া কোণায় রাম করিছেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"পঞ্চবটীতে মাটিতে পড়ে 'রাম, রাম' বলে কেনে কেনে পাগল হয়ে ছিলাম। দিনরাত কোথা দিয়ে যেত বল্তে পারি না। বখন 'রাম্ রাম' কর্তাম, তখন হনুমানের ভাবে হয়ত একটা ল্যান্ত্র পরে বসে আছি—উন্মানের অবস্থা!" (ক)

## শীরামকৃষ্ণ দেব।

দাশুভাবের অবতার বীরভক্ত হ্মুমানের স্থায় শ্রীরাম্মপে তন্ময় হইয়া. যথন শ্রীরামরক্ষ মহাভাবসমাধি মথ হইলেন, প্রেমাভক্তির পূর্ণতায় মহাবীরের স্থায় যথন দেহের প্রতি রক্তবিন্দুতে রামরূপের অধিষ্ঠান দর্শন করিতে লাগিলেন, তথনই তাঁহার দাশুভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল।

এইরূপ জনশ্রুতি যে, দাশুভাব সাধন সময় যথন তিনি হুমুমানের ভাবে তন্ময় হন, সে সময় তাঁহার আহার বিহার, ভাব-ভিক্স সমস্তই তাঁহারই মত হইয়াছিল। তাঁহার প্রায় চক্ষুর দৃষ্টি, মুথের ভাব, আহার বিশেষে রুচি, কঠের স্বর, প্রভৃতি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, অবিকল দৃষ্ট হইত। তিনি রুক্ষশাথা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেন, এবং অনুভব হইল যে, "একটু ল্যাক্ষণ্ড যেন বাহির হয়েছে।" দেহ ও ইন্দ্রিয়ের এরূপ অন্তুত পরিবর্ত্তন অশ্রুতপূর্ব ঘটনা। কিন্তু এরূপ হইলেও, ঘটনাটী অযুক্তিপূর্ণ উপকণা এবং বিশ্বাদের অযোগ্য বলিয়া উপেকা করা যায় না।

ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন যে, জাতান্তর পরিণাম অর্থাৎ এক জাতির পরিবর্ত্তে অন্ত জাতির প্রাপ্তি, প্রকৃতির আপুরণের ছারার সম্ভব হয়। ইহার ব্যাগ্যায় বলা হইয়া গাকে যে, কি দেবশরীর, কি মানুষশরীর, কি পশুশরীর, সকলেরই উপাদান পঞ্চত্ত, এবং সেই সকল শরীরস্থিত ইন্দ্রিয়ের উপাদান, বৃদ্ধিতত্ত্ব। এই হুই বস্ত হুইতে সর্ক্রবিধ শরীর ও সেই সকল শরীরস্থিত সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপর হুইয়াছে। পশুশরীর ও ভূতবিকার, মানবশরীর ও ভূতবিকার এবং যে বৃদ্ধিতত্ত্ব হুইতে পশুমন জ্বনিয়াছে তাহা হুইতে মানবমনও জ্বনিয়াছে। স্থতরাং সকল শরীরের ও সমুদার ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি

এক। আমরা যে নিজ নিজ কর্ম ছারা, জ্ঞান ও ধর্ম, অজ্ঞান ও অধর্ম সঞ্চয় করি. তাহা এই সর্বব্যাপিনী প্রকৃতিকে উত্তেজিত করিয়া শরীর ও ইন্দ্রিরের পরিবর্ত্তন করে,—এক জাতি, অন্ত জাতি হয়, এক দেহ, অন্ত দেহ হয়। এই পরিবর্ত্তন প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে. কোনক্লপ অযৌক্তিক অস্তব ব্যাপার নয়। সর্বাব্যাপিনী ও সর্বান্তিমতী প্রকৃতির, সর্বাত্র সর্বাবিধ পরিণাম হইতে পারে। কিন্তু প্রেকৃতিত জ্ঞান ও ধর্ম, অজ্ঞান ও অধর্ম-পরিণামের প্রতিবন্ধক; আর অজ্ঞান ও অধর্ম, জ্ঞান ও ধর্ম-পরিণামের প্রতিবন্ধক। যে প্রকৃতিতে অজ্ঞানের ও অধর্মের ঘারা পশুশরীর রূপ পরিণাম ঘটিতেছে, তাহাতে এখন জ্ঞান ও ধর্ম পরিণাম অবরুদ্ধ আছে। জ্ঞান ও ধর্মবল বৃদ্ধি হইয়া যদি অজ্ঞান ও অধ্যাকে নষ্ট করে, তাহা হইলে, নিপ্রতিবন্ধকে কার্যা হইয়া, পশুশরীরে দৈবপরিণাম ঘটতে পারে। দেবশরীর হইবার প্রতিবন্ধক নষ্ট হঠলেই প্রশারীর আপনা আপনি দেব-শরীর হইয়া পড়ে। প্রকৃতিই জাতান্তর পরিণামের মূল। জ্ঞান ও ধর্মা, অজ্ঞান ও অথমা তাহার প্রতিবন্ধক বিনাশের সাহায্যকারী মাত্ৰ ।+

যোগী যথন তাঁহার আরাধ্যদেবে তন্ম হন, যথন তাঁহার প্রকৃতি হইতে দেবভাবের সকল বিক্দ্ধভাব চলিয়া যায়, তথন তাঁহার মানব দেহমন, দেব দেহমনে ক্লপান্তরিত হইবার কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। শ্রীরামক্ষের প্রকৃতিতে এ সময় অপর সকল ভাব ক্ল্ফ হইয়া, একমাত্র মহাবারের ভাব প্রবল হওয়াতে,

পাতকল দর্শন—কালীবর বেদান্তবাগীশ।

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

তাঁহার দেহ ইক্রয়ের পরিবর্ত্তন, প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিয়াছিল। তাঁহার ঈদৃশ দৈহিক পরিবর্ত্তন, হিন্দু তত্ত্বিদ্গণের পরিণাম বাদই সমর্থন করে। কিন্তু দেহ ইক্রিয়ের ওরূপ পরিবর্ত্তন কতদ্র গভীর তন্ময়তায় ঘটিতে পারে, তাহা যোগীগণই বলিতে সমর্থ। স্থাভাব সাধন।

স্থাভাবের সাধনায় সাধক আপনাকে ভগবানের স্থা--থেলার সুখী মনে করেন। এই সংসার ভগবানের লালাভূমি। তিনি সকলকে লইয়া খেলা করিভেছেন। কাথাকে **দরিদ্র** কাহাকে ধনবান, কাহাকে প্রথী কাহাকে তঃখী সাজাইয়া. তিনি নিজে পেলা করিলেছেন। এই জন্স স্থাভাবের সাধনা হইতে সম্বজাবে স্থাত্মভাব আপনিই আসিয়। পড়ে। ব্রজের রাখালগণের একি:ফাব প্রতি শুদ্ধাভক্তিই স্থাভাবের আদর্শ। বন্ধুতে বন্ধুতে ভালবাদা নিষ্কাম ভালবাদা। বন্ধুর কার্যো বন্ধু প্রাণদানেও পরাত্মণ হয় না। ভগবান আমাদের পরম স্থত্তদ, তাঁহার কার্য্যে তাঁহার জন্ম প্রাণ যদি যায় তাহা অপেকা আর কি সৌভাগা ৪ তিনি আমাদের পরম বন্ধু,—বিপদে সম্পদে স্থাত গুঃথে সকল বিষয়ে প্রাণের কথা তাঁহাকে বলিয়া মনের ভার লাঘ্য করিতে পারি। যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু স্থলার, স্থাকে না দিয়া নিজের ভোগ করিতে অভিলায হয় না। বন্ধর অন্ত সক্ষত্যাগে ও প্রাণ মানন্দে পূর্ণ হয়। ব্রম্পের রাখালগণ শ্রীকৃষ্ণকে এই ভাবেই ভালবাসিয়া ছিল। স্থ্যভাবের সাধনায় ভগবানের প্রতি নিষ্কাম ভালবাসা ও আত্মসমর্পণ সহজে উপস্থিত इहेम्रा थाटक ।

স্থাভাবে ভগবানের ঐশ্বর্যাভাব মনে থাকে না, এবং ঐশ্বর্যা-ভাব থাকে না বলিয়া, ভয়ের ভাব ও মনে আসে না। যথন অর্জ্জন বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন, তখন স্থাভাব ভূলিয়া গিয়া ভয় বিহবণ চিত্তে শ্রীক্ষাের স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রম্ভবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে কথন ঐথর্যোর ভিতর দিয়া দেখেন নাই। তাঁহারা মানুধজ্ঞানে শুদ্ধাভক্তি দারা তাঁহাকে প্রাণাপেকাও প্রিয়ত্ম করিবাছিলেন। ব্রম্পবালকদিগের একুংফার প্রতি অহেতৃক ভাল-বাসা। এরামরুগু বালাকাল হততেই আত্মভাবে সকলকে ভাল-বাসিয়া ছি:লন। তিনি বালাকাল হইতেই স্ত্রা পুরুষ পণ্ডিত মুর্য ধনী দরিদ্র সকলের সঞ্জে স্বাভাবিক সহারভৃতি ভবে একপ্রাবে মিলিত হট্যাছিলেন। তাঁহার অপূর্ব ভালবাদা সকল শ্রেণীর मकल मञ्जालाराय लाकरक उाँशांत्र निकरे आकर्षन कतिसाहिल। স্থাভাব প্রীরামক্ষের সহজভাব। শ্রীদামাদি ব্রজের রাখালগণের প্রীক্ষের প্রতি শুদ্ধাভক্তির ক্রায়, তাঁহার সকলের প্রতি অহেতৃক ভালবাস। ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া, সহজেই তাঁহাকে স্থাভাবে সিদ্ধ করিয়াছিল।

#### বাংসলাভাব সাধন।

বাৎসলভোবে ভগবান্কে সস্থান মনে করিয়া ভালবাসিতে হয়। স্থাভাবে ভগবানের ঐশ্বর্যার ভাব কথন মনে আসিতে পারে; এবং ঐশ্বর্যার ভাব মনে আসিলে ভয়েরও উদয় হইতে পারে। ভয় থাকিলে ভালবাসা মনে স্থান পায় না। কিন্তু বাৎসলা ভাবে ভগবানের ঐশ্বর্যার ভাব একেবারেই মনে উঠে না। শ্রীরামকৃষ্ণ থেমন বলিয়াছিলেন,—"তথন কেবল গোপাল মূর্ন্তি

**औ**त्रामकृष्ड (मव।

দর্শন—কোন ঐশ্বর্যা নাই কেবল কচিছেলের মূর্জিণ।" বাপ মা সন্তানকে যে ভালবাদেন তাহার ভিতর ভাষের ভাব নাই, কোনরূপ স্বার্থ দোকানদারী নাই ব সে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, প্রোণ দিয়াও স্থানের মঙ্গলাকাছা করে। বাৎসলাভাব প্রেমের উচ্চ ভাব।

শ্রীরামরুফের বাৎসলাভাব সাধনের সময় কোন রামাৎ সাধু
ঘটনাক্রমে দক্ষিণেশ্বর কালাবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন।
তিনি তাঁহাকে জটাধারী বলিতেন। জটাধারী শ্রীরামচন্দ্রের
বালকমৃত্তির উপাসক ছিলেন, এবং রামলালা নামে একটী
অপ্তথাতু নিম্মিত শ্রীবিগ্রহ ইপ্তমন্ত্রপে নিতাপূজা করিতেন।
শ্রীরামরুফে জটাধারীর নিকট রামমন্ত্র গ্রহণ করেন। জটাধারী
শ্রীরামরুফের নৈবসংসর্গে নিজ্ঞ ইপ্তিসিদ্ধি লাভ করিয়া ক'লীবাড়ী
হইতে বিদায় গ্রহণের সময় তাঁহার শ্রীবিগ্রহ রামলালা
শ্রীরামরুফকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহমৃত্তি কালাবাড়ীতে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রিরামরুষ্ণ শ্রীবিগ্রহ রামলালার সহিত এক্কপ ভাবে ব্যবহার করিতেন থেন তাহা জীবস্ত ভিন চারি বৎসরের বালক। তাঁহার চক্ষে রামলালা অপ্তধাত নির্দ্ধিত বিগ্রহ নয়,—দে বালক রামচন্দ্র,—"তাহার মনোহর অক্ষকান্তি দেখিলে মন মুগ্ধ হয়।" যশোলার নিকট গোপাল থেকাপ, শ্রীরামর্ক্ষণ ও রামলালাকে স্নোন করাইয়া দিতেছেন, থাওয়াইয়া দিতেছেন, গাওয়াইয়া দিতেছেন, গাওয়াইয়া দিতেছেন, গাওয়াইয়া দিতেছেন, গাওয়াইয়া দিতেছেন, গাওয়াইয়া দিতেছেন। পাছে রামলালার অস্থ্য



শ্রীরামলালা

হয়, বাস্ত হইয়া তাহাকে বৃষ্টির সময় ঘরের বাহিরে যাইতে
নিষেধ করিতেছেন। রাগ করিয়া বলিতেছেন,—"য়দি বারণ
না শুন্বি তাহলে তোকে প্রহার কর্বো। শুন্লিনে—বাগানে
যে কাদা হয়েছে, পায়ে যে লাগ্বে। বৃষ্টিতে গা মাথা ভিজে
য়াবে, শেবে কি জ্বর কর্বি ?" রামলালাকে সজে লইয়া
গলালান করিতে গিয়াছেন। রামলালা জল হইতে উঠিতে
চাহিতেছে না দেখিয়া বলিতেছেন,—"তাথ অত করে জলে
য়াকিদ্ নে—অত জলে যাদ্নে ভূবে যাবি। আয় তোর গা
প্রিলাব করে দি।" তিনি বলিতেন,—

"আমি 'রাম, রাম' করে পাগল হয়েছিলাম। সল্লাসীর ঠাকুর রামলালাকে সঙ্গে লয়ে বেড়াতাম, তাকে নাওয়াতাম, ধাওয়াতাম, শোয়াতাম, যেথানে যাব সঙ্গে করে লয়ে ঘেতাম। 'রামলালা, রামলালা করে পাগল হয়ে গেলাম! রামলালার জন্ত বদে বদে কাঁদ্তাম!" (ক)

শ্রামকুল্য বলিয়াছিলেন,—

"প্রেমাভক্তিতে ছটা জিনিষ থাকে—অহংভা আর মমতা। যশোদা ভাব্তেন, আমি রুফকে সেবা না কল্পে, আমি ন' দেখলে গোপালকে কে দেখুবে! তাহলে গোপালের অহুথ কর্ষে! রুফকে ভগবান্ বলে যশোদার বোধ ছিল না। এর নাম অহংভা। আর মমতা,—আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। উদ্ধব বল্লেন,—মা! ভোমার রুফ সাক্ষাৎ ভগবান্, তিনি জগৎ চিস্তামণি, তিনি সামাত্ত নন! যশোদা বল্লেন,—ওরে তোদের চিস্তামণি

# **बीतामकृष्ट (एव।**

নয়, আমার গোপাল,—কেমন আছে জিজ্ঞাসা কচিচ!
চিন্তামণি নয়—আমার গোপাল! গোপীদের এত মমতা
যে, পাছে কিছু আঘাত লাগে বলে, তাদের স্ক্র্
শরীর শ্রীক্ষের চরণতলে থাক্ত! গোপীরা ও বল্ছে—
কোথায় প্রাণ বল্লভ! আমার হালয় বল্লভ! ঈশ্বর বোধ
নাই! যেমন ছোট ছেলেরা দেখেছি বলে,—আমার
বাবা! যদি কেউ বলে,—'না, তোর বাবা নয়',—তাহলে
বল্বে,—'না, আমার বাবা!' কে

বাৎস্ল্যভাব সাধনকালে শ্রীরামক্ষের কিরুপ সহংতা ও মমতার ভাব আসিয়াছিল, তাহা রামলালা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রামক্ষণ রামলালার সহিত যেরপ ব্যবহার করিতেন, তাহার বর্ণনা হইতে বোধ হয়, যেন ভগবান্ সত্য সতাই তিন চারি বৎসরের বালক রামমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহার সলে রহিয়াছেন, থেলা করিতেছেন, আব্দার করিতেছেন! কামিনীকাঞ্চনাসক্ত মলিনবুদ্ধি জীবের কি করিয়া ইহা বিশ্বাস হয় যে, ঈশ্বর দেহধারণ করিয়া ভক্তের সঙ্গে লীলা করেন? দেহাত্মবুদ্ধিহীন বিষয়াসক্তিশ্র্য, অহংজ্ঞানবিরহিত শুদ্ধমন, প্রেমের শরীর ধারণ করিয়া যথন ভাবরাজ্যে বিচরণ করে, তখন ভাহার কিরূপ অফ্রতব হয়, কে বলিবে? শ্রীরামক্ষের অহেত্কী ভক্তিতে ভগবান্ আরুছি হইয়া যে, তাঁহার প্রেমের চক্ষে প্রভাক্ষ হইবেন, তাঁহার সঙ্গে লীলাবিলাস করিবেন,—ইহা যে পরম সত্যা, একথা তিনিই বলিতে পারেন, যিনি এই প্রেম সন্তোগ করিয়াছেন।

### মধুরভাব সাধন।

মধুর ভাবের ভিতর শাস্ত দান্তাদি সকল ভাবই আছে।
সাধবী স্ত্রী নিজ স্বামী বেদ্ধপই হউন, তাঁহাকে সর্ক্রোন্দর্য্যের
আকর বলিয়া জানেন। স্থামীদেবায় তিনি চিরদাসী,
পরামর্শদানে প্রিয়ভম স্থা, যত্নে স্থেময়ী মাতা। তিনি স্থামীর
স্থেই স্থা, স্থামীর প্রীতির জন্ম জীবন ধারণ করেন।
স্থার এই সর্ক্রতোম্থী ভালবাসা সর্ক্রিধ ভালবাসার শ্রেষ্ঠ—ইহা
প্রেমের উচ্চতম ভাব। মধুরভাব স্ত্রীপুরুষ্টের এই উচ্চতম
ভাবের উপর প্রতিষ্টিত। স্ত্রীপুরুষ্টের অন্তরে এই প্রেমের ভাব
প্রবল হইয়া নীচগামী হইলে,—দেহস্থে মুয় হহলে, তাহাদের
কার্যাকার্যা জ্ঞানের লোপ হয়, তাহারা উন্মন্তবৎ, পিশাচবৎ
ব্যবহার করিতে থাকে। আবার এই প্রেম, মধুরভাবে স্থারাভিনুখী হইলে, মানুষের নিম্ন প্রেক্নতি, ত্র্কার কামাদি কুপ্রবৃত্তি
পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, মানুষ দেবতা হয়।

ভগবান্ই আমাদের একমাত্র প্রেমের পাত্র। ভগবান্কে ভালবাসিতে হইলে, যাহা সর্ববিধ ভালবাসার সমষ্টি, যাহা প্রেমের সর্ব্বোচ্চভাব, সেই মধুরভাব তাঁহার প্রতি অর্পন করিতে হইবে। ভগবান্ই আমাদের সর্ব্বেকার ভালবাসার লক্ষ্য। আমাদের মধুরভাবের পাত্রপ্ত তিনি। মধুরভাবে ভগবান্কে স্থামীভাবে চিন্তা করিতে হয়। মামুষের চক্ষু, স্থলর বস্ত দেখিতে চায়, তাহার মন সৌল্পয় ভালবাসে। ভগবান্ পরম স্থলর,—তিনি সৌল্পয়্রপর্বিপ্ত শীরামক্তকের উক্তি,—"যে, ভগবানের পালপয় চিন্তা করে, তায় পরমান্থলরী রমণী চিতার ভয় বলে বোধ

## बितामकृष्य (नव।

হয়!" ভগবান্কে পতিভাবে গ্রহণ করিয়া প্রেমিক ভক্ত তাঁহার অন্থপম রূপমাধুরীতে ডুবিয়া যান; ভক্তের প্রেমাম্পদ শ্রীভগবান্ই তাহার মনপ্রাণ হরণ করেন। শ্রীরামক্তফের কথা,—"ঈশ্বর দর্শন হলে রমণস্থপের কোটাগুণ আনন্দ হয়!" ভগবংপ্রেম বর্ণনা করিতে গিয়া, ভক্ত মানবীয় ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হন। সাধারণ মানব এই প্রেমের ভাষা বুঝিতে পারে না; উহা তাহাকে স্থানিত্য ও ছঃথের মূল ইন্দ্রিয়স্থথের ভাবই শ্বরণ করাইয়া দেয়। ভগবানের জন্ত মধুরভাবে প্রেমোন্মত্তা উপস্থিত হইলে মান্থবের দেহবোধ লুপ্ত হয়, কামাদি রিপু নিক্ষলঙ্গ প্রেমন্ত্রি ধারণ করে, জ্বী-পুরুষাদি ভেদজ্ঞান দূর হইয়া দেশকাল ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া ভক্ত ভগবানের অমৃত্যায়ী নিত্য-লালান্স সন্ভোগ করিতে থাকেন।

কিন্তু সামী-ন্ত্ৰী সম্বন্ধীয় মধুরভাবে ভগবৎপ্রেমিক সম্ভুষ্ট থাকেন
না। "স্বামী স্ত্ৰীর প্রেম ও ঠাহার নিকট তত উন্মাদ কর নহে।
স্বামী-স্ত্ৰীর ভালবাসা অবাধ—উহাতে কোন বাধা বিদ্ন নাই।
ভক্তেরা পরকীয়া প্রেমের ভাব গ্রহন করিয়া থাকেন। কারণ
উহা অভিশয় প্রবল। উহার অবৈধতা লক্ষা নহে। এই প্রেমের
প্রকৃতি এই যে, যতই উহা বাধা পায় ততই উগ্রভাব ধারণ করে।
সেই জ্লা ভক্তেরা গোপীপ্রেম কল্পনা করেন। ব্রজ্ঞগোপীগণ
শীক্ষফের জ্লা তাঁহাদের পিতা মাতা স্বামী কাহারই বাধা মানিতেন
না। শীক্ষফ দর্শনে উন্মন্ত হইয়া, সমুদার্য ভূলিয়া, জগৎ ভূলিয়া,
জগতের সব বন্ধন, সকল কর্ত্ব্যা, ইহার সকল স্থপ ত্ঃথ বিশ্বত হইয়া
স্কৃত্রীয়া আসিতেন। প্রিয়ত্মের অধ্বামৃত পান করিবার জ্লা কাত্র
হইয়া বলিতেন,—"হেবীর! তোমার স্ব্রত্বর্জন, শোক-নাশন,

নাদিত-বেণ্-স্তুষিত, মানুষের সার্কভৌমাদি সুথেচ্ছা নাশক, যে অধরামৃত তাহা আমাদের দান কর।"\* প্রিয়তমের সেই চুম্বন, তাঁহার অধরের সহিত দেই সংস্পর্শের জন্ম ব্যাকুল হও—যাহাতে ভক্তকে পাগল করিয়া দেয়! মানুষকে দেবতা করে! ভগবান্ যাহাকে একবার তাঁহার অধরামৃত দিয়া কতার্থ করিয়াছেন, তাহার সম্পায় প্রকৃতি পরিবর্তিত হই যা যায়—সমস্ত জগৎ লুগু হইয়া এক অনন্ত প্রেমের সমৃদ্রে মিলাইয়া যায়! ইহাই প্রেমোন্মন্ততার চরমাবস্থা! মানুষ! মানুষ! তুমি ঈশ্বর প্রেমের কথা কও, আবার জগতের সব ভ্রমাত্মক বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতে পার ? যেথানে কাম সেথানে কি রাম থাকিতে পারেন ? আলো আঁধার কগন এক সঙ্গে থাকিতে পারে ?"।

গোপীপ্রেম বর্ণনায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"রাধিকা বিশুদ্ধসন্ত প্রেমমন্ত্রী। যোগমান্ত্রার ভিতরে তিন গুণই আছে—সর রক্ষঃ ও তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধ-সর বই আর কিছু নাই। সচিদানন্দকে যদি ভালবাস্তে শিথ্তে হয় তা হলে রাধিকার কাছে শেখা যায়। সচিদা-নন্দ নিব্দে রসাস্থাদন কর্বার জন্ত রাধিকার স্থষ্টি করেছেন। সচিদানন্দ রুফের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচিদা-নন্দ রুফেই 'আধার' আর তিনি নিজেই শ্রীমতীরূপে 'আধেয়' —নিজের রস আস্থাদন কর্ত্তে—অর্থাৎ সচিদানন্দকে ভালবেসে আনন্দ সম্ভোগ কর্তে।"

- \* শ্রীমন্তাগ্রত, রাসপঞ্চাধ্যার া
- + ङक्डियांग, यामीविद्यकानन ।

# ীরামকৃষ্ণ দেব।

"শীমতীর মহাভাব হতো। স্থীরা কেই **ছঁতে গেলে** অতা সধী বলত-কুষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছু সনি, ওঁর কেহমধ্যে এথন ক্লফ বিলাস কচেচন। ঈশ্বর অনুভব না হলে ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নডে, তেমন মাছ হলে জ্বল তোলপাড করে। তাই ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। আহা। গোপীদের কি অনুরাগ। তমাল দেখে একেবারে প্রেমোনাদ । শ্রীমতীর এরপ বিরহানল যে চক্ষের জল সে আগুনের ঝাঁলে শুকিয়ে যেত — জল হতে হতে বাষ্প হয়ে উডে যেত। কথন কথন তার ভাব কেউ টের পেত না। সায়ের দীঘিতে হাতী নামলে কেউ টের পায় না। আহা। সেই প্রেমের এক বিন্দু যদি কারু হয়। কি অনুরাগ। কি ভালবাসা। শুধু ষোলআনা অনুরাগ নয়-পাঁচসিকে পাঁচ আনা! এর নাম প্রেমোনাদ! ঈশবে একবার অনুরাগ হলে কাম ক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ঐ অবস্থা হয়ে ছিল,— ক্ষে অনুবাগ। এমতী যথন বল্লেন,—আমি কৃষ্ণময় দেখ ছি; দণীরা বল্লে,—কৈ আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না, তুমি কি প্রলাপ বক্চো? শ্রীমতী বল্পেন,—স্থী! অনুরাগ অঞ্জন চোথে মাখো তা হলে তাঁকে দেখতে পাবে। শ্রীমতীর মহাভাব। গোপীপ্রেমে কোন কামনা নাই। ঠিক ভক্ত যে, সে কোন কামনা করে না-কেবল শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করে, কোন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছু हांश ना।" (क)

"গোপীদের ভালবাসা—পরকীয়া রতি। ক্লঞ্চের জন্ত গোপীদের প্রেমোন্মাদ হয়েছিল। নিজের স্বামীর জন্ত অত হয় না। যদি থোঁচ্ধর যে তাঁকে দেখি নাই, তাঁর উপর কেমন করে গোপীদের মত টান হবে ? ভা শুন্লে ও সে টান হয়—"না জেনে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হলো।"

"প্রেমোরাদ হলে স্বর্জভূতে সাক্ষাৎকার হয়। গোপীরা সর্বজ্তে শীক্ষককে দর্শন করেছিল। ক্ষণ্ণময় দেথেছিল। বলেছিল,—আমিই কৃষ্ণ ! তথন উন্মাদ অবস্থা ! গাছ দেখে বলে, এরা তপস্বী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান কচ্চে ! তৃণ দেখে বলে, এরা তপস্বী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান কচ্চে ! তৃণ দেখে বলে,—শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করে ঐ দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে ! মেঘ দেখে,—নীলবদন দেখে—চিত্রপট দেখে শ্রীমতীর ক্ষেত্রর উদ্দীপন হতো ! তিনি এসব দেখে উন্মত্তের স্থায় কোথায় কৃষ্ণ ! বলে ব্যাকুল ছতেন । শ্রীমতীর প্রেম—কৃষ্ণ স্থথে স্থী,—তৃমি স্থথে থাক আমার ঘাই হোক্ ! গোপীদের এই বড় উচ্চভাব !" (ক)

শীরামক্র তাঁহার মধুর ভাব সাধন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—
"কি অবস্থা গেছে ! হর গোরী ভাবে কত দিন ছিলাম।
আবার কত দিন রাধাক্রফ ভাবে থাক্তাম—এক্রপ সর্বদা
দর্শন হতো। কথন সীতারামের ভাবে। রাধার ভাবে
ক্রফ ক্রফ কর্ত্তাম; সীতার ভাবে রাম রাম কর্তাম।
সীতারামকে রাত দিন চিন্তা কর্তাম, আর সীতারাম ক্রপ
দর্শন হতো।" (ক)

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

শ্রীরামক্রফ মহাবীরের ভাবে দাস্তভাস সাধন করেন। শ্রীক্রফ-মাতা ঘশোদা তাঁহার বাৎসল্ভাব সাধনের আদর্শ। পাতিব্রতার চরমাদর্শ রামগতপ্রাণা সীতাদেবী তাঁহার ভ্রুসতীয়ময় মধুর ভাবের অবলম্বন হইয়াছিলেন। পুরাণমতের সাধন কালে চিদানক্ষয় রামরূপ জাঁহার নানা ভাববিলাসের বস্ত হইয়াছিল। 'কোথায় রাম' 'কোথায় রাম' বলিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া কথন দাস্ভাবে, কথন বাৎস্ক্রভাবে, কথন মধ্রভাবে, স্কমধ্র রামরস আস্বাদনে তিনি উন্মত্ত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি তিনি সাধনার প্রথমেই সীতামর্ত্তি দর্শন করেন-রাম চিন্তায় উন্নাদিনী। সীতাদেবীর এই প্রেমোনাক ভাব তাঁহার হৃদয অধিকার করিয়া রামদর্শনের জন্ম তাঁহাকে অস্থির করিলে, তিনি জ্বগৎ ভূলিয়া যাইতেন, দেহবোধ লুপ্ত হইত, কেবল চুই চক্ষে প্রেমাশ্রুধারা অবিবল বিগলিত হুইতে থাকিত। এইরূপ বিমল মধুরভাবে তন্ময় হইলে, তিনি ভাবসমাধি মগ্ন হইতেন আর শ্রীরামচন্দ্রের চিদ্যনরূপ তাঁহার ভাবচক্ষে প্রতাক্ষ হইয়া তাঁহাকে প্রেমানন্দে পূর্ণ করিত।

শুনা যায় সীতাদেবীর দিবা দর্শনের স্থায় তিনি প্রীমতী রাধিকাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন। তিনি প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে, শ্রীমতী রাধিকার চম্পক প্রের ন্থায় শ্রীঅক্ষের কান্তি, পরিধানে নীল বসন, মন্তকে কৃষ্ণ-কৃষ্ণিত-কেশদাম অনুপম শ্রীম্থের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। শ্রীরাধিকার ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস বর্ণনা করিতে করিতে মহাভাবে তাঁহার বাহুটৈতন্ত লোপ হইত। বিতই মহাভাবাবস্থার একটী অনুভব তিনি বলিয়াছিলেন,—"মহাভাব হলে শরীরের সব ছিদ্র—লোমকৃপ্
পর্যান্ত-মহাযোনি হয়ে যায়। এক একটী ছিদ্রে আত্মার সহিত
রমণস্থ বোধ হয়।" মানুবের ভাবে মানুবের ভাষায় এই
প্রেমানন্দের বর্ণনা হইতে পারে না। কামিনীকাঞ্চনাসক্ত জীবের
প্রেম এসকল কথার মর্ম্ম অবোধগমা। তিনি সেইজন্ম বলিদেন
—"জীবের এসব শুন্তে নাই।"

শীরামক্রন্তের মহাভাবাবস্থার অন্তভৃতি দকল ব্রাটয়া দিতেছে বে, শীর্লাবনে রাদলীলার মভিনয়ে যে মধুর-ভাব-রদের অবভারণা হইয়াছিল, তাহাই প্রেমাবতার শীরোরাঞ্চে পূর্ণরূপে বিকশিত এবং এক্ষণে দেই প্রেমাবতার শালান করিয়া শীরামরুফের প্রেমাননাদ! বিশুদ্ধসক্রমিণী প্রেমমনী শীরাধার ভায়, শীরামরুফের মধুরভাবে অবস্থান সময়ে তাঁহাতে কিরুপে অইদান্ত্রিক ভাবের বিকাশ হইয়াছিল ও প্রেমান্সাদের অন্পন্ন কিরুপ বিরহাশ্বি

মধুরভাব সাধন সময় প্রীরামক্ষের হরগৌরীভাবে ও পুরুষ প্রেক্তিভাবে সাধনার কথা, এবং তাঁহার আর ও নানাভাবের সাধনা, তিনি আভাবে বলিয়াছিলেন মাত্র। সে সকলের বিশেষ বিবরণ কিছুই জানা নাই। তিনি বলিতেন,—

ভগৰান্কে জান্তে গেলে ভগৰতীর মত হতে হয়,— ভগৰতী যেমন শিবের জন্ম কঠোর তপস্থা করেছিলেন সেইক্লপ তপস্থা কর্ত্তে হয়। পুরুষকে জান্তে গেলে প্রাকৃতি ভাব আশ্রেয় কর্ত্তে হয়,—স্থীভাব, দাসীভাব মাতৃভাব। তাঁকে নানা ছাঁদে সেবা করা যায়।

## শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

প্রেমিক ভক্ত তাঁকে নানার্রপে সন্তোগ করে। কথনও মনে করে 'তুমি পদ্ম আমি অলি'। কথনও 'তুমি সচিচদানল সাগর আমি মীন'। প্রেমিক ভক্ত আবার ভাবে, 'আমি তোমার নৃত্যকী'— আর তাঁর সন্মুথে নৃত্য গীত করে। বলরাম কথনও স্থার ভাবে থাক্তেন, কথন ও বা মনে কর্ত্তেন আমি ক্ষেত্রের ছাতা বা আসন হয়েছি। সব রক্ম তাঁর সেবা কর্ত্তেন।" (ক)

শ্রীরামরুক্তের স্থীভাবে বিশেষ সাধনার কথা স্থানান্তরে বর্ণিত হটবে। তাঁহার সকল সাধনার বিবরণ জ্ঞানিবার কোন উপায় নাই; তিনি এইমাত্র বলিতেন যে, আঠারটী ভাবে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

পুরাণমতে সাধন কালে, অনেক সময় তাঁহার দেহজ্ঞান থাকিত না। আহারে ক্ষতি, চক্ষে নিজা অপগত হইয়াছিল। দেহ শীর্ণ। দিবারাত্র পঞ্চবটীতে উন্মত্তের স্থায় অবস্থান করিতেন। এসময় তাঁহার এরপ গাত্রদাহ হইয়াছিল যে তাহা কিছুতেই নিবারিত হইত না। সময় সময় দিবারাত্র জ্ঞান ও লুপ্ত হইত। বাহজগৎ বপ্প দৃষ্টের স্থায় মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"ব্যাকুল হয়ে মাটিতে পড়ে যথন কাঁদ্তাম,—লোকের ভিড় হতো। কিছ আমি দেখ্তাম্ জীব জন্তু মানুষ যেন সব পটে আঁকা রয়েছে, মনে লজ্জা জন্ম কিছুই হতো না।" এ সময় তাঁহার অনুভূতিতে কেবল ভাব রাজ্যের অন্তিত্বই বর্ত্তমান। ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া অস্তরে প্রেমের বস্তকে দর্শন করিবার জন্ম প্রাণ অস্থির হইলে তাঁহার ভাবসমাধি উপস্থিত হইত এবং ভগবানের স্বিচ্ছানক্ষন রূপ

প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি ঝাত্মহারা হইতেন। ভক্ত যথন শ্রীভগবানের এইক্রপ প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে, তথন তাহার সকল জালা শাস্তি হয়, সকল সংশয় দূর হয়, সকল কর্ম্মক্য হয়।

তিনি বলিয়াছিলেন,---

"যথন পঞ্চবটীতে মাটিতে পড়ে পড়ে মাকে ডাক্তাম,— আমি মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম,—মা! আমায় দেখিয়ে লাও, কন্মারা কর্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে—আমায় জানিয়ে লাও, আমায় দেখিয়ে লাও। আরও কত কি, তা কি বল্বো! আহা! কি অবস্থাই গেছে! ঘুম যায়! "ঘুম ভেলেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি; এখন যোগনিকা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি!" (ক)

তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া মা, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন যে, মা-ই সব হয়েছেন,—মা-ই একরূপে রাম একরূপে সীতা হয়ে আছেন; একরূপে প্রীরুষ্ণ, একরূপে প্রীরাধা হয়ে আছেন। তিনি পুরাণমতে সাধন করিয়া নানা সাকার ঈশ্রীয় রূপ দর্শন করিলেন। অবশেষে তিনি মাকে নির্কিশেষে দর্শন করিবার জন্ম বাাকুল হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

শ্বথন বাইন্ তেইন্ বছর বয়স, (১২৬৪—৩৫ সাল) কালী দরে বল্লে,—তুই কি অক্ষর হতে চাস্ ? অক্ষর মানে জানি না,—হলধারীকে জিজ্ঞাসা কল্লাম। হলধারী বল্লে,—ক্ষর মানে জাব, অক্ষর মানে প্রমাক্লা।" (ক)

# শ্রীরামক্লফ্র দেব

মাকে 'অকর' রূপে দর্শন করিবার সময় তাঁহার কুওলিনী জাগরিতা হইলে। কুওলিনী জাগরিতা হইলে কিরুপ তাঁহার, অথগুসচিদোনক দর্শন হইয়াছিল, তাঁহার নিজমুথের সরল কথায়, সেই অলোকিক ব্যাপার লিখিত হইল।

"মূলাধার পদ্মে কুগুলিনী শক্তি আছেন। চতুর্দল পদ্ম। যিনি আছাশক্তি ভিনিই সকলের দেহে কুগুলিনীরূপে আছেন। যেমন ঘুমন্ত সাপ কুগুলী পাকিয়ে রয়েছে। "প্রস্থু ভূজগাকারা আধারপদ্ম বাসিনী ভক্তি কুলকুগুলিনা শীঘ্র জাগাত হন। কিন্তু ইনি জাগ্রত না হলে চৈত্তি হয় না, ভগবান্দর্শন হয় না। কামিনীকাঞ্নে মন থাকলে যোগ হয় না।

"সাধারণ জ্বীবের মন লিঙ্গ গুহু নাভিতে। সাধ্য সাধনার পর কুগুলিনী জাগ্রতা হন। ইড়া পিঙ্গলা আর স্থায়া নাড়ী। স্থ্যার মধ্যে ছয়টী পদ্ম আছে—চিনায়। সর্ব নীচে মূলাধার, তারপর সাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞা। এইগুলিকে ষড়চক্র বলে। কুগুলিনী জাগ্রতা হলে, চৈতন্ত হলে স্থায়া নাড়ীর মধ্য দিয়ে মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর এইসব পদ্ম ক্রমে পার হয়ে, হাদয়ের মধ্যে অনাহত পদ্ম—সেইথানে অবস্থান করে। তথন লিঙ্গ গুহু নাভি থেকে মন সরে গিয়ে চৈতন্ত হয় আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধক অবাক্ হয়ে জ্যোতিঃ দেখে আর বলে, —একি! একি! বিশুদ্ধচক্রে মন উঠ্লে, কেবল ঈথরীয় কথা বল্তে আর গুন্তে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ চক্রের

স্থান কণ্ঠ—ষোড়শাল পদ্ম। যার এই চক্রে মন এসেছে তার সাম্নে বিষয় কথা, কামিনীকাঞ্চনের কথা হলে ভারি কপ্ত হয়। ওরূপ কথা শুন্লে সে সেথান থেকে উঠে যায়। তার পর ষষ্ঠভূমি—আজ্ঞাচক্র দিল পদ্ম। এখানে কুলকুগুলিনী এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। কিন্তু একটু আড়াল থাকে—যেমন লঠনের ভিতর আলো, মনে হয় আলো ছুলাম, কিন্তু কাচ ব্যবধান আছে বলে ছোঁয়া যায়না। তার পর সপ্তম ভূমি—সহস্রার পদ্ম। সেথানে কুগুলিনী গেলে সমাধি হয়। সহস্রায় সচিচাননক শিব আছেন, তিনি শক্তির সহিত মিলিত হন—শিব শক্তির মিলন।"

বাকুল হলে তবে কুগুলিনী জাগেন। আমার এই অবস্থা বথন হলো, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে—কিরূপ কুগুলিনী শক্তি জাগরণ হয়ে, ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগুলি ফুটে যেতে লাগলো, আর সমাধি হলো। এ জতি গুহু কথা! দেখ্লাম ঠিক আমার মতন বাইশ, তেইশ বছরের ছোকরা স্থমুমা নাড়ীর ভিতর গিয়ে, ক্রিহ্বা দিয়ে ঘোনিরূপ পদ্মের সঙ্গে রমণ কর্ত্তে লাগলো! প্রথমে গুহু লিঙ্গ নাভি। চতুর্দিল বড়দল দশদল পদ্ম সব অধামথ হয়েছিল—উর্নম্থ হলো! হাদয়ে যথন এলো—বেশ মনে পড়ছে—ক্রিহ্বা দিয়ে রমণ করবার পর, ভাদশদল অধাম্থ পদ্ম উর্নম্থ হলো—আর প্রফুটিত হলো! তারপর কঠে যোড়শদল আর কপালে ভিদল। শেষে সহস্তদল পদ্ম

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

প্রস্টিত হলো! সেই অবধি আমার এই অবস্থা!" (ক)
কুলকুগুলিনী জাগরিতা হইয়া সহস্রার গতা হইলে তাঁহার
সমাধি হইয়াছিল। ইহা সবিকল্প বা চেতন-সমাধি। এই চেতন
সমাধিতে তাঁহার 'আমি' জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। সমাধির
ভঙ্গের পর তাঁহার যে 'অবস্থা' হইয়াছিল, তাহাতে ভগবান্কে
আর সর্বৈর্য্যময় রূপে দেখিতে পান নাই; শান্ত দাস্ত বাৎসল্যাদি
ভাবের আধার পরম প্রেমাম্পদরূপে ও দর্শন করেন নাই; কিন্তু
মা,— এই সব হয়েছেন, এই ভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তুমি
মা, আমি ছেলে,— এই ছৈতভাবাবস্থা অতিক্রম করিয়া, এখন
তিনি দেখিলেন, — মা পূর্ণ, তিনি অংশ; তাঁহার মা, — সর্বভ্তে
অন্তর্যামীরূপে বর্ত্তমান। পুরাণমতে সাধন করিয়া তিনি ঈশ্বরকে
হৈত ও বিশিষ্টাইন্বত উভয় ভাবেই দর্শন করিলেন। তাঁহার
পুরাণমতের সাধনা সম্পূর্ণ হইল।

# বিবাহ।

প্রীনামরুফের প্রথম প্রেমোন্মাদ ও পুরাণমতের সাধনার বিবরণ থেরূপ বর্ণিত হইল, তাঁহার অক্যান্ত জীবনাথানের সহিত ইহার বৈলক্ষণা দৃষ্ট হইবে। কিন্তু আমরা তাঁহার উক্তি অনুসারে ইহা লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। সকল চরিত গ্রন্থে, প্রথম প্রেমোন্মাদের সময়, তাঁহার তকালীপূজা ও শক্তি সাধনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাব উক্তি অনুসরণ করিয়া দেখা যায়, তিনি বলিতেন—"তিনি আমায় নানারূপ সাধন করিয়েছেন; প্রথম পুরাণমতের, তার পর তন্ত্র মতের।" তিনি প্রথমেই পঞ্চবটীতে পুরাণ মতের সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজা করিবার সময় তাঁহার প্রথম প্রোণমতের সাধনায় তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। তাঁহার আর একটী কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে, একজ্বন পাগল এনেছিল—পূর্বজ্ঞানী। লোকে বল্লে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভার একজ্বন। একপায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি, আর একটা ভাঁড় আবচারা। গলায় ডুব দিলে। তারপর কালীবরে গিয়ে মত্ত হয়ে স্তব কর্তে লাগ্লো।

### ্ঞীরামকৃষ্ণ দেব

মন্দির কেঁপে গিয়েছিল! হলধারী তথন কালীবরে বসে
আছে। কুকুরের কাছে গিয়ে কাণ ধরে তার উচ্ছিষ্ট
থেলে—কুকুর কিছু বলে নাই। আমি হলধারীর কাছে
যথন এসব কথা শুন্লাম আমার বুক শুরু শুরু কর্তে
লাগলো। আমারও তথন এই অবস্থা আরম্ভ হয়েছে।
আমি হলের গলা ধরে বল্লাম, ওরে হলে, আমারও কি
এই দশা হবে! আমরা দেখ্তে গেলাম। আমাদের কাছে
খুব জ্ঞানের কথা—অক্ত লোক এলে পাগলামি।" (ক)

তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, যথন জ্ঞানীপাগল কালীবাড়ীতে আসিয়াছিল,—১২৬০ সালের কোন সময়ে—তথন তাঁহার উন্মাদ অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তিনি তথনও পূজা কার্য্য সম্পূর্ণ পরিত্যার করেন ন।ই। শুনা যায়, পাঁচ ছয় মাস পূজা করিতে না করিতে তাঁহার প্রেমোনাদের সূত্রপাত হইয়াছিল। আমরা দেথিয়াছি, তিনি ১২৬০ সালের জন্মাইমীর সময় শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজায় নিযুক্ত হন। সম্ভবত: ঐ সালের মাৰ বা ফাল্পন মানে তিনি জ্ঞানীপাগলকে কালীবাড়ীতে দেখিতে পান। তাঁহার ছোঁগুলাতা রামকুমার প্রায় এক বৎসর হইয়াছেন। তাঁহার উক্ত কথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সেই সময় হলধারী কালীবরে পূজা করিতেছেন, হতরাং তাঁহাকে শ্রীব্রাধাকান্তের পূজায়ই নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। অতএব ट्यामानात्मत भूटल य डांशांटक कानी चंद्र भूका कतिरं रह नाहे, ইহা তাঁহারই কথা হইতে আমরা স্থির করিতে পারি। রাণী রাসমণির মন্দিরের বরাদ্দ হইতেও আমরা এই কথার সমর্থন পাই।

কথায়ত' হইতে আমরা তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

রাণী রাসমণির বরাদ। \*
সন ১২৬৫ সাল।

প্রতিরাম্বরিক ভট্টাচার্য্য—৫; কাপড়—৩ থান ৪॥০
প্রতিরাম্বরক ভট্টাচার্য্য—৫; কাপড়—৩ থান ৪॥০
পরিচারক—শ্রীহনর মুখোপাধ্যায়—৩॥০; ফুল তুলিতে হয়।
থোরাকী—দিদ্ধ চাউল—৴॥০; ডাল—৴॥০ পোয়া; পাতা—২ খান;
তামাক—১ ভটাক, কাষ্ঠ—৴২॥০।

বরাদে দৃষ্ট হইবে যে, ১২৬৫ সালে রামতারক চট্টোপাধাায় (হলধারী) ৮কালীমাতার পূজক ও শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজা করিতেছেন বলিয়া লিশিত আছে। যদিও এই হিসাবে ১২৬৫ সালের বিবয় মাত্র দেখা বাইতেছে, তথাপি ইহা যে কোন নূতন বন্দোবস্ত নয় এবং রামকুমারের ১২৬০ সালে দেহত্যাগের পর হইতে উক্ত ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহা শ্রীরামকৃক্ণের কথা হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি।

শ্রীরামক্রয়্ণ কর্তাদন পুরাণ্মতে সাধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেমোন্মাদ অবস্থা কতদিন ছিল তাহা ঠিক জানা যার না। কিন্তু ১২৬৪ সালের কোন সময় হইতেই যে তিনি নিতা পূজাদি কার্যো অনেকটা মনোযোগী হইয়াছিলেন তাহা বোধ হয়। কারণ

<sup>\*</sup> From Deed of Endowment executed by Rani Rashmani, 18th February 1861.

# ত্রীরামক্লফ দেব।

রাণী রাসমণির পূর্ব্বোল্লিখিত বরাদ্দ হইতে ব্ঝা যায় যে, তিনি ১২৬৫ সালে শ্রীশ্রীরাধাকাস্তজীর পূজায় নিয়মিত নিযুক্ত রহিয়াছেন।

এ সময় ঈশ্বরপ্রদঙ্গ লইয়াই তিনি বছক্ষণ অতিবাহিত করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "আমার এই অবস্থার পর, কেবল ঈশবের কথা শুন্বার জন্ম ব্যাকুলতা হতো। কোথায় ভাগবত, কোথায় আধ্যাত্ম রোমায়ণ , কোথায় মহাভারত, খুঁজে বেড়াতাম। এঁড়েদার ক্ষাকিশোরের কাছে আধ্যাত্ম শুন্তে যেতাম। সাধু এসেছে শুন্লে দেখ্তে বেতাম।"

তাঁহার এই সকল কথা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইলে যেথানে ধর্মপ্রসঙ্গ, সাধু সমাগম, শান্ত পাঠ, কথকতা বা যাত্রা সন্ধতিন হইত তিনি শুনিতে যাইতেন। এই প্রসঙ্গে এঁড়েদহে কৃষ্ণকিশোরের বাটীতে তাঁহার সর্বাদা যাতায়াত ছিল এবং এই পুত্রে উভয়ের বিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। শুনা যায়, কৃষ্ণকিশোর ও তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী প্রীরামকৃষ্ণকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া প্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। তিনি ও কৃষ্ণকিশোরের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তির কথা অনেক সময় বলিতেন। কিন্তু কৃষ্ণকিশোরের স্থায় ছই চারি জন স্ক্রাদর্শী ব্যতীত দক্ষিণেশ্বর আলমবাজার বরাহনগর প্রভৃতি স্থানের সাধারণ লোকে তাঁহাকে উন্মাদগ্রন্থই স্থির করিয়াছিল। এ সময় প্রকৃত সাধক ও ভক্ত পাইলে তিনি যেমন প্রীত ইইতেন, কাহারও ভিতর কপটতাও ধর্ম্বের ভাণ দেখিলে, প্রশ্বর্য্য ও পদ্মর্য্যাদার ক্রক্ষেপ না করিয়া

বিরক্তি প্রকাশ করিতে ভীত হইতেন না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"উন্মাদ অবস্থায় লোক্কে ঠিক্ ঠিক্ কথা, হক্কথা বল্ডাম। কাৰুকে মান্তাম না। বড়লোক দেখলে ভয় হতো না। সেই উন্মাদ অবস্থায় একদিন বরাহনগরের ঘাটে দেখলাম জয়মুখুয়ো জপ্ কচ্চে, কিন্তু অন্মনস্ক। তথন কাছে গিয়ে হুই চাপড় দিলাম। একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়ীতে এসেছে। কালীম্বরে এলো। গুজার সময় আস্তো আর হুই একটা গান গাইতে, বল্ডো। গান গাচ্চি— দেখি যে অন্মনস্ক হয়ে ফুল বাচেচ। অমনি হুই চাপড়। তথন বাস্ত সমস্ক হয়ে হাত জ্বোড় করে রইলো। হলধারীকে বল্লাম— দাদা, একি স্বভাব হলো! কি উপায় করি! তথন মাকে ডাক্তে ডাক্তে ও স্বভাব গেলো।" (ক

শ্রীরামরুষ্ণের সহজ্ঞাবস্থা এবং সর্বাদা ঈশ্বর চিন্তায় ও ঈশ্বরের কথায় ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়া স্বজনগণ তাঁহার বিবাহ দিবার সক্ষল্প করিলেন। বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে তিনি কোন রূপ অনভিমত প্রকাশ করেন নাই। সেজ্জ ১২৬৫ সালের শেষ ভাগে আত্মীয়বর্গ বিবাহ দিবার উদ্দেশে তাঁহাকে দেশে লইয়া আসিলেন। দেশের সকলেই শুনিয়াছিল যে, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার উন্মাদাবস্থা হইয়াছে। এখন তাঁহার মুথে কেবল ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া অনেকেই বুঝিতে পারিল যে, ঈশ্বরাত্ররাগই তাঁহার ভাবাস্তরের কারণ। তিনি বলিয়াছিলেন—

# শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

"কি অবস্থা সব পেছে! দেশে, চিনে শাঁকারী আর আর সমবয়সীদের বলাম, ওরে ভোদের পায়ে পড়ি একবার হরিবোল বল! সকলের পায়ে পড়তে যাই! তথন চিনে বল্লে, ওরে, তোর এখন প্রথম অমুরাগ, তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠ্লে যখন ধূলা ৬ড়ে, তখন আমগাছ, তেঁতুলগাছ সব এক বোধ হয়। এটা আমগাছ এটা তেঁতুলগাছ চেনা যায় না।" (ক)

গদাধর গ্রামের স্ত্রী পুরুষ বালক বুদ্ধ সকলেরই অতিশয় প্রিয়। তাঁহার বিবাহের কথা প্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইল। যাহাতে তাঁহার বিবাহকার্যা শীঘ্র সম্পন্ন হয় তজ্জ্য তাঁহার মধ্যমভাতা রামেশ্বর নিকটবর্তী গ্রাম সকলে পার্ত্রী অন্তেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উন্মাদের কথা প্রচার হওয়াতে কেহই তাঁহাকে কন্তা সম্প্রদান করিতে অগ্রসর হইল না। অবশেষে তিনি স্বয়ং জ্বর।মবাটী নামক গ্রামে পাত্রী অনুসন্ধানের জন্ম ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,— 'সেইথানে স্থাথগে, মেয়ে হাতে কুটো বেধে রয়েছে।" তিন বৎসর পূর্বে সি**ও**ড় গ্রামে যে কৌতুকাবহ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি কি সেই দৈববাপার ফলবতী হইবার সম্ভাবনা এখন দেখিতে পাইলেন গ ঘাহা হউক, কামারপুরুরের চইক্রোশ দূরে অবস্থিত জয়রামবাটী গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছহিতা শ্রীদারদামণি দেবীর সহিত ১৮৬৬ সালের প্রথমেই তাঁহার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহ সময় শ্রীরামক্তফের বয়স ২৩ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল ; শ্রীসারদা দেবীর বয়স, পাঁচবৎসর অতীত। শ্রীসারদাদেবীর জন্ম, ১৭৭৫

শক ৮ই পৌষ ক্ষাসপ্তমী তিথি। কুল সম্বন্ধে এরামক্ষণ রাট্রী-শ্রেণী, খড়দহ মেল, স্বভাব, হইলেও লৌকিক প্রথানুসারে তাঁহাদের বংশে পণ দিয়া কন্তাগ্রহণ করিতে হয়। শুনা যায়, এরাম-ক্ষের বিবাহে ও পণ লাগিয়াছিল।

বিবাহের অনুমান আট নয় মাদ পর শ্রীরামকৃষ্ণ কুলপ্রথা পালনের জন্ম, 'নববংবাগমন' "উপলক্ষে একবার মাত্র খণ্ডরালয়ে গমন করেন। এ সময় শ্রীসারদাদেবীর ছয়বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

> "খন্তর বাড়ী গেলাম। সেথানে থুব সঙ্কীর্ত্তন। নফর, দিগম্বর বাঁড়ুর্য্যের বাপ এরা সব এলো। থুব সঙ্কীর্ত্তন।"

সঙ্গীর্ত্তন প্রসঙ্গে ভগবংভাবে বিভার স্বামীর ভাবোন্মন্ততা, বালিকার সরল স্থকোমল চিত্তে দিব্য-স্বপ্লের ন্যায় অঙ্কিত থাকিবারই সম্ভাবনা। স্বামী সম্বন্ধে অপর কোন ভাব, সংসার জ্ঞানশূন্ত বালিকার অন্তরে এখন কি করিয়া স্থান পাইতে পারে ? দেশাচার বশতঃ অল্প বয়দে কন্তার বিবাহ হয় বলিয়া, শ্রীরামক্ষের বিবাহ সময় শ্রীপারদাদেবীর বয়দ কিঞ্চিদধিক পাঁচ বৎসর মাত্র হইলেও, সামাজিক প্রথামুসরণ করিয়া তাঁহার শ্বশুরালয় কামারপুকুরে বিরাগমন অর্থাৎ পত্নীভাবে প্রথম স্বামী সকাশে ভাগমন, যাহা ব্যবহারিক ভাবে প্রকৃত বিবাহ বলিয়া গণ্য, তাঁহার এয়োদশ বৎসর বয়দে ঘটিয়াছিল। তৎকালে শ্রীরামক্ষেরে দক্ষিণেশ্বরে বেদমতে সাধন আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্ত এখন প্রশ্ন হইতে পারে,— বাঁহার প্রেমোন্মাদের অবস্থা, ভগবান্ ভিন্ন অন্ত কোন বিষয় বাঁহার মনোমধ্যে ক্ষণকাল ও

## শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

স্থান পায় না, বিবাহরূপ মায়ার বন্ধনে সেই মন কেন আবদ্ধ হইল ? আমরা বলিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই তিনি বাল্যভাবের বশে কার্য্য করিতেন। তাঁহার সকল কার্য্যই সরলগুদ্ধহৃদ্ধের প্রেরণায়। তিনি অন্থভব করিতেন, অন্তরে কে একজন তাঁহাকে সকল কার্য্য নিয়োগ করিতেছে; বিচার করিয়া তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে হয় না। তাঁহার বাল্যকালের মনোভাব একদিন ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—

"এতো ভেবে ছিলাম, বিয়ে করবো, শ্বশুরবাড়ী যাবো, সাধ আহলাদ করবো, কি হয়ে গেল!" (ক

স্থান্থ বাইতেছে যে, সরল বালাভাবের বশবর্তী হইরাই তিনি বিবাহ করিতে সম্মত হন। তাঁহার সরলমনে কোনরূপ পাটোয়ারিবৃদ্ধির নামগন্ধ ছিল না। বিষয়াসক্ত লোকের পক্ষে তাঁহার মনের প্রক্রুতভাব বুঝা কঠিন। যদিও তিনি বাল্যভাবের উদারবৃদ্ধির প্রেরণায় বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু শাস্ত্রবিধি প্রতিপালন ও ইহার অপর এক কারণ। নিজের বিবাহ সম্বন্ধে তিনি এক সময় বলেন,—"সংস্কারের জন্ম বিবাহ কর্ত্তে হয়।"

শ্বতিশাস্ত্রে আছে,—"বৈদিক পুণাকার্যাদার দ্বিজাতিগণের গর্ভাধানাদি সংস্কার করা কর্ত্তবা। এই সকল বৈদিক সংস্কার ইহকালে ও পরকালে পবিত্রতা বিধান করে। গর্ভকালীন গর্ভাধানাদি সংস্কার এবং জাতকর্ম, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদির সংস্কারদারা দ্বিজাতিগণের বীজ ও গর্ভজ্ঞ পাপসমূহ ক্ষয় হইয়া থাকে।" \* পরাশর সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

মতু সংহিতা, হিতীর অধ্যার ২৬-২৭ ক্লোক।

"রেথারদারা চিত্র আঁকিয়া তাহাতে ক্রমে ক্রমে রং দিলে যেমন তাহা পরিক্ট হইয়া উঠে, সেইরূপ যথাক্রমে বিধিপূর্বক সংস্কার করিলে ত্রন্তেজ পরিক্ট হয়।" \*

জীব পিতামাতার শুক্রশোণিতযোগে গর্ভে জ্বন্মগ্রহণ করে বলিয়া সংসর্গজ্ঞ, তাহার দেহমনে দোল আশ্রয় করে। দশবিবসংস্কার দারা সেই দোষের আলন হইয়া থাকে। যেরূপ সংস্কার করিলে গৃহাদির শ্রীবৃদ্ধি হয় ও স্থায়িত্ব ঘটে, সেইরূপ বিধিপূর্ব্যক সংস্কার করিলে মানুষের দেহমনের মলিনতা দূর হইয়া উৎকর্ষ সাধন হয়। এই সকল সংস্কার কার্য্যে দেবতা ও পিতৃগণকে প্রসর করিয়া তাঁহাদের আশির্মাদর আকর্ষণের জন্ম বৃদ্ধিশ্রাহের অনুষ্ঠান। অভ্যাদয় বা শ্রীবৃদ্ধির জন্ম অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাকে আভ্যাদয়িক শান্তবি বলে। সকল বর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের এই দশবিধ সংস্কার অবশ্য পালনীয়, ইহাই শান্তের বিধান। শ্রীব্রামকৃষ্ণ কথন ইচ্ছাপূর্বক শান্তবিধি লজ্মন করেন নাই। শান্তবিধির প্রকৃত্মর্ম্ম তাঁহার জ্বীবনে ক্ষুট্তর ভাবে প্রকাশিত দেখা যায়।

কিন্ত তাঁহার বিবাহসংস্কারের অন্তরূপ বিশেষত্ব আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার বিবাহসংস্কার সম্পন্ন হইয়াছিল, ঈশ্বরদর্শন লাভ করিবার পর। তাঁহার উক্তি:—

"আমি বলি, চৈতত লাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক পরিশ্রম করে যদি কেউ সোনা পায়, সে মাটির ভিতর রাথ্তে পারে, বাক্সর ভিতর রাথ্তে পারে, জলের ভিতর ও রাথতে পারে, সোনার কিছু হয় না।

<sup>\*</sup> পরাশর সংহিতা, অষ্ট্রম অধ্যায় ২**৬ রো**ক।

### জীরামকুষ্ণ দেব।

কাঁচা মন সংসারে রাখ্তে গেলে, মন মলিন হয়ে যায়।
জ্ঞানলাভ করে তবে সংসারে থাক্তে হয়। সংসার
জ্ঞানের স্বরূপ আর মানুষের মনটা যেন হধ। জল
হুধে রাখ্লে মিশে এক হয়ে যায়; আর ঝাঁটিহুধ
খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই হুধকে নির্জ্জনে দুই পাত,তে
হয়। দুই পেতে মাখ্ন তুল্তে হয়। মাখন তুলে
জ্ঞানের উপর রাখ্লে আর জ্ঞান ভিজ্করপ মাখ্ন যদি
একবার মনরূপ হুধ থেকে তোলা হয়, তাহলে সংসারজ্ঞানের উপর রাখ্লে নির্লিপ্ত হয়ে ভাস্বে।" (ক)

শ্রীরামরুষ্ণজ্ঞীবনে যে অপূর্ব্ধ আদর্শচরিত্র বিকশিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা এই মহাশিক্ষা লাভ করি যে, মামুষ বাদ্যকাল হইতেই জ্ঞান ভক্তি উপার্জ্জন করিয়া ভগবান্ লাভের জ্বন্থ চেষ্টা করিবে। জ্ঞান ভক্তি লাভ করিবার পর সংসারে প্রবেশ করিলে, মামুষ সংসারের অনিত্য স্থুখে আর মুগ্ধ হয় না। ছংখ দরিক্ততার মধ্যেও ধৈগ্য ধারণ ও তিতিক্ষা অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে। সে তথ্ন বিভারসংসার করিবার উপযুক্ত হয়। ভিনি বলিয়াছিলেন,—

তাঁকে জেনে সংসার কল্পে বিবাহিত জ্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। ছম্বনেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রদঙ্গ লয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। সর্বভূতে তিনি আছেন, তাঁর সেবা ছম্বনে করে। পিতামাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী বোধ করে ও সেবা করে। ছেলেদের থাওয়ায় বেন গোপালকে থাওয়াচে। তবে এরপটা হতে গেলে হল্পনেরই ভাগ হওয়া উচিত। ছই জনেই যদি সেই লিখরানন্দ পেয়ে থাকে তা হলেই এটা সন্তব হয়। ভগবানের বিশেষ রূপা চাই; না হলে সর্বাদা আমিল হয়। আয়াক জনকে তফাতে যেতে হয়। যদি না মিল হয় তা হলে বড় যন্ত্রণা। স্ত্রী হয়তো রাতদিন বলে, "কেন বাবা এখানে বিয়ে দিলে! এমন লোকের হাতে পড়েছি! একদিনের জন্ম স্থথ হলো না! না থেতে পেলুম, না বাছাদের থাওয়াতে পার্লুম না পরতে পেলুম না বাছাদের পরাতে পার্লুম, না একথানা গয়না!—ভূমি আমায় কি স্থেধ রেখেছ! কেবল চক্ষু বৃজ্জে ঈশ্বর কচ্চেন। ও সব পাগলামি ছাড়ো।"

"জ্ঞান লাভ করে সংসারে থাক্তে হয়। ভগবান্কে লাভ করে থাক্তে হয়। তথন কলঙ্কসাগরে তাসে কলঙ্ক না লাগে গায়। আর তথন পাঁকাল মাছের মত থাক্তে পারে। ঈশ্বর লাভের পর যে সংসার, সে বিভার সংসার— কামিনীকাঞ্চন তাতে নাই, কেবল ভক্তি ভক্ত আর ভগবান্।" (ক)

বিজ্ঞানালোকদীপ্ত স্বতম্বতাপরায়ণ পাশ্চাত্য সভ্যসমাজের বিবাহ, ইন্দ্রির বিলাস ও স্বার্থ চরিতার্থের জন্ত আইনামুযায়ী চুক্তি। খ্রীপ্রসমাজের বিবাহকালীন প্রতিশ্রুতি,—স্থুথে বা ছঃথে, ঐশ্বর্য্যে বা দারিদ্রো, রোগে বা স্বাস্থ্যে আমরণ যেন না আমাদের বিচ্ছেদ হয়,—উচ্চভাব সংযুক্ত হইলেও, বর্ত্তমান সময়ে ইহার পাশনে উক্ত

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

সমাজের উপেক্ষাই দেখা যার। হিন্দুসমাজে পরিণয়সংস্কারে ধর্ম প্রেলা এবং সম্পত্তির জন্ম সঞ্চল্ল করিয়া, দারপরিগ্রহরূপ মহাত্রত গ্রহণ করিতে হয়। ব্রত গ্রহণাস্থর বিশ্বদেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিতে হয়—"হে কলে! তোমার হাদ্য আমার কর্ম্মে অর্পণ কর, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ হউক, তুমি অনন্যমনা হইয়া আমার বাক্য পালন কর, বৃহস্পতি তোমার চিত্ত আমার প্রতি বিশেষক্রপে নিযুক্ত করুন। তুমি আমাব সহচারিণী হও, আমি তোমার সথা হইলাম। আমার সহিত তোমার যে সৌধ্য সংস্থাপিত হইল কেহ যেন ছিল করিতে না পারেন।" \*

হিন্দু সমাজের ঈদৃশ উচ্চতর বিবাহত্রত পালনের উপর শ্রীরামর্ক্ষ এই মহান্ স্থাদর্শ স্থাপন করিয়াছেন যে, বিবাহের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়ের বিলাস নয় কিন্তু দেহস্থ ও বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া, স্থামী ও স্ত্রী উভয়ে ভগবানের ভক্তভাবে মিলিত হইবে এবং সর্বভূতে স্থাবস্থিত তাঁহারই সেবায় মন প্রাণ উৎসর্গ করিবে।

বিবাহের পর যথন জাঁহার জ্ঞানোনাদ হইল, তাঁহার প্রথম চিস্তা হইয়াছিল—পরিবার। তাঁহার মনে হইল,—

> "পরিবারও এইরূপ খাবে দাবে থাক্বে। সংসার আর কেমন করে হবে ? গলায় পৈতে পরিয়ে দ্যায়, আবার থুলে খুলে পড়ে যায়, সাম্লাতে পারি না।" (ক)

জ্ঞানোন্মাদ শাস্তভাব ধারণ করিবার পর, তাঁহার পাঁচ বৎসরের বালকবৎ অবস্থা হইয়াছিল। স্ত্রীমাত্রকেই মার এক একটা রূপ দেখিতে লাগিলেন। বছদিন পরে, শ্রীমারদাদেবী তাঁহার

<sup>\*</sup> বিবাহের পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদীপ্রমন মৃত্রা

সেবার জন্ম দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলে, তিনি ঐহিক ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। শ্রীরামরুষ্ণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবতীশ্বরূপ। জ্ঞান করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

> "একদিন ভাবে রয়েছি, জিজ্ঞাসা কল্লে—'আমি তোমার কে ?' আমি বল্লাম—আনন্দময়ী!" ক)

শ্রীরামরুষ্ণের বিবাহ আধ্যাত্মিক বিবাহ। তাঁহার সংসার বিতার সংসার। বাল্যকালে পিতা ও মাতাকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরী মনে করিয়া পূপা চন্দন দিয়া পূজা করিয়াছেন; যৌবনে বিবাহিতা স্ত্রীকে আনন্দময়ী মাতৃজ্ঞানে পূপাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বিবাহ কামগন্ধহীন প্রেমানন্দের উপজোগ। তাঁহার সংসার ভক্ত ও ভগবানের লীলাভূমি। জগংকে এই অদৃষ্টপূর্ক অত্যানত আদর্শ প্রত্যক্ষ করাইবার জ্লান্ত কি তিনি বিবাহস্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ?

# তন্ত্রমতের সাধন।

সম্ভবতঃ বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে, ১২৬৬ সালের শেষে, প্রীরামক্ষণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে প্রত্যাগমন করেন। আমরা বলিয়াছি, রামকুমারের মৃত্যুর পর হইতেই শ্রীরামক্ষণের পিতৃব্যপুত্র রামতারক চট্টোপাধ্যায (হলধারী) 'কালীবরে' পূজা করিতেছিলেন। রামতারক শ্রীরামক্ষণ অপেকা বয়সে জ্যেষ্ঠ। তিনি ভক্তিমান্ বৈশুব ও বেলান্তাদি শাস্তে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ৺কালীর পূজায় রলিনান দিতে হয় বলিয়া, বৈশুবমতাবলম্বী হলধারী সাত্রাগে পূজা করিতে পারিতেন না। সেইজ্ল শ্রীরামক্ষণ কালীবাড়ীতে কিরিয়া আসিলে পর, তাঁহাকে 'কালীবরে' পূজা করিতে অনুমতি দিয়া, আপনি শ্রীপ্রীরাধাকান্তের পূজায় আগমন করিলেন।

প্রাদ এইরপ বে, শীরামর্ক্ষ ও দেবীর পূজায় নিযুক্ত হইবার পূর্বে, কোন শক্তিসাধকের নিকট শীশীভবতারিণীর সন্মুথে কালীমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার সময় গুরু সরিধানে মন্ত্র শ্রবণ মাত্র, তাঁহার ভাবসমাধি হইয়াছিল, এবং ভাবাবস্থায় তিনি দেবীর প্রতিমার পার্শ্বে বরাভয়করা দেবীর ভাবে দাঁড়াইয়া-ছিলেন!

শ্রীরামরুক্তের ৶কালীপ্রতিমা পূজা অপূর্ব জীবস্ত পূজা। উহার পূজাকার্য্য বিশেষরূপে প্রণিধান করিলে বৃথিতে পারা যায় যে, প্রতিমাপূজা মিধ্যা কল্পনা নর। ভদ্রশাস্ত্রের মর্মান্ত্র্যায়ী



দক্ষিণেশ্বরের ৬ শ্রীশ্রীকালীমাতা (শ্রীশ্রীভবতারিলা)

পূজা করিলে সাধকের অভীষ্ট নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়। অসভ্য বা সভ্য কোন সমাজের লোকেই প্রাস্তি বা অফ্লান বশতঃ নিজেদের মনগড়া মিথ্যা কল্পনা করিয়া কোন কিছু পূজা করে না। হিন্দুর প্রতিমাপূজা কেবল থড় কাঠ মাটি প্রস্তরের পূজা নয়। প্রতিমায় ভগবানের পূজা, জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরেরই বিধান। শ্রীরামক্ষণ বলিতেছেন,—

> "মাটির প্রতিমা পূজাতেও প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন—অধিকারী ভেদে। তিনি অন্তর্গামী,—তিনি জ্ঞানেন যে প্রতিমা পূজাতে তাঁকেই ডাকা হচ্চে। তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হবেন।"

"যেমন শোলার আতা দেখলে সতাকার আতা মনে পড়ে, সেইরূপ প্রতিমা দেখলে সেই চিন্ময়ী ঈশ্বরীরই উদীপন হয়। প্রতিমা মার চিন্ময়রূপেরই প্রতিরূপ। যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমায় পূজা কর্ত্তে কর্ত্তে সতোর উদ্দীপন হয়। মন্দির দেখলে তাঁকেই মনে পড়ে—উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁর কথা হয়, সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়, আর সকল তার্থ উপস্থিত হয়। প্রতিমায় ভগবানের আবির্ভাব হয়। আবির্ভাব মান্তে হয়। প্রতিমায় আবির্ভাব হতে গেলে তিনটা জিনিবের দরকার। প্রথম পূজারির ভক্তি, দ্বিতীয় প্রতিমা স্থানর হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহস্বামীর ভক্তি। পূজার সময় প্রতিমাকে কাঠ মাটি বলে জ্ঞান থাক্লে কাঠ মাটিরই পূলা হয়। ঈশ্ব বোধ থাকলে ঈশ্ব লাভ হয়।"

# **बीतामकृष्य (नेव ।**

"প্রতিমাপৃদ্ধায় দোষ কি ? বেদান্তে বলে, যেথানে আন্তি, ভাতি আর প্রিয়, সেইখানেই তাঁর প্রকাশ। তিনি, ছাড়া কোন জিনিষ নাই। তিনিই এই সব হয়েছেন। কোন কোন জিনিষে বেণী প্রকাশ। স্থলক্ষণ শালগ্রাম, বেশ চক্র থাক্বে, গ্রোমুখী, আর আর সব লক্ষণ থাক্বে তাহলে ভগবানের পূজা হয়।"

"আবার দেখ, ছোট মেয়েরা পুতৃল খেলে কতদিন? যতদিন না বিবাহ হয়, আর যতদিন না স্বামী সহবাস হয়। বিবাহ হলে পুতৃলগুলি পেটরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বরলাভ হলে আর প্রতিমা পুজায় কি দরকার?"

"আমি দেখি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন,—মামুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম,—সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া গুই আমি দেখি না!" ক)

উল্লিখিত উক্তিগুলিতে শ্রীরামক্ষের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই প্রকাশ পাইতেছে। ইহা মহাসতা যে, তক্তের অন্তরে ঈশরীয় ভাব উদ্দীপন করিবার জন্ম তাহার মানসিক প্রকৃতির অনুরূপ নানাবিধ আলম্বন ঈশ্বরই কল্পনা করেন, এবং সাধকের ভক্তির আকর্ষণে প্রতিমাদিতে আবিভূতি হইয়া তাহার ভক্তিপূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। মনমুধ এক করে, ভক্তিভাবে ব্যাকৃলমন্তরে ভগবান্কে প্রতিমাদিতে পূজা করিলে, তিনি যে সাক্ষাৎকার হন ও ভক্তের অভীইপূর্ণ করেন, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজার প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। তাঁহার উক্তি,—

"তিনি শুধু নিরাকার নন, তিনি আবার সাকার। ভার

ক্লপ দর্শন করা যায়। ভাব ভক্তির দারা তাঁর সেই অত্লনায় রূপ দর্শন করা যায়। মা, নানাক্লপে দর্শন ভান। তিনি যে ভক্তবৎসল। ভক্ত যে রূপটা ভালবাসে সেইক্লপে তিনি ভাগা ভান।" (ক)

শান্ত্রের বিধি অমুসারে পূঞা করিতে হইলে, প্রথমে সমুপায়ে উপাৰ্জিত অর্থে, নিজ শক্তি অনুসারে, কিন্তু বিত্তশাঠা প্রকাশ না করিয়া, শুদ্ধাচারে প্রজোপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়। পূজার স্থানে, আসনে, জলে, সমস্ত পূজার দ্রব্যে দেবভার অধিষ্ঠান কল্পনা করিবার জন্ম শাস্ত্রের উপদেশ। নিজের অপবিত্র দেহ মনের সংস্কারসকল ভশ্মীভৃত হট্যা নৃতন দেবদেহ গঠিত হইয়াছে এইরূপ ভাবনা, অর্থাৎ ভূতগুদি, দেবপূজার প্রধান অমুষ্ঠান। শাস্ত্র বলেন দেবতা হইয়া দেবপুঞ্জা করিবে। পুঞ্জার সময় মনকে অতা সর্ববিষয়চিন্তা পরিশৃতা ও কেবল দেবভাবে ভাবিত করিয়া দেবপুজা করিতে হইবে। এই ভাবে দেবপুজা করিলে, দাধক অবিলয়ে অবৈতভাবে উপনীত হন। ইষ্ট্রমৃত্তিতে সমাহিত চিত্ত হইয়া এবং তাঁহাকে হৃদয়পীঠে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবভাবেপরিশুদ্ধ প্রাণ মন हेिलाग्रामि छे९मर्न कर्तारक मान्य भूखा वरन। आत প্রতিমায় দেবতার আবির্ভাব অনুভব ও ভক্তিপূর্বক তাঁহাকে **(म**रजारशृर्व शक्त शूष्प शृष शोष अज्ञांनि श्राना कतिश्रा তাঁহার তৃষ্টি সম্পাদনকে বাহ্নপূজা বলে। মনের একাগ্রতা ও ভক্তিই ইহার মূল। খ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"ভক্তিপূর্বক एवं ब्यामारक भव भून्न कन वा बन यांश किছू व्यर्भन करतः रमहे শুদ্ধবৃদ্ধি ব্যক্তির ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত সেই সকল দ্রব্য আমি

# **बि**त्रामकृष्ठ (पर ।

গ্রহণ করিয়া থাকি।" • ভগবৎগুণগান, তাঁহার নিকট জ্ঞান ভজির জন্ম বাাকুল হইয়া প্রার্থনা, তাঁহার দর্শনলাভের জন্ম কাতরতা, এই সকল কর্ম ভগবানের ক্লপালাভ করিবার সাধনস্বরূপ। এই সমস্ত নিকামভাবে করিতে হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"হে কুন্তিনন্দন! তুমি যে কার্য্য কর, যে হোম কর, যে দান কর, ও যে তপস্থা কর সেই সকলই আমাতে অর্পণ কর। এই প্রকার কন্ম করিতে করিতে শুভাশুভ ফলের হেতু কন্মবিদ্ধন হইতে তুমি মুক্তিলাভ করিবে। এই প্রকারে সন্ন্যাস্থোগে যুক্তাত্মা ও কন্মবিদ্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া, দেহ পতিত হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।" †

আমরা বলিয়াছি শ্রীরাম্ক্রন্ডের পূজা তকালীপ্রতিমার জাবস্থপুজা। সুর্য্যোদয়ের পূর্বে তিনি স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাধানপূর্বক স্বয়ং বিল্পতা দুর্ব্বা ও পূস্পচয়ন করিয়া সহস্তে মালা গাঁথিয়া মাকে মনের মত করিয়া সাজাইতেন। যথন পূজা করিছে বসিতেন তাঁহার ভক্তির মত্ততা ও তন্ময়ভাব দেখিয়া অপরলোক নিকটে যাইতে সাহস করিত না। তাঁহার একাগ্রতা এক্রপ গভার হইত যে, ভূতগুদ্দি করিবার কালে তিনি স্পত্ত অনুভব করিতেন, কুগুলিনা স্বতঃই জ্বাগরিতা হইয়া সহস্রার গত হইতেছেন এবং তাঁহার নিজ দেহের পরিবর্ত্তে বর্ণময়া মাতৃকাদেহ উজ্জলবর্ণে প্রকাশিত হইয়াছে। পূজা করিবার সময় দেবীরভাবে এক্রপ তন্ময় হইয়া যাইতেন যে,

গীতা নবম অধ্যায়, ২৬ শ্লোক।

<sup>+</sup> গীভা নবম অধ্যায়, ২৭-২৮ শ্লোক।

জনেক সময় পূলা চন্দনাদি প্রতিমার পাদপল্মে না দিয়া নিজের মন্তকে প্রদান করিতেন। মার নামগুণগান উাহার পূজার প্রধান উপকরণ। গান গাহিয়া মাকে শুনাইতে দার্ঘকাল কাটিয়া যাইত। ভোগ নিবেদন পূর্বক মাকে তাহা গ্রহণ করিবার জ্বন্ত আহ্বান করিয়া এরূপ ভাবে প্রতীক্ষা করিতেন, যেন মা প্রকৃতই আহার করিতেছেন। কিছুদিন এইরূপে পূজা করিয়া তাহার অনুভব হইতে লাগিল, যেন সকল বস্ততেই তাহার মার সত্তা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বজ্ঞ দিচ্ছি এমন সময় দেখিয়ে দিলে—এই বিরাট মূর্ত্তিই শিব! তথন শিব গড়ে পূজা বন্ধ হলো। ফুল তুল্চি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক একটা ফুলের তোড়া —সম্মুথে বিরাট পূজা হয়ে গেছে! সেই বিরাট মূর্ত্তির উপর ফুলের তোড়া শোভা কছে! সেইদিন থেকে ফুল তোলা বন্ধ হয়ে গেল। তাঁকে সর্বভৃতে দর্শন কর্ত্তে লাগ্লাম,—পূজা উঠে গেল। এই বেল গাছ—বেল পাতা তুল্তে আস্তাম। একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁশ থানিকটা উঠে এল,—দেখ্লাম, গাছ চৈতন্তময়! মনে কন্ত হলো! দ্বা তুল্তে গিয়ে দেখি আর সে রকম করে তুল্তে পারি না। তথন রোক্ করে তুল্তে গেলাম।" (ক)

্ক্রমে তাঁহার পূজা জপ ধাান প্রগাঢ় হইতে লাগিল ও

# ব্রীরামকৃষ্ণ দেব।

সম্য়ে সময়ে তিনি বাহজান হইতে লাগিলেন। পূজা করিতে বসিয়া বছকাল অতীত । গভীর ধাানে মগ্ন হইয়া স্থামূবৎ অচলভাবে বসিয়া থাকেন। ধাানের সময় কিরূপ অফুভব হইত তাহা বলিয়াছেন,—

"গভীর ধ্যানে ব্যহজান শৃষ্ম হয়, ইন্সিয়ের কাজ সব
বন্ধ হয়ে ধায়। ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্সিয়ের
বিষয় সকল সাম্নে আসে। গভীর ধ্যানে সে সকল
আর আসে না; বাহিরে পড়ে থাকে। মন বহিম্থ
থাকে না,—যেন বারবাড়ীর কপাট ইন্সিয়ের
পাঁচটী বিষয়,—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শন্ধ—বাহিরে পড়ে
থাক্বে। ধ্যান কর্ত্তে কর্তে আমার কত কি দর্শন হতো।"
ভিনি জ্পের বিষয় এইরূপ বলিতেন,—

শ্বিপ করা কিনা নির্জ্জনে নিঃশদে তাঁর নাম করা। এক
মনে নাম কর্ত্তে কর্ত্তে, স্থাপ কর্ত্তে কর্ত্তে, তাঁর রূপ দর্শন হয়,
—তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। জপ থেকে ঈশ্বর লাভ হয়।
যেমন গঙ্গার গর্ভে ডুবান বাহাছরি কাঠ আছে,—
শিকল দিয়ে বাঁধা। ডুব মেরে সেই শিকলের এক এক
পাব্ ধরে ধরে গেলে শেষে বাহাছরি কাঠকে স্পর্শ
করা যায়। ঠিক ফেইরূপ স্পপ কর্ত্তে কর্তে মগ্র হয়ে
গেলে ক্রমে ভর্গবানের সাক্ষাৎকার হয়।" (ক)

ুপুজার সময় গান জপ করিতে করিতে অহরহ: তাঁহার উপারীয় রূপ দর্শন হইতে লাগিল। আরতির সময় প্রতিমায় উপারীয় দিব্য আবিভাব দেখিয়া, ভাবোনাত হইতে লাগিলেন,— আরতি আর শেষ হয় না! মুখমগুল ও বক্ষঃস্থল আরক্তবর্ণ, চক্ষে দিব্যদৃষ্টি, অবিরল প্রেমাশ্রুবর্ধণে বুক ভাসিয়া যাইতেছে! একদিন পূজাকালে এই প্রকার গভীর আবেশে সহসা তিনি বাহজান শৃত্য হইলেন। তাঁহার কি দিব্যদর্শন লাভ হইয়াছিল তিনি এইরপ বলিতেন,—

"ঈশ্বর দর্শন কল্লে কর্ম ত্যাগ হয়। আমার ঐ রক্ষে
পূজা উঠে গেল। কালীঘরে পূজা কর্জান্, হঠাৎ মা
কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে, মাই সব হয়েছেন!
দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়!—প্রতিমা চিন্ময়! বেদী
চিন্ময়! কোশাকুশী চিন্ময়! ঘরের চৌকাট চিন্ময়!
মারবেল পাথর চিন্ময়! মান্ত্য জীব জ্লস্ত সব চিন্ময়!
ঘরের ভিত্তর দেখি—সব যেন রসে রয়েছে! সচিদানশ
রসে! কালীঘরের সম্মুখে একজন ছুই লোক্কে
দেখ্লাম; কিন্তু তারও ভিতরে তাঁর শক্তি জ্লল্
কচ্চে দেখ্লাম। তথন উন্মত্তের স্তায় পূক্পবর্ষণ কর্মে
লাগ্লাম! যা দেখি তাই পূজা করি!" (ক)

আমরা দেখিয়াছি প্রায় তিন বৎসর পূর্বে ঈশ্বরদর্শন করিবার জ্বন্ত তাঁহার কিরুপ প্রাণের ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল। কি উপায়ে ভগবান্ লাভ হইতে পারে তিনি কিছুই জানিতেন না। তাঁহাকে সাধনপথ দেখাইয়া দিবার কেহই ছিল না। তাঁহার সরলজ্বরে যাহা উদয় হইত তিনি তাহাই করিতেন। তিনি একান্তে দিবারাত্র বংসহারা গাভীর ভায় ব্যাকুল হইয়া মাকে কেবল ডাকিয়াছিলেন। মার দর্শন পাইবার জন্ত তাঁহার

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

প্রাণ কিরুপ অন্তির হইরাছিল, তাঁহার অন্তর হইতে কিরুপ আর্ত্তনাদ উঠিত আমরা দেখিয়াছি। একমাত্র প্রাণের ব্যাকুলভার অবশেষে তিনি মার প্রতাক্ষদর্শন লাভ করিলেন এবং তাঁহার निर्फिएन नानाविध माधरन श्रवुख इहेरनन। माधना क्रिडिं করিতে বিবিধ ঈশ্বরীয়রূপ তাঁহার প্রতাক্ষ হইল। কিন্ত এতদিন মাকে তিনি দুর হইতেই দর্শন করিতেছিলেন। এত দিন দেখিতেছিলেন যে, মা স্বার তিনি ভিন। তাঁহার মা,—তিনি ছেলে। এতদিন মাকে নানাক্রপে দেখিলেন—কখন রাম, কখন শিব কথন শ্রীকৃষ্ণ কথন বা সীতা গৌরী রাধারূপে, আবার কখন তাঁহাকে সর্বত্র অন্তর্থামী রূপে দেখিতে পাইলেন। কিন্ত এবার মা, তাঁহাকে স্বয়ং দেখাইলেন যে, তাঁহার হৃদয় মধ্যে যে সর্বাশক্তিম্বরূপিণী বিরাজ করিতেছেন, তিনিই বাহিরে ष्यख्योवकाल वर्त्तमान। मा, छांशांक मिथाशान त्य, खीव ব্দগৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব তিনিই হইয়াছেন। সবই ভাঁহারই এক একটা রূপ। সমস্ত বস্তুই তাঁহার চিনায়ী মা। এবার সেই সর্ব্বশক্তিময়ী তাঁহাকে বিশ্বব্ধপে দেখা দিলেন ৷ তাঁহার প্রত্যক हरेंग रव मा, निक्ष শক্তিতে সমস্ত বিশ্ব পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন! তিনি দেখিলেন.—জগৎ শক্তিময়, সকলেরই ভিতর মার শক্তি 'ৰুল জল কচ্চে !' এইক্লপ সৰ্বভূতে মহাশক্তির অধিষ্ঠান অবৈতভাবে প্রতাক করাই, তন্ত্রের শক্তিপূজার চরম ফল।

মাকে সর্বভূতে দর্শন করিয়া তাঁহার পুনর্বার প্রেমোনাদ উপস্থিত হইল। তিনি আর পূজা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন,— "এই অবস্থায় বোধ হচ্চে, ঠিক দেখ্ছি, তিনিই সব হয়েছেন। তাজা গ্রাহ্ম থাকে না। যথন এই অবস্থা হলো তথন মা কালীকে পূজা কর্ত্তে বা ভোগ দিতে আর পারলাম না।" (ক)

তাঁহার বৈধপৃঞ্জাকর্ম চিরদিনের মত মা উঠাইরা দিলেন।
শাস্ত্রমতে দেবভাবে ভাবিত হইরা প্রতিমাপুজা তাঁহার সিদ্ধ হইল।
এখন তিনি সাক্ষাৎ দেখিলেন যে, পূজার দ্রব্যাও তাঁহার চিন্মরী মা,
তাঁহার অন্তরে সেই চিন্মরী মা, তাঁহার সন্মুখে চিন্মরী মাতৃপ্রতিমা,
—কে আর কাহাকে পূজা করিবে! তিনি প্রতাক্ষ করিলেন—
"যাহার দারা হবিঃ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয় তাহা ব্রহ্ম, হবন
দ্রব্যাও ব্রহ্ম, যে অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য প্রদত্ত হয় তাহাও ব্রহ্ম, হবন
ক্রিয়াও ব্রহ্ম, এবং যে হবন করিতেছে সেও ব্রহ্ম।" •

নিয়মিত পূজা করিতে তিনি ক্রমশঃ অক্ষম হইলেন। কালীবাড়ীর কর্ম্মচারীগণ দেখিত যে, শাস্ত্রবিধি অনুসারে তিনি আর
পূজা করেন না। সময়ে অসময়ে তিনি কালীঘরে আগমন করেন।
পূজার কোন নিয়ম নাই। প্রতিমার নিকট কখন ধ্যানমগ্র হইয়া
জড়বৎ উপবিষ্ট; কখন কেবল চামরই ব্যাজন করেন; কখন
প্রেমোমত্ত হইয়া গান গাহিতে থাকেন, কখন প্রতিমার সহিত
সজীবদেবী জ্ঞানে কথা কন, ছোট ছেলের মত আব্দার করেন;
কখন বা দেবীর পূজার পূজামাল্য আপনার কণ্ঠে ধারণ করিয়া
চন্দনাদি নিজ অঙ্গে লেপন করেন। একদিন দেবীকে ভোগ
নিবেদন না করিয়া, উপস্থিত একটী বিড়ালকে সেই ভোগ খাইতে

<sup>\*</sup> গীতা, **চতুর্থ অ**ধ্যায় ২৪ **রোক**।

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

দিলেন। মন্দিরের প্রধান কর্মচারী এই সকল উন্নতের কার্যা দেখিয়া অভিশয় বিরক্তভাবে মথুর বাবুর নিকট সংবাদ দিলেন,বে, কালীমন্দিরে ৮কালীমাভার পূজা ভোগরাগাদি কিছুই হইভেছে না, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দারা সমস্তই নষ্ট হইভেছে। শ্রীরামরুষ্ণ বলিতেন—

"আমি বিড়ালকে ভোগের লুচি থাইয়ে ছিলাম। দেও লাম
মাই স্বৰ হয়েছেন—বিড়াল পর্যান্ত! তথন থাজাঞ্চী সেজ
বাবুকে চিঠি লিথ লে যে, ভট্চাজ্জি মলাই ভোগের লুচি
বিড়ালদের থাওয়াচ্ছেন। সেজ বাবু আমার অবস্থা ব্যতো।
পত্রের উত্তরে লিথ লে, উনি যা করেন তাতে কোন
কথা বোলো না। তাঁকে লাভ কল্লে এই গুলি ঠিক দেখা
যায়—তিনিই জীব জগৎ চতুর্বিংশতিতত্ব হয়েছেন! বিচার
করে অ্যাক্ রকম দেখা যায়,—আর তিনি যথন দেখিয়ে
স্থান, তথন আর জ্যাক রকম গ্রাথা যায়।" (ক)

তিনি এক সময় বলিয়া ছিলেন যে, 'কালীম্বরে' শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজা তিনি ছয় মাদ মাত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধি পূর্ব্বক পূজা পরিত্যাগ করিলেও তাঁহার নিজের বেচ্ছাত্তরূপ মার পূজার বিরাম ছয় নাই। তাঁহার ছারা নিত্যপূজা অসম্ভব দেখিয়া মথুর বাবু ছয়য়কে ৺কালীমাতার পূজায় নিযুক্ত করিলেন, এবং চিকিৎসা ছারা উন্মাদ অবস্থার উপশম হইতে পারে বিবেচনায় কলিকাতার তৎকালীন প্রসিদ্ধ করিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসাধীনে তাঁহাকে রাখিয়া দিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ তাঁহার সাধারণ উন্মাদরোগ ছিয় করিয়া তৈলাদি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে

কিছুমাত্র ফলোদর হইল না। শুনা বার, কোন দিবস তিনি হৃদরের সঙ্গে গলাপ্রসাদের নিকট উপস্থিত হইলে, তথার পূর্ববঙ্গের অপর এক জন কবিরাজ তাঁহার পীড়ার লক্ষণ সকল দেখিরা যোগজব্যাধি বলিরা অনুমান করেন এবং সাধারণ চিকিৎসা ধারা ইহা আরোগ্য হইবে না এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। অবশেষে মণ্র বাবু ও অন্তান্ত সকলে তাঁহার উন্নাদের এক কারণ স্থলীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য হইতে পারে ভাবিয়া, হৃদয়ের পরামর্শে একদিন এক বারবিলাসিনীকে আনাইয়া তাঁহার ঘরে প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

"আমার এই অবস্থার পর আমাকে বিড্বার জন্ম আমার পাগলামি সারাবার জন্ম তারা একজন বেশু। এনে অরে বসিয়ে দিয়ে গেল—স্কুনর, চোথ ভাল। আমি মা, মা, করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আর হলধারীকে ভেকে দিয়ে বল্লাম—দালা দেখ্বে এস, ঘরে কে এসেছে। হলধারী আর আর সব লোক্কে বলে দিলাম" (ক)

যদিও বারাজনার আকর্ষণ তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে নাই কিন্তু এক্লপ ত্মণিত পরীক্ষা তাঁহাকে বিশেষ চিস্তাকুল করিয়া-ছিল। যতক্ষণ পর্যাস্ত স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তির বীশ্ব অস্তরে বর্তমান থাকে, ততক্ষণ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও পতনের সম্ভাবনা। অবিস্থাক্মপিণী কামিনীর মোহিনীমায়া হইতে সাবধান হইবার জন্ম তিনি বলিতেছেন:—

"ঈশ্বরকে কেন দর্শন হয় না ? কামিনীকাঞ্চন মাঝে আড়াল আছে বলে। কামিনীকাঞ্চন এই ছটী ঈশব্যের

### রামক্ষ্ণ দেব।

পথে বিশ্ব— ঈশ্বরকে দেখ্তে জার না। মেয়েমান্থবের আসন্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে জার—কিসে পতন হয় প্রক্ষ জান্তে পারে না। এই কামিনীকাঞ্চন আবরণ গেলেই চিদানন লাভ। যে কামিনীকাঞ্চনের স্থুখ ত্যাগ করেছে ঈশ্বর তার অতি নিকট।"

কামিনীকাঞ্চনই সংসার—ঈশ্বরকে ভূলিয়া প্রায়।
কামিনীকাঞ্চন জীবকে বন্ধ করে, জীবের স্বাধীনতা যায়।
কামিনী গেকেই কাঞ্চনের দরকাব। তারজ্ঞ পরের
দাসত্ব কর্ত্তে হয়,—স্বাধীনতা চলে যায়। তোমার মনের
মত কাজ কর্ত্তে পার না। তাগ অত সব পাশকরা পণ্ডিত,
পরের চাকরী স্বীকার করে কিহুয়ে রয়েছে। মনিবের তুবেলা
লাগি খায়। এর কারণ কেবল কামিনী! বিয়ে করে
নদের হাট বসিয়ে এখন আর হাট তোলবার যো নাই।
তাই অত অপমান, অত দাসত্বের যন্ত্রণ।"

"কামিনীকাঞ্চনই মায়া। স্ত্রী মায়ারূপিণী! যারা কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছু বৃঝ্তে পারে না। ওর ভিতর অনেকদিন থাকলে ছঁস চলে যায়। যাকে ভূতে পায় সে জান্তে পারে না বে তাকে ভূতে পেয়েছে! সে ভাবে আমি বেশ আছি! অবিজ্ঞারূপিণী মেয়েদের কি মোহিনী শক্তি! তারা পুরুষগুলকে যেন বোকা অপদার্থ করে রেথে জায়। বড় বাবুর হাতে অনেক কর্ম, কিন্তু করে দিচ্চে না। একজন বল্লে—গোলাপীকে ধ্র, তবে কর্ম্ম হবে। গোলাপী বড় বাবুর রক্ষিত বেশা!

#### ভন্তমভের সাধন।

কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি যানুষকে হীনবৃদ্ধি করে। এই কামিনীকাঞ্চন নিয়ে সকলে ভূলে আছে।"

কামিনীকাঞ্চন যদি মন থেকে গেল, ভবে আহার বাকি রইল কি ? তথন কেবল ব্রহ্মানন !"

কামিনীর মোহিনীশক্তিছারা তাঁহাকে ঈশ্বরপথ হইতে বিমুখ করিবার জন্ম সকলের চেষ্টা দেখিয়া, মন হইতে কামিনীর প্রতি আসক্তির মূল উৎপাটনের জন্ম, তাঁহার প্রাণে উৎকট জ্বালা উপস্থিত হইল। চিদানন্দময়ী মাকে কাতরম্বরে ডাকিডে গাগিলেন। তিনি বলিতেন,—

"এই অবস্থায় মা, মা, বলে কাঁদ্তাম, কেঁদে কেঁদে বলভাম,—
মা ! রক্ষা কর, মা ! আমায় নিধাদ কর, মা ! যেন সং
থেকে আসংএ মন না যায়।" (ক)

হুর্জ্জন্ন কাম রিপুর আক্রমণ হুইতে পরিত্রাণ কতদূর হুরুছ তাহা বলিতেছেন.—

> "কাম চলে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার । আমারই ছয়মাস পরে বৃক্ কি করে এসেছিল । তথন গাছতলায় পড়ে ' কাদ্তে লাগলাম। বল্লাম মা । যদি তা হয় তা হলে গলায় ছুরি দেব !"

ঈশ্বরেচ্ছার এই সময় এক ভৈরবীবেশধারিণী ব্রাহ্মণী কালী-বাডীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভৈরবী প্রোড়াবয়স্কা ও ব্রহ্ম-চারিণী। কেহ বলেন তিনি কয়েক মাস পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে আসিয়া, কালীবাড়ীর নিকট দেবমগুলের ঘাটে একটী ঘরে আসন করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে মন্দিরে আসিয়া দর্শনাদি

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

করিয়া যাইতেন। ব্রহ্মচারিণীর পূর্ব্বনিবাস ও বংশাদি পরিচয় কিছুই জ্বানা নাই। এই মাত্র শুনা যায় বে, তিনি তদ্ধ্রোজ্য সাধনায় বিশেষ পারদর্শিনী এবং বৈষ্ণবতন্ত্র ও ভক্তিপ্রস্থাদিতে স্থানিক্তা। শ্রীরামক্ষণ্ণ ভৈরবী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তিনি কেবল বিত্রী নন,—"ব্রাহ্মণী বিভার সাক্ষাৎমূর্ত্তি, মূর্ত্তিমতী সরস্বতী।" শ্রীরামক্ষণ্ডের সহিত পরিচয় হইবার পর, ভৈরবী ব্রিতে পারিলেন যে, তিনি এক জ্বলোকিক মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এ সময় তাঁহার হৃদয় যে অভিনব উদ্বেশে ক্ষত্তির হইতেছিল, তাহা জ্বানিতে পারিয়া তাহাকে তন্ত্রমতে সাধনা করিতে পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি দীক্ষা গুরুর স্থায় তাঁহাকে সাধন পথে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। সাধন করিবেন কিনা শ্রীরামক্ষণ্ড মাকে জ্বিজ্ঞাসা করিবার জ্বন্থ মন্দিরে গমন করিলেন। এবং মার অনুমতি গ্রহণ করিয়া কামিনীর আকর্ষণ হইতে উদ্ধার হইবার জ্বন্থ, তাহার ভন্ত্রমতের সাধনা জ্বারম্ভ হইল।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন শ্রীরামক্তক্ষের ঈশ্বর
দর্শন হইরাছে, তথন তাঁহার অস্তরে কামিনীকাঞ্চনের আসন্তি
কোথার ? তাঁহার তন্ত্রের সাধন কি জন্ত ? আমরা পূর্বে উল্লেখ
করিয়াছি যে, তিনি সরল শুদ্ধস্বদেরের পরিচালনে সকল কার্য্য
ক্রিভেন; বৃদ্ধির প্রেরণায়, যুক্তি বিচার করিয়া কোন কিছু
করিভেন না। বাল্যভাবের উত্তেজনায় যেমন শ্লের নিকট
উপনয়নকালে ভিক্ষা লইয়াছিলেন, তাহারই প্রবর্ত্তনায় প্রেমোন্মাদ
ক্ষরস্থায় বিবাহ করিতে অসক্ষত হন নাই এবং এখন ভাহারই

প্রেরণায় তদ্ধের সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। তিনি বালকস্বভাবে
মার কাছে ছুটিয়া গেলেন মাকে জিজ্ঞানা করিতে—সাধন করিবেন
কিনা। মা, তাঁহাকে সাধন করিতে বলিয়াছেন, স্কুতরাং তাঁহার
যুক্তি বিচার এইস্থানেই শেষ হইল। কিন্তু মানববৃদ্ধির অগোচর
ঈশ্বরেচছার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে অজ্ঞানান্ধ মানব কি করিয়া
সক্ষম হইবে ? মনে হয়, সেই সর্ব্বভাবময়ী মহামায়ার ইচ্ছায়,
তাঁহার ভিতর দিয়া যে এক অশ্রুতপূর্ব, অভিনব ভাবসাধন,
জগৎসমক্ষে প্রকাশিত হইবে, তাঁহার তন্ত্রমতের সাধনার তাহাই
গুঢ় রহস্ত !

হিন্দুশান্ত মতে বর্ত্তমান সমাজে যুগধর্মামুযায়ী কলির প্রাধায়। এখন খোর কলিকাল। মামুষ একালে কেবল ইন্দ্রির স্থভোগে অনুরক্ত। তত্ত্বে কলিকালের অপরাপর লক্ষণের মধ্যে যাহা বিশেষক্রপে প্রবল, তাহা এইকাপ উক্ত হইয়াছে,—"বংকালে দেখিবে যে মনুয়াগ কামমোহিত ও স্ত্রীর বনীভূত হইয়া গুরু মিত্র প্রভৃতির বিজোহাচরণ করিতেছে, তথনই বুঝিবে যে কলির সাতিশায় প্রাভৃত্তাব হইয়াছে। যৎকালে প্রাভৃগণ, স্বজনগণ গুলমাতাগণ সামায় ধনলোভে অন্ধ হইয়া, পরস্পার বিবাদ কলহ ও প্রহার পর্যান্ত করিবে তথনই জানিবে যে কলি সাতিশার প্রবন্ধ হইয়াছে। যথন দেখিবে প্রকাশাক্রপে মন্তমাংস ভক্ষণ করিলেও করিবে তথনই জানিবে যে কলি সাতিশার প্রবন্ধ হইয়াছে। যথন দেখিবে প্রকাশাক্রপে মন্তমাংস ভক্ষণ করিলেও করিবে প্রকাশাক্রপে করিবে না, অথচ সকলে গুঢ়কপে স্বরাপান করিতে প্রবন্ধ হইরাছে। \*

<sup>\*</sup> वहानिकान उप. वर्ष डिझाम ६२ ६८, ६६ क्रिका

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

এই সকল মন্তমাংসপরায়ণ, কামিনীকাঞ্চনাসক্ত ও কেবল দেহস্থে নিরত জীবের মোক্ষলাভের উপায় কি ? তন্ত্র বলেন, —"তন্ত্রোক্ত পথ যেমন স্থভোগ ও মোক্ষ এই উভয়বিধ ফল প্রোপ্তির একমাত্র উপায়, সেক্লপ ইহলোকে ও পরলোকে স্থ্য ও মোক্ষের সাধক অন্ত কোন পথ নাই।" \*

#### তন্ত্রমতের সাধক বলেন,—

"তন্ত্র ভোগের বস্তর সঙ্গে সাধনার যোগ করিয়া, ভোগবাসনার নির্ত্তি করিবার উপদেশ দেন। ভোগাসক্তি নির্ত্তি হইলেই দিবাভাব উপস্থিত হয় এবং মোক্ষণাভ হইয়া থাকে। তত্ত্বে আছে — "যিনি বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত, তিনি কখন মোক্ষফল প্রাপ্ত হন না; এবং যিনি মোক্ষফলাকাজ্জী তিনি সর্কসময়ই বিষয়ভোগ হইতে বিরত থাকেন। পরস্ত, যিনি তত্ত্বোক্তবিধান অনুসারে দেবী পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাহার ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই করতলগত।" †

সংসারস্থাসক মানব যে সকল ভোগাবস্ত লইয়া উন্মন্ত হইয়া আছে, যাহা মোক্ষপথের একান্ত বিরোধী, তত্ত্বে তাহাই গ্রহণ করিয়া, সেই সকল ভোগস্থ ত্যাগ করিবার জন্ত সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তত্ত্বে সদাশিব বলিতেছেন,—"হে আছে! শক্তিপ্রায় বিহিত মন্ত মাংস মংশু মুদ্রাপ্ত মৈথুন পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত পূজা করিলে তাহা অভিচারস্ক্রপ অর্থাৎ প্রাণ্ডাত্তক হইয়া উঠে। বিশেষতঃ

<sup>\*</sup> মহানিব্বাণ ডন্ত্ৰ ৪র্থ উল্লান ২০ লোক।

<sup>†</sup> মহানির্বাণ ভল্লের নিকার, জানেশ্রনাণ ভল্লরত্ব

তাহাতে কোন ক্রমেই সাধকের ইন্থসিদ্ধি হয় না; প্রত্যুত পদে পদে বিশ্বই ঘটিয়া থাকে। প্রভারের উপর শহাবপন করিলে ঘেমন তাহার অন্ধ্রোলগম হয় না, সেইরূপ পঞ্চতত্ববিহীন পূজাতেও কোনক্রপ ফলোলয় হয় না।"\*

পঞ্জতত্ব লইয়া সাধনার লোকিকযুক্তি তান্ত্রিক কুলাচার সাধক-গণ এইক্লপ প্রদান করেন—

"শিব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—"যে কালকুট বিষ দারা সকলেরই बीवन मःशांत्र इय, हिकिएमक मार्ड कांगकृष्ठ विष श्रासांश कतियारे বোগীর জীবন বক্ষা করেন।" অম্মদেশে ও সাধারণ প্রবাদ चाहि त्य, "विषच विषदमोयधम्" ध्वरः 'वित्य विषक्त्य'। धक्का বিবেচনা করিতে হইবে, এই জগতী তলে কোন দ্রব্য দারা মন্ত্রম্য ভ্রষ্ট, অধঃপতিত, পাপে মগ্ন, হিতাহিত বিবেচনা শৃত্ত, অকালে কালগ্রন্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানবিহীন, নিভান্ত অপদার্থ ও সকলের ছেয় হয় ? ইহার মধ্যে প্রথম মন্ত ও দ্বিতীয় রমণী। মাংস মংক এবং মুক্তা অর্থাৎ মুড়ি ছোলাভাজা প্রভৃতি উপদংশ (চাটু) সমুদয় তাহার সহকারী। এই পঞ্চতত্ত্ব সংসারত্ত্বপ ছল্চিকিৎস্ত ভীষণ রোগের নিদান। মহ্যাদির প্রভাবে মমুয্য মমুয্যত্ব বিহীন 🧐 অপদার্থ হইয়া পড়িতেছে। মগু বা রমণীর এতদুর মোহিনীশক্তি যে পরম ধার্ম্মিক সাধু জ্ঞানী ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া অজ্ঞানত্রপ অন্ধতমসাচ্ছর কৃপে নিক্ষেপ করে। এ স্থলে শিব বিষপ্ররোগ ষারাই বিষনাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধক মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, শিবের এই চিকিৎসা অবার্থ ও আণ্ড ফলদায়ক।

महानिर्द्धां ७ छ प्रकाशां म २२, २०, २४ (झांक ।

# ্ৰীৰামকৃষ্ণ দেব।

যাহার মতপিপানা ও প্রনারী-সঙ্গম-প্রবৃত্তি থাকে, এই চিকিৎসায় অল্পন্ত মধ্যেই তাহা বিদুরিত হইয়া যায়; পরস্ক চিকিৎসক (গুরু) পাক। হওয়া আবিশুক। বিষ প্রয়োগ করিবার সময় কিঞ্চিৎ তারতমা হইলেই রোগী মারা যাইবার সম্ভাবনা। এই জন্ম শিব বলিয়াছেন, থড়োর উপর দিয়া গমন করা এবং ব্যাঘ্রের কণ্ঠ আলিঙ্গন করা অপেক্ষাও কুলাচার পথ অতীব কঠিন। আমরা পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ে একটা লোকিক যুক্তি প্রদর্শন করিলাম মাত্র; কিন্তু এ বিষয়ে যে আধ্যাত্মিক যুক্তি আছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইলে সাধন বিষয়ে উক্ত পঞ্চতত্ত্ব সকলের পক্ষেই অপরিহরণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তত্ত্তানী ভিন্ন অপর কেহ সেই আধাাত্মিক যুক্তি সমাক্ क्षप्रक्रम कदिए সমর্থ নছেন। আমরা দেখিতেছি, অনেকে কৌল বলিয়া আত্মপরিচয় দেন: অথচ কার্য্যে তাঁছাদিগকে প্রকৃত মাতাল বা লম্পট দেখা যায়। যিনি লম্পট বা মাতাল, তিনি কদাপি কৌল নহেন। কৌলের প্রণালী স্বতন্ত্র, তিনি মাতাল খা লম্পট হয়েন না। স্ত্রীলোক দেখিলেই তিনি তাঁহাকে আপনার জননী ও ইষ্টাদেবতা স্বব্ধপ জ্ঞান করিয়া মনে মনে বা প্রকাশ ভাবে প্রণাম করেন। গৌরাঙ্গমহাপ্রভু নিত্যানন্দমহাপ্রভু ও অবৈত মহাপ্রভু প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রকৃত কোলের জাজন্যমান দৃষ্টাস্থ। "ভোগ্যবন্তর ভোগ ধারা কথনই ভোগ লালসা নিরুত্ত হয় না। **অগ্নিতে ত্বত প্রদান করিলে যেরূপ অগ্নি সমধিক উদ্দীপ্ত হ**ইয়া ুর্থাকে; উপভোগ বারা ভোগ লালসাও সেইরূপ সমধিক বুদ্ধিপ্রাপ্ত ছন্ন, ক্রাপি নিবৃত্ত হন্ন না।" \* এ কথা আমরা সম্পূর্ণ সত্য

<sup>.#</sup> সমুসংহিতা

বলিয়াই স্বীকার করি। বিষপান করিলে মৃত্যু হইবে না, এ কথা কেহই বলিভেছে না; কিন্তু বৈগু যে বিষ প্রয়োগ করেন, তাহার ভিতর এক্লপ অপূর্ব্ব উপায় আছে যে, ঐ বিষপানে মৃত্যু হয় না; প্রভাত তছারা শরীরস্থ বিষ সংহার প্রাপ্ত হয়। শুরু কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই মন্তাদিক্রপ বিষদারা সংসার বিষ হরণ করেন, তাহা অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করিতে শিবের নিষেধ আছে। \*

বে মহাশক্তির আরাধনা করিয়া কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি মন হইতে ত্যাগ হয় এবং ভোগ ও মোক্ষ উভন্নই লাভ হইয়া থাকে তাঁহার স্বব্ধপ কি ? সর্বজ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রমান অপৌক্ষয়ে বেদে স্বয়ং বাগ্দেবী পরমাত্মতন্ত্ব দর্শন করিয়া বলিতেছেন—

- ১। আমিই কল ও বস্থগণের সহিত এবং আদিতা ও বিশ্ব-দেবগণের সহিত তাদাআভাবে বিচরণ করি। আমিই মিত্র এবং বক্ষণ উভয়কে, অশ্বিনীকুমারদয়কে এবং ইন্দ্র ও অগ্নিকে ধারণ করিভেছি। অর্থাৎ শুক্তিকায় রজতের স্থায়, আমাতেই সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগৎ অবস্থিত। শুক্তিকাকে যেরপ ভ্রম বশতঃ রজত বিশ্বা মনে করে, সেইরূপ আমাকে না জানিয়া ক্রুটাদিদেবগণ সভা বিশ্বা মনে করে। প্রকৃতপক্ষে আমা ভির জগতে কোনশু পদার্থ নাই। কল্ল আদিতা প্রভৃতি দেবগণ আমারই রূপভেদ। ইন্নাই মর্মার্থ।
- ২। আমিই পূজাহীনও ব্রতহীনগণের বিনাশকারী সোমকে (চন্দ্রকে), স্বষ্টাকে (বিশ্বকর্মাকে) পূষাকে ও ভগকে ভর্ম

মহানির্কাণ ভয়ের টাকার—জানেক্রনাথ ভয়রয় ।

## শ্রীরামক্তঞ্চ দেব

করি। যে যজমান সোমরস অভিষয় করে অর্থাৎ যে ভক্তিরস যুক্ত, এবং দেবতার উদ্দেশে শোভনহবিঃ অর্পণ করে, তাহার জ্ঞা যাসফল রূপ ধন অমিই ধারণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ আমিই কর্মফলদাত্রী।

- ০। আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরা এবং উপাসকগণের কর্ম্ম ফলরূপ ধনদাত্তী। যে পরমাত্মা সাক্ষাৎ করণীয়, তাহাকে আমি শাত্মরূপে সাক্ষাৎ করিয়াছি। অতএব আমি যজার্হগণের মধ্যে প্রথমা এবং বহুভাবে প্রপঞ্চাত্মরূপে অবস্থিতা। আমি বহু প্রাণীকে জীবভাবে আত্মাতে প্রবেশ করাইয়া থাকি। আমাকে দেবগণ বহুস্থানে স্থিত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ উক্ত প্রকারে বৈশ্বরূপে অবস্থান করাতে দেবগণ যাহা যাহা করে, তাহা আমাকেই করিয়া থাকে। ইহাই মন্ত্রার্থ।
- ৪। বে অর ভক্ষণ করে, সে ভোক্তৃশক্তিরূপা যে আমি, আমারই সাহায্যে ভক্ষণ করিয়া থাকে; যে অবলোকন করে, যে খাসোচ্ছাসরূপ ব্যাপার সাধন করে, যে কথিও বাক্য প্রবণ করে, ইহারা সকলেই মদীয় তৎ তৎ শক্তির প্রভাবে উক্ত কার্য্য-সকল করিয়া থাকে। যাহারা এইরূপ অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আমাকে অবগত নহে, তাহারা মদ্বিষয়ক জ্ঞানরহিত হওয়াতে সংসারে হীনদশা প্রাপ্ত হয়। হে সুধী! আমি যাহা বলিব তাহা কেবল শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি লাভ করিতে সুমর্থ হয়। ঈদৃশ ব্রহ্মাত্মক বস্তর বিষয় আমি তোমাকে উপদেশ দিতেতি।
- অামি শ্বয়ং এই ব্রহ্মাত্মক বস্তর বিষয় উপদেশ দিতেছি।
   এই বস্তু ইক্রাদি দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্তৃক সেবিত। যে যে

পুরুষকে আমি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, সেই সেই পুরুষকে সর্বাপ্রধান করিয়া থাকি। তাহাকে অস্তা (ব্রহ্মা ) তাহাকে অতীক্রিয়ার্থাকা ঋষি এবং তাহাকে শোভন প্রাক্ত করিয়া থাকি।

৬। ব্রাহ্মণগণের দ্বেষ্টা, হিংসক অস্ত্রকে বধ করিবার জন্ম, কজের ধন্তকের জ্ঞা আমি আরোপ করিয়া দিয়াছিলাম। আমিই স্তোত্জনের নিমিত্ত শক্রগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া থাকি। হ্যালোক ও পৃথিবীর অন্তর্ধামীরূপে আমিই প্রবিষ্ট হইয়াছি।

৭। পরমান্ত্রার পরমকাবণভূত মন্তকে, আমিই ত্যালোক স্থাষ্ট করিয়াছি। তাহাতে আকাশাদি কার্য্যদকল তম্ভতে পটের স্থায় অভেনসম্বন্ধে অবস্থান করিতেছে। ব্যাপনশীলা ধীবৃত্তির মধ্যে ধে চৈত্র ত্রন্ম, তাহাই আমার কারণ। যে হেতু আমি এইক্লপ, সেই হেতু সমন্ত প্রাণিবর্গে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। আরও দূরবতা স্বর্লোক অর্থাৎ ক্রৎক্ষ বিকারজাত জগৎ, কারণভ্ত মায়াত্মক মনীয় দেহের ছারা স্পর্শ করিয়া থাকি।

৮! আমিই সমস্ত ভূতবর্গকে কারণক্ষপে উৎপাদন করিয়া স্থেছায়, পরকর্ত্ক অপ্রেরিত হইয়া, বায়ুর ভাষ প্রবর্তিত হই। আকাশের উপরিভাগে এবং এই পৃথিবীর উপরিভাগে অর্থাৎ সমস্ত বিকারভাতের উপরিভাগে বর্তুমানা, অসক উদাসীন কুটস্থ ব্রহ্মচৈতভাক্রপা আমি, মহিমানারা সর্ব্ধ জগতের আত্মাক্রপে সম্ভূতা হই।

পুরাণে উক্ত আছে, ব্রহ্মা মহামায়ার স্তব করিতেছেন,—
"তুমিই দেবগণের হবিদান মন্ত্র স্থাহা, পিতৃগণের হবিদান

<sup>\*</sup> শ্বৰেদীর দেবীস্ক, পণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর ব্যস্থাদ ও ব্যাখ্যা।

## **ब्री**त्र¦मकुष्ठ (प्रव।

মন্ত্র স্থা এবং যজ্জের হর্বিদান মন্ত্র বোষট্। তৃমিই অমৃত। হে নিতাে! হ্রন্থ দীর্ঘ প্রত্র এই ত্রিবিধ মাত্রাযুক্ত স্বর্ণ, তৃমিই, আবার যাহার উচ্চারণ হয় না, সেই অর্জমাত্রা বাজান বর্ণও তৃমি। তৃমিই গায়ত্রী। তৃমি সকলেরই মাতৃসকলাে। তৃমিই সমস্ত জগং ধারণ করিতেছ। স্থাই পালন ও লয় সমস্তই তােমা হইতে হইতেছে। তৃমি স্থাই সকলাে, হিতি স্বরূপা ও সংহার স্বরূপা। তৃমি মহাবিল্লা, মহামায়া, মহামেধা, মহাস্থাতি, মহামাহ মহাদেবশক্তি ও মহা অমুরশক্তি। স্বরু রজঃ তমঃ তিনগুণ আশ্রম করিয়। তৃমিই সকলাের কারণ। তৃমি কালারাত্রি মহারাত্রি দারুণ মোহরাত্রি। তুমিই ত্রি কারণে। তুমি কালারাত্রি মহারাত্রি দারুণ মোহরাত্রি। তুমিই ত্রি শান্তিম্থ বিধায়িনী ও ক্ষমা তৃমিই। খড়া শুলাদি অস্বধারিণা তােমার ভয়্লরা মৃর্তি, আবার অতি স্থাকর পরমানক্ষমানীরপ তােমাবই। তুমি পরাপর সকলেরই পরম নিয়ন্ত্রী। সদসং যাহা কিছু বিল্মান সকল বস্তরই তুমি শক্তি। স্তরাং তােমার ভাতি কি করিব।" \*

তল্তে সদাশিব ভগবতীকে বলিতেছেন,—

"হে দেবা। যিনি পরমাত্ম। ও পরব্রন্ধ তাঁহার সহিত একমাত্র ভোমারই দাক্ষাং ও নিতা সম্বন্ধ। তুমি তাঁহার পরা
প্রেক্তি। হে শিবে! তোমা হইতে সমুদ্য ব্রন্ধাণ্ড সমুৎপর।
স্থতরাং তুমিই নিথিল জীবের জননী। মহত্ত্ব হইতে পরমাণ্
পর্যান্ত এই চরাচর সমুদ্য জগং তোমা কর্ত্ক সমুৎপাদিত এবং
তোমারই অধীন। তুমিই সকলের আভা; সমুদ্য বিভা তোমা

<sup>\*</sup> মার্কেণ্ডের পুরাণ, দেবী মাহান্তা।

হইতে উৎপন্ন; ত্রন্ধা বিষ্ণু এবং আমিও তোমা হইতে উৎপন্ন
হইরাছি। তুমি সমস্ত ত্রন্ধাণ্ডের বিষয় জানিতেছ কিন্তু কেহই
তোমাকে জানিতে পারে না। তুমি সর্ব্ধাক্তি অন্ধ্রপা, তোমার
শরীর সর্ব্বদেবময়। তুমি হুলা নিরাকারা অব্যক্তস্বরূপা, আবার
তুমিই হুলা সাকারা ও বাক্তস্বরূপা, স্থতরাং তোমার এই
স্বরূপ পরিজ্ঞানে কে সমর্থ 
 উপাসকদি গর কার্যা সিন্ধির নিমিত্ত
জগতের মঙ্গণের নিমিত্ত এবং দান্বগণের সংহারের নিমিত্ত সময়ে
সময়ে নানাবিধ আকার পরিগ্রহ করিয়া গাক।" \*

বেদ পুরাণ ও তন্ত্র মতে আতাশক্তি স্থাটি স্থিতি প্রশাস্ত্র কর্ত্তা। তিনি মহামায়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাথিয়াছেন। বন্ধন ও মুক্তির উভয়ের কারণ তিনি। তিনি নিরাকারা এবং সাকারা। সাধকের জন্ত নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন।

আতাশক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীরামরুষ্ণের উক্তি. —

"ব্ৰহ্মজ্ঞানী বলে, স্পষ্টি স্থিতি প্ৰলয়, স্থীব জ্বগৎ এ স্ব শক্তির খেলা। বিচার কর্ত্তে গেলে এ সব স্বপ্নবং; ব্ৰহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু; শক্তি ও স্বপ্নবং অবস্তু।"

"ক্তিন্ত হাজার বিচার কর সমাধিস্থ না হলে, শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। আমি ধান কচিচ, চিন্তা কচিচ, এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যোর মধ্যে। যতক্ষণ দেহবৃদ্ধি হুট বলে বোধ হয়। বল্তে গেলেই হুট। পূর্ণ জ্ঞানে অভেদ। তাই এক আর শক্তি অভেদ। এক্কে মান্লেই আর একটীকে মান্তে হর।

\* মহানিকাৰ ক্ষম।





## গ্রীরামকুষ্ণ দেব।

বেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। অগ্নি মান্লেই দাহিকাশক্তি মান্তে হয়—দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। আবার অগ্নি বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সেইরূপ আবার স্থাকে বাদ দিয়ে স্থোর রশ্নি ভাবা যায় না, আবাব স্থোর রশ্নিকে ছেড়ে স্থাকে ভাবা যায় না। তাই ব্লককে ছেড়ে শক্তিকে ভাবা যায় না। আবার শক্তিকে ছেড়ে ব্লকে ভাবা যায় না। বিতাকে ছেড়ে শীলা ভাবা যায় না, আবার দীলাকে ছেড়ে নিতা ভাবা যায় না, আবার দীলাকে

"আন্তাশক্তি লালাময়ী। তিনি স্টে স্থিতি প্রলয় কচেন। তাঁরই আর একটা নাম কালা। কালা নানা ভাবে লালা কচেন। তিনি মহাকালা, নিত্যকালা, শ্রশান-কালা, রক্ষাকালা, শ্রামাকালা। মহাকালা নিত্যকালার কথা তন্ত্রে আছে। যথন স্টে হয় নাই, চন্দ্র স্থ্য গ্রহ পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার—তথন কেবল মা নিরাকারা মহাকালা মহাকালের সঙ্গে বিরাজ কচ্ছিলেন। শ্রামাকালা অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়লায়িনা। গৃহস্তের বাড়া তাঁরই পূজা হয়। যথন মহামারী ছর্ভিক্ষ. ভূমিকম্প, অনার্টি, অতির্টি হয়, তথন রক্ষাকালীর পূজা কর্ত্তে হয়। শ্রশানকালার সংহার মৃর্ত্তি। শব শিবা ডাকিনা যোগিনী মধ্যে ও শ্রশানের উপর থাকেন; রুধিরধারা গলায় মৃগুমালা কটিতে নরহত্তের কটিবন্ধ। যথন জ্বাৎ নাশ হয়, মহাপ্রলা হয়, তথন মা স্টের বীজ্ঞলি কুড়িয়ের রাথেন।"

"স্ষ্টির পর আতাশক্তি অগতের ভিতরেই আবার থাকেন। তিনি জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'উর্ণনাভির' কথা। মাকড্সা আর তার জাল। মাকড্সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর এই অগতের আধার আধ্যে তুই।"

"কালাই ব্ৰহ্ম, ব্ৰহ্মই কালী,—একই বস্ত। যথন তিনি
নিজ্মি—স্টে স্থিতি প্ৰালয় কোন কাজ কচেনে না, এই
কথা যথন ভাবি, তথন তাঁকে ব্ৰহ্ম বলে কই, পুক্ষ
বলি। যথন তিনি এই সব কাৰ্য্য করেন, তথন তাঁকে
কালী বলি, শক্তি বলি, প্ৰাকৃতি বলি। একই ব্যক্তি নাম
কপ ভেল।"

"ব্রহ্ম শক্তি অভেদ। শক্তি না মান্লে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়—আমি তুমি, ঘর বাড়ী, পরিবার সব মিথা। হয়ে যায়। ঐ আভাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। কাটামোর খুঁটি না থাকলে, কাটামই হয় না, স্থলর তুর্গা ঠাকুর প্রতিমা ও হয় না।"

"যিনি কালী তিনিই ব্রহ্ম। বাঁরই ক্লপ, তিনিই অক্সপ।
বিনি সগুণ তিনিই নিগুণ। ব্রহ্ম-শক্তি শক্তি-ব্রহ্ম—
অভেদ। সচিচদানলময় আর সচিচদানলময়ী! বিনি
নিরাকার তিনিই সাকার। সাকার ক্লপ ও মান্তে হয়।
কালীক্লপ চিস্তা কর্ত্তে কর্ত্তে, সাধক কালীক্লপেই দর্শন
পায়। তার পর দেখতে পায় যে সেইক্লপ অথতে লীন

## প্রীরামকুষ্ণ দেব।

হয়ে গেল। যিনি অথগুসচিচদানন তিনিই কালী। কালী – "সাকার আকার, নিরাকার।"

"এক সচিচদানন্দ শক্তিভেদে উপাধিভেদ—তাই নানা রূপ। আতাশক্তিই এই জীব জগৎ চতুর্কিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। তিনি লীলাময়ী, এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি জগতের মা, তিনি জগৎ সৃষ্টি কচেনে, পালন কচেনে, তিনি তাঁর ছেলেদের রক্ষা কচেনে, আর ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে যা চায় তাই দ্যান। যত স্ত্রীলোক সকলে

সেই আতাশক্তিই স্ত্ৰী স্ত্ৰীৰূপ

রয়েছেন। যা কিছু দেখ্ছ সব তাঁরই শক্তি। কোন খানে বিদ্যাশক্তি, কোনখানে অবিদ্যাশক্তি: তাঁর দীলা যে আধারে প্রকাশ করেন সেথানে বেশী শক্তি। তিনি আর তাঁর শক্তি, ব্রহ্ম আর শক্তি বই আর কিছুই নাই।"

"বন্ধন আর মুক্তি; এই ছুইয়ের কর্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনীকাঞ্চনে বন্ধ, আবার তাঁর দ্যা হলেই, ঐ সংসারী জীব মুক্ত হয়ে যায়। তিনি ভব-বন্ধনের বন্ধন-হারিণী-তারিণী।"

"তিনি ইচ্ছাময়ী। তাঁর শক্তি ব্যতিরেকে কারু কিছু করবার যো নাই। তুমি স্বাধীন নও। তিনি ষেমন করান তেমনি কর্ত্তে হবে। সেই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—নচেৎ নয়।"

"আদ্যাশক্তির সাহায্যে অবতার নীলা। তাঁর শক্তিতে

অবভার। অবভার তবে কাজ করেন। সমস্তই মার শক্তি।"

কামিনাকাঞ্চন রূপ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্ম শক্তির সাধনা কিরূপে করিতে হয়, শ্রীরামক্ষণ তাহাই বলিতেছেন,—

> "ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দ্যায়। মায়া আবরণ ব্রহ্মপ। ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে ভায় না। মহা-মায়ার পূজা করে। শরণাগত হয়ে বলে,—মা! পথ ছেড়ে দাও! তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে।"

> "তাঁর রূপা পেতে গেলে আতাশক্তিরূপিণী মার শরণাগত হয়ে তাঁকে প্রদার রুর্ত্তে হয়। তিনিই মহামায়া জগৎকে মুগ্ধ করে স্বৃষ্টি স্থিতি প্রলায় কচেন। তিনি অজ্ঞান করে রেথে দিয়েছেন। সেই মহামায়া ভার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়—তবে সেই নিতা সচিদোনন্দ পুরুষকে দর্শন হয়। বাহিরে পড়ে থাক্লে বাহিরের জ্ঞানিষ কেবল দেখা যায়। সেই সচিদোনন্দ পুরুষকে জান্তে পারা যায় না। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা।"

"শক্তিই জগতের মূলাধারা। দেই আগাশক্তির ভিতর
বিগ্যা ও অবিগ্যা হই আছে। অবিগ্যা মুগ্ধ করে।
অবিগ্যা যা থেকে কামিনীকাঞ্চন—মুগ্ধ করে। বিগ্যা—যা
থেকে ভক্তি দয়া জ্ঞান প্রেম,—ঈশ্বরের পথে লুয়ে যায়।
দেই অবিগ্যাকে প্রদন্ন কর্তে হবে। তাই শক্তিপুলা পদ্ধতি।
ভাঁকে প্রদন্ন করবার জন্ম নানাভাবে পূজা করা হয়,—

## **बीतामकृष्ठ (एव ।**

দাসীভাব, স্থীভাব, স্থানভাব, বীরভাব। বারভাব,—
অর্থাৎ রমণের ছারা প্রাসন্ন করা। আমার তিন ভাব—,
স্থানভাব দাসীভাব আর স্থীভাব।" ক)

ইহাই তন্ত্রমতে শক্তি সাধনার সার তত্ত্ব।

তস্ত্রোক্ত বিষয় সকল বহু আগম ডামর জামল ও তল্পে লিখিত আছে। এ সকলের সংখ্যা করা যায় না। এরপ প্রসিদ্ধি যে, কেবল বিদ্ধাপর্কতের পর্কদেশে ৬৪ খানি 🕝 প্রচলিত : আগমাদি অক্তান্ত শাস্ত্র কত আছে নিণাত হয় নাই। জনশ্রতি এরপ যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামক্রফকে এই ৬৪ থানি তন্ত্রের সকল সাধনা করাইয়াছিলেন। তন্ত্রে তুই ভাবের সাধনা আছে,—পশুভাব ও বীরভাব। বৈদিক, স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক আচার অবলম্বন করিয়া শক্তিপুজাকে পশুভাবে সাধন বলে। মত্যমাংসাদি পঞ্চ-ম-কার লইয়া তন্ত্রেক্তি সাধনা বীরভাবের সাধনা। বীরভাবের সাধনা আবার বামাচার সিদ্ধান্তাচার, কুলাচার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ক্রম আছে। বামাচারে পঞ্তত্ত গ্রহণে কোনরূপ নিয়ম ও বিচার নাই। বামাচার তত্তে মতপানের বিধান,-পুনঃ পুনঃ পান করিয়া মহী-তলে পতিত হইরা উঠিয়া আবার পান করিলে পুনর্জনা হয় না। विट्निश्त "मिन्त्रा शांत्र ७ रेमश्रत कां जि विहारद्वेद धार्ताकन নাই."-এই ডস্ত্রোক্তবিধি বামাচারী সাধকদিগের কর্ত্তবা বলিয়া অবধারিত। এককালে কপট ধর্মসাধনার কুহকে ভূলিয়া, ঘোর বামাচারের আবর্ত্তে ডুবিয়া, সমস্ত বঙ্গদেশে পৈশাচিক বীভৎস কলাচারের স্রোত বহিয়াছিল। সে সময় সাধনের উদ্দেশ্য,---উচ্চাটন, বিদ্বেষণ, বশীকরণ, স্তম্ভন মোহন মারণাদি অভিচারে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্ম, ভৈরব ভৈরবী ডাকিনী যোগিনী ভূত প্রেত বেতালাদির পূজা। যথন বৌদ্ধ পালরাজ্বগণ বজে রাজত্ব করিতে-ছিলেন সেই সময় বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টির সৃষ্টিত বামাচারের প্রচলন। হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রচারের সঙ্গে দিদ্ধান্তাচারের উৎপত্তি এবং পঞ্চ-ভন্ত শোধন কবিয়া গ্রাহণ করিবার উপদেশ। ব্রাহ্মণের পক্ষে নিয়ম হটল. – "ব্ৰান্দণ কৰ্ত্তক মহাদেশীকে কথনই মন্ত প্ৰদত্ত হইবে না। কোন ব্রাহ্মণ বামাচার কামনায় মন্তমাণ্স ভক্ষণ করিতে পারিবে না।"\* বামাচারে জাতি নির্বিশেষে পঞ্চতত্ত গ্রহণের স্থানে. ত্রাহ্মণী, শুদ্রক্লাদি নবক্লা গ্রহণ করিবার নিয়ম হইল। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণীগ্রহণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিব প্রেফ নিষেধ। অবংশবে কুলাচারে পঞ্চত্ত গ্রহণের বিশেষ বিধি নির্দিষ্ট হইরাছে। প্রথমত্ত্ব সুরাপানের নিয়ম,—"কুণস্ত্রীগণেব পক্ষে মন্তসম্বন্ধি গন্ধগ্রহণ রূপ মদাপানই নির্দিষ্ট তইয়াছে অর্থাৎ কুলস্ত্রীগণের भागात शक्तमां श्रीकांत कतिला के स्थार्थान कता मिक कहेरत। গুরুত্ব সাধকগণের পক্ষে পঞ্চপাত্র পর্যান্ত মদ্যপান বিহিত ইই-য়াছে। কারণ অভিবিক্ত পান করিলে সিদ্ধি হানি হয়। যে পরিমাণে পান করিলে দৃষ্টি ও মন বিচলিত না হয়, সেই পরিমাণ পর্যান্তই পান করিতে পারিবে। তদতিরিক্ত পান, প্র পান তুলা: যাহার স্থরাপানে ত্রান্তি জন্মে এবং যে ব্যক্তি শক্তিসাধকের কার্য্যে দ্বৃণা বোধ করে, সেই পাপিষ্ঠ কিরুপে কলে (य 'आमि आमाकानारक जलना कति ?"+

<sup>\*</sup> শ্রীক্ষ।

<sup>†</sup> মহানিকাণ তন্ত্ৰ ষষ্ঠ উল্লাস ১৯৪—১৫৭ শ্লোক।

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

কুলাচারে শেষভন্ত কি নিয়মে পালন করিতে হইবে, এ मध्यक महानिक्तां ए उत्त महानित विवाद एकन .- "मह चती। श्रवन , কলিকালে মানবগণ নিব্বীর্ঘা হইয়া পড়িবে স্থতরাং তৎকালে শেষতত্ত্ব একমাত্র স্বকীয়া পত্নীতেই সম্পন্ন করিতে হইবে: তাহাতে কোনপ্রকার দোষ ঘটিবার আশকা নাই।" গৃহত্ত্বে পক্ষে আরও বিশেষ নিয়ম কথিত হইয়াছে,—"কলি প্রবল হইলে, যে সমুদায় গুহস্থ একমাত্র গুহকার্যোই নিবিষ্টচিত্ত থাকিবে, তাহাদের পক্ষে আদাতত্ত্বর (মদোর) প্রতিনিধি সরপ মধুর-ত্রয় বিধান করিতে হইবে। ছগ্ধ চিনি ও মধু এই তিন দ্রব্যের নাম মধুর-ত্রয়। এই মধুবত্রয় মদ্যস্বরূপ মনে করিয়া দেবতার নিকট নিবেদন করিবে।" শক্তি গ্রহণ সম্বন্ধে তাহাদিগের পক্ষে কুলাচাবের বিধান — "কলিসভত মানবদিগের মন স্বভাবত:ই কাম ছারা উদ্প্রাস্ত। সেই সামাল বন্ধি মানবগণ শক্তিকে ইষ্টদেবতা স্বৰূপ বিবেচনা করিতে পারিবে না। পার্বতী। অতএব কলিযুগের তাদৃশ লোকদিগের পক্ষে শেষভত্তের প্রতিনিধি স্থলে, দেবীর চরণ কমল शान ७ देष्टेमच जुल कता विरधय ।"

শ্রীরামরুষ্ণ তন্ত্র মতের সাধনায় বীরভাবে সাধন করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "আমার সন্তান ভাব। অচলানন্দ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাক্তো। প্র কারণ কর্তো। আমার সন্তান ভাব ভানে শেষে জিল্—জিল্ করে বল্তে লাগলো—স্ত্রীলোক নিয়ে বীরভাবে লাখন কেন মান্বে না ? শিবের কলম মান্বে না ? শিব তন্ত্র লিখে গেছেন, ভাতে সব ভাবের

সাধন আছে—বীরভাবের ও সাধন আছে। আমি বল্লাম,—কে জানে বাপু, আমার ওসব কিছু ভাল লাগে না—আমার সন্তান ভাব।" (ক)

শ্রীরামক্রঞ সন্তানভাবে তল্লের সাধনা করিয়া দেখাইয়াছেন শক্তি সাধনায় স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অপর্নিকে তাঁহার প্রকাশ উপদেশ যে, পঞ্চত লইয়া সাধনা, সাধারণ জীবের পক্ষে নি:সন্দের পাতিতা জনক ! মলা ও স্ত্রীলোকালি পঞ্চতত লইয়া ভৈরবীচক্রের সাধনা সম্বন্ধে মহানির্বাণ তলে লিখিত আছে.—"এই চক্তে ব্রন্ধজনাধক ব্যতিরেকে অন্য কাহার অধিকার নাই। যাঁহারা প্রব্রন্ধের উপাদক, যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, যাহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, যাঁচাবা শাক্ত এবং সর্ব্যপাণীৰ হিতাফ্রানে নিব্ত, বাঁচারা বিকার রহিত ও বিকল্প রহিত, যাঁহারা দ্যাশীল ও দ্টব্রত, যাঁহারা সতাসকল্প ও ব্রান্ধ তাঁহারাই এই তত্ত্বচক্রে অধিকারী। তত্ত্তে। এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব, গাঁহারা এই চরাচর জগৎ একমাত্র ব্রহ্মময় অবলোকন করেন সেই সমূদয় তল্পজান সম্পন্ন পুরুষদিগেরই এই তন্তচক্রে অধিকার আছে। এই তন্তচক্রের मार्था ममुनगरे बक्तमग्र এरेकाल जाव गारान्त रान्ता ममुनि इत. সেই তত্ত্তান সম্পন্ন ব্যক্তিরাই এই চক্তের প্রকৃত অধিকারী।" বামাচারের কদাচার উচ্চেদের নিমিত্ত কুলাচার তন্তের এই সতেজ উক্তি। গ্রীরামক্ষণ বলিতেন.—

> "বীরভাব ভাষ না। নেড়া নেড়ীদের ভৈরব ভৈরবীদের বীরভাব। অর্থাৎ প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখা, আর রমণের

#### শ্রীর মকুষ্ণ দেব।

ষারা প্রাদর করা। এভাবে প্রায়ই পতন আছে। ঠিক ঠিক সাধনা করে পারে না, ধর্মের নাম করে ইন্তির দ্বিরার্থ করে। কানাতে যথন আমি গোলাম, তথন একদিন ভৈরবীচক্রে আমার নিয়ে গোল। একজন করে ভৈরব একজন করে ভৈরবী। আমার কারণ পান কর্ত্তের একজন করে ভৈরবী। আমার কারণ পান কর্ত্তের আমি বল্লাম—মা! আমি কারণ ছুঁতে পারি না। তথন তারা থেতে লাগ্লো। আমি মনে কল্লাম এইবার বুঝি জ্বপ ধ্যান কর্বে। তা নয়, নৃত্য কর্তে আরম্ভ কল্লে। আমার ভয় হতে লাগ্লো, পাছে গঙ্গায় পড়ে যায়। চক্রটা গঞ্গারধারে হগেছিল। ওসব ভাল পথ নয়, বড কঠিন আর পতন প্রায়ই হয়। ক্রি

"সহজানক হলে, অম্নি নেশা হয়ে যায়। মদ থেতে হয় না। মার চরণামূত দেখে আমার নেশা হয়ে যায়! ঠিক যেন পাঁচ বোঙল মদ থেলে হয়। (ক)

তিনি সিদ্ধাই লাভ করিবার জন্ম তন্ত্রের সাধনা, বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন,—

"মোকদমা বিত্বো, খুব টাকা হবে, মোকদমা জিতিয়ে দেব, বিষয় পাইয়ে দেব, এই জন্ম সাধনা ? এ ভারি হীন বৃদ্ধির কথা! লোক সিদ্ধাইয়ের জন্ম পঞ্চ-ম-কার ডন্তু মতে সাধন করে। কিন্তু কি হীন বৃদ্ধি! ক্ষণ জর্জুনকে বলেছিলেন,—ভাই! অন্তসিদ্ধির মধ্যে একটা সিদ্ধি থাক্লে তোমার একট্ট শক্তি বাড়তে পারে, কিন্তু আমার পাবে না। সিদ্ধাই থাক্লে মারা যায় না। মারা থেকে জাবার

অহকার ঝাসে। কি হীন বৃদ্ধি ! স্থণার স্থান থেকে তিন টোদা কারণ বারি থেয়ে লাভ কি হলো ?—না মোকদমা যেতা ! যারা হীন বৃদ্ধি তারাই সিদ্ধাই চায়। ব্যায়রাম ভাল কবা, মোকদমা জিতানো, জলে হেঁটে চলে যাওয়া এই সব। যারা অতি নীচ্বর তারাই ঈশ্বরকে ডাকে বোগ ভালর জন্ম।"

"গিদ্ধাই থাকা এক মহা গোল। স্থান্তটা \* আমায় শিধালে;—একজন দিদ্ধ সমুদ্রের গারে বসে আছে, এমন সময় একটা ঝড় এলো। ঝড়ে তার কট হলো বলে সেবলে, ঝড় থেমে গাক্। তার বাক্য মিথ্যা হবার নয়। একগানা জাহাল্প পাল ভরে যাছিল। ঝড় হঠাৎ থামাও গা, আব ভাহাল্প টুপ করে ডুবে গেল। এক জাহাল্প লোক মারা যাওয়াতে যে পাপ হলো, সব ওর হলো। সেই পাপে দিদ্ধাইও গোলো আবার নরকও হলো।"

"একটা সাধুর খুব সিনাই হয়েছিল আর সেই জ্লা অহঙ্কারও হয়েছিল। কিন্তু সাধুটী লোক ভাল ছিল, আর তার তপস্থাও ছিল। ভগবান ছদাবেশে সাধুর বেশ ধরে একদিন ত'র কাছে এলেন। এসে বল্লেন, মহারাজ, ভনেছি তোমার খুব সিনাই হয়েছে। সাধু থাতির করে তাঁকে বসালেন। এমন সময় একটা হাতী সেথান দিয়ে যাছে। তথন নৃতন সাধুটী বল্লেন, আছো মহারাজ,

রামকৃষ্ণ তাঁহার বেদান্তের গুরু তে।তাপুরীকে স্থাওটা বলিতেন।

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

আপনি মনে কল্লে এই হাতীটাকে মেরে ফেল্তে পারেন ? সাধু বলেন, 'ঝাসা হোনে শক্তা'। এই বলে ধূলো পড়ে হাতাটার গায়ে দেওয়াতে সে ছটফট্ করে মরে গেল। এখন যে সাধুটা এসেছে সে বলে, আপনার কি শক্তি! হাতাটাকে মেরে—ফেল্লেন! সে হাস্তে লাগ্লো। তখন ও সাধুটা বলে, আচ্ছা, হাতাটাকে আবার বাঁচাতে পারেন? সে বলে, "ওভি হোনে শক্তা হায়।' এই বলে আবার যাই ধূলো পড়ে দিলে অমনি হাতাটা ধড়মড় করে ডঠে পড়লো। তখন এ সাধুটা বলে, আপনার কি শক্তি! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এই যে হাতা মার্লেন আর হাতা বাঁচালেন আপনার কি হলো? নিজের কি উন্নতি হলো? এতে কি আপনি ভগবান্কে পেলেন? এই বলে সাধুটা অন্তর্জনে হলেন।"

শ্যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বের পাদপল ছাড়া আর কিছুই চায় না। হলে একদিন বল্লে—মামা, মার কাছে কিছু শক্তি চাও, কিছু সিন্ধাই চাও। আমার বালকের সভাব। কালাবরে জপ করবার সময় মাকে বলাম, মা! হলে বল্ছে কিছু শক্তি চাইতে, কিছু সিন্ধাই চাইতে। অম্নি দেখিয়ে দিলে,—সাম্নে এসে পেছুন ফিরে উবু হয়ে বদ্লো—একজন বুড়ো বেশ্ঠা, চল্লিশ বছর বয়স, ধামা পোঁদ, কালা পেড়ে কাপড় পরা, কাপড় তুলে ভড়্ভড়ু করে হাগ্ছে! মা দেখিয়ে দিলেন যে, সিন্ধাই এই বুড়ো বেশ্ঠার বিষ্ঠা! তথন হুলেকে গিয়ে

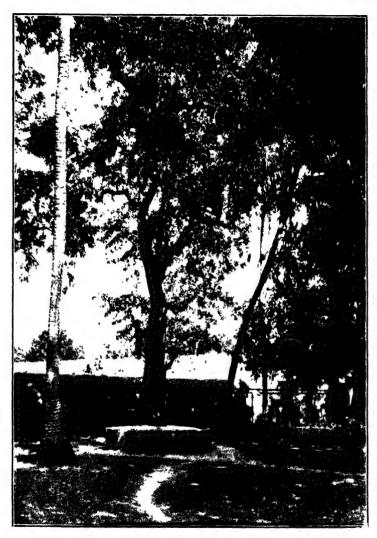

শ্রীরামক্ষের তম্ভমতের সাধন স্থান বেলতলা

বক্লাম, আর বল্লাম, তুই কেন আমার এক্লণ কথা শিখিয়ে দিলি। তোর জন্মই তো আমার এক্লপ হলো।" (ক)

প্রিরামরক্ষ তন্ত্রমতের সাধনার আরন্তেই মাতৃভাবে কুমারী পূজা করিয়াছিলেন। উাহার কথা,—

"কুমাবী পূজা করে কেন ? সব দ্রালোক ভগবতীব এক একটা রূপ। শুদ্ধা কুমারীতে ভগবতীব বেলা প্রকাশ। দক্ষিণেশ্বর যথন আমার প্রথম এইরূপ অবস্তা হলো, কিছুদিন পরে একটা ভদ্রশ্বরের বামুনের মেয়ে এদেছিল। বছ স্বলক্ষণা। যাই গলায় মালা আর ধূপ ধূনা দেওয়া হল, অমনি সমাধিস্ত ! কিছুক্ষণ পরে আনন্দ, আর ধারা পড়তে লাগ্লো। আমি তখন টাকা দিয়ে প্রণাম করে বল্লাম,—যা। আমার হবে ? তা বল্লে, হাঁ।" (ক)

কালাবাড়ীর উন্থানের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত, বি**বর্জের** তলে শ্রীরামক্তকের তল্পমতে সাধনার স্থান। ইহার পার্থেই কোম্পানীর বাক্দপানা।

তিনি বলিতেন, —

"বেলতলার অনেক তন্তের সাধন হয়েছিল। মড়ার মাথা নিয়ে, আবার আনন্দাসন,—বামনী সব বোগাড় কর্ত্তো।" (क)

শবাসন, চিতাসন বা মুগুাসন ইহার কোন একটা আসনে বসিয়া সাধনা করিলে, সুহজে সিদ্ধিলাভ হয় বসিয়া তল্পে এই তিন প্রকার আসনের প্রাসিদ্ধি আছে ৷ মুগুাসন আবাব, একমুগুী নীমুণ্ডী পঞ্চমুণ্ডী ও শতমুণ্ডী হয়। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে, শৃগাল
মুণ্ড বানর মুক্ত সর্প মুণ্ড ও হুইটী চণ্ডালের মুণ্ড ব্যবহার হয়।
কোনরূপ মুণ্ডাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার উপর বেদী প্রস্তুত
পূর্বক তন্ত্রের বিধানোক্ত বিশেষবারে ও কালে ইষ্টদেবতার বথা
নিয়ম পূজা ধ্যান ও পূর্বচরণপূর্বক মন্ত্র জপ করিলে অবিলম্বে
ইষ্ট সাক্ষাৎকার হুইয়া থাকে। এরামক্রঞ্চ বেলতলাব পঞ্চমুণ্ডীর
আসন ব্রাহ্মণীর সাহান্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধন করিয়াছিলেন।
তান্ত্রিক সাধনায় নিষ্ঠা ও ভক্তি সমন্ত্রিত চিত্তে ইষ্টমন্ত্র জ্বপ ও ধ্যান,
সিদ্ধিলাভের প্রধান অবলম্বন। প্রীরামক্রক্তের ধ্যানের সম্বন্ধে
অন্ত্রুত কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"দে সময় ধ্যানে দেখতে পেতাম সতা সতা একজন শ্ল হাতে সদাই কাছে বদে থাক্তো। ভয় দেখালে,—যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন না রাগি শ্লের বাড়ি আমার মার্বে! ঠিক মন না হলে বুক্ যাবে!" (ক

ধ্যান করিবার সময় তাঁহার এইরূপ অলোকিক দশনের মায় অবধারণ করা কঠিন। শূলধারা পুরুষ কি তাঁহার অন্তরের শুদ্দংস্কারসমূহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে ঈশ্বরপথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিতেছিল ? যাহা হউক, অকম্পিত দৃঢ় একাগ্রতা অবলম্বনে মথন তিনি ধ্যানে মগ্ন হইতেন, তখন তাঁহার দেহ অচল অটল স্থাবরবং অবস্থান করিত। বাহ্জগতের কোনরূপ অনুভব তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারিত না। তিনি বলিতেন,—

"ধানে এরপ একাগ্রতা হয়, অতা কিছু দেখা যায় না,

শোনাও যায় না, স্পর্শ বোধ পর্যান্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায় জান্তে পারে না। যে ধ্যান করে দেও বুঝতে পারে না,—সাপটাও জান্তে পারে না। ধ্যান যে ঠিক্ হচ্চে তার লক্ষণ আছে। একটা লক্ষণ মাথায় পাথী বদ্বে জড় মনে করে!" কে)

এই অশ্রুতপূর্ব কথাগুলি তিনি নিজে পরীকা করিয়া বলিয়া-ছেন। সাধন সময় তাঁহার ধ্যান কালান লোকে অভুত দর্শন করিয়াছিল যে, ধ্যাননিমগ্প স্থাপুবৎ অবস্থিত তাঁহার মস্তকের উপর প্রেক্তই কাক বদিয়া রহিয়াছে, চটক চঞ্ছার। জ্বটাবদ্ধ কেশের ভিতর আহারের সন্ধান করিতেছে! ধ্যানের সময় তাঁহার প্রত্যুক্ত দর্শনের কথা আরও বিশ্বয় কর। উপরে একটী দর্শনের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার আর একটী দর্শনের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"সাধনার সময় ধ্যান কর্ত্তে কর্তে আমি আরও কত কি
দেখ্তাম। বেলতলায় ধ্যান কচ্চি পাপপুক্ষ এদে কত
রকম লোভ দেখাতে লাগ্লো। লড়ায়ের গোরার রূপ
ধরে এসেছিল। টাকা, মান, রমণস্থ, নানা রকম শক্তি
এই সব দিতে চাইলে। আমি মাকে ডাক্তে লাগলাম।
বড় গুহু কথা! মা দেখা দিলেন, তথন আমি বল্লাম,
মা! ওকে কেটে ফেলো! মার সেইরূপ—সেই ভ্বনমোহন
রূপ মনে পড়ছে। চাউনিনে ঘেন জ্বণটো নড়ছে!" ক)
ভাঁহার এই কথায় বোধ হয়, যেন পূর্ব্বোক্ত শ্লধারী পুরুষের
বিপরীত ভাবের মৃত্তি এই পাপপুক্ষম, যাহা সকলেরই অন্তরে অবিভা

# ত্রীরামকুষ্ণ দেব।

সংস্থারন্ধপে বর্ত্তমান, তাহাই যেন দেহবান্ হইয়া তাঁহাকে সাধন
পথ হইতে বিচলিত করিবার জন্ত নানা প্রলোজন দেখাইতেছিল।
তন্ত্রে পাপপুরুষের বর্ণনা এক্রপ আছে,—পাপপুরুষের নিবাসহান মান্থ্যের বামকুক্তি; তাহার ব্রহ্মহত্যা মন্তক; স্বর্ণস্তের বাছরর;
স্থরাপান হানর; গুরুদার গমন কটিরর; উক্ত মহাপাতক-সংসর্গী
পাদরর; পাতক অঙ্গ প্রত্যক্ত সমূহ; উপপাতক রোম সকল।
রক্তশ্রশ্রু, লোচন বিহীন, খড়া চর্ম্ম ধারী, ক্রোধ্যুক্ত ও রুষ্ণবর্ণ।
পাপপুরুষকে এইক্রপে চিন্তা করিয়া তাহাকে নিজ দেহের সহিত
মুলাধারোথিত বহিলারা দ্যু করিবে।"

তত্ত্বে দেহস্থ পাপপুরুষ দগ্ধ করিবার ক্রিয়াযোগকে ভূতগুদ্ধি বলে। অবিশুদ্ধ দেহে ও অপবিত্র মনে যে সকল পাপের সংস্কার বর্ত্তমান, সেই সমস্ত পাপসংস্কার জ্ঞানাগ্রিতে দগ্ধ করাই ভূতগুদ্ধির অর্থ। পাপের সংস্কার নির্মাল হইয়া দেহ মন শুদ্ধ হইলে তবে দেবপুজার অধিকার হয়। এইজ্ঞান্ত পূজার পূর্ব্বে ভূতগুদ্ধি করিতে হয়। আমাদের দেহমনে যে সকল পাপের সংস্কার সঞ্চিত আছে, তাহার সমষ্টিই পাপপুরুষ বলিয়া তত্ত্বে বর্ণিত হইরাছে। পাপের সঞ্চিতসংস্কারই আমাদিগকে শুভকার্য্য হইতে বিচলিত করে, আর প্রেলোভন দেথাইয়া কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। স্ক্তরাং সাধারণ মানবজ্ঞানে পাপপুরুষ বলিয়া কোন সন্তাবান্ জীব নাই, ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীর পাপকার্য্য হইতে উৎপন্ন মনের বেগ বা সংস্কার মাত্র। তত্ত্বে সেই পাপ সংস্কারকে ক্লপক যোগে দেহবান পুরুষক্রপে করনা করিয়াছে।

কিন্ত শ্রীরামক্ককের সাধনার দেখা যাইতেছে যে, সমাধি

অবস্থায় দিবাজ্ঞানচক্ষে শাস্ত্রের কল্পনা জীবস্ত সাকার রূপে প্রত্যক্ষ হয়। অথবা দিব্যজ্ঞানে প্রত্যক্ষ সাকাররূপ হইতেই শাস্ত্রে আকার কল্লিত হইয়াছে। অগ্রে সাকাররূপে অতীন্ত্রিয় সত্যদর্শন, পরে মানবভাষায় ভাহারই বর্ণনা শান্ত করিয়াছেন। এইরূপে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। অতীক্রিয় छात्न यांश पिता मधीत त्रश्रीती, हेल्लियम छात्न जांशह সত্তাশুতা গুণমাত্র বাচক বলিয়া মনে হয়। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে প্রতাক্ষবস্তু যেমন সত্য, দিবা প্রাতিভজ্ঞানে প্রতাক্ষপদার্থ ততোধিক নিঃসংশয় সত্য প্রতীত হইয়া থাকে। বৈদিক ঋষিগণ ঈদুশ সঞ্জীব সাকারভাবে অলোকিকতত্ত্ব দর্শন করিয়া মন্ত্রন্দ্রন্তী ঋষি হইয়াছিলেন। শ্রীরামক্ষণ ও এরূপ সজীব আকারে শ্রুতির বর্ণনা-পরমাত্মা ও জীবাত্মার একরুকে সংযুক্ত হইয়া পক্ষীরূপে অবস্থিতি, প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সর্ব্ধদেশে সর্ব্বকালে আধ্যা-ত্মিক সত্যসকল মহাপুরুষদিগের মানসচক্ষে ঈদুক অপুর্ব নিয়মে আবিভূতি হয়। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত হইবার জ্বন্ত যে পাপপুরুষ শ্রীরামরুফকে প্রলোভিত করিতেছিল, তাহাই খ্রীষ্টকে জগতের সমন্ত ঐশ্বর্যা প্রদান করিতে চাহিয়াছিল এবং বৃদ্ধদেবকে তাহাই সংসারস্থথের মোহিনীমূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিল। শ্রীরামকুফের পাপপুরুষ, এত্তির সয়তান এবং বৃদ্ধদেবের মার একই তত্ব। তিন মহাপুরুষই দিব্য-চক্ষে ইহাকে জীবন্ত দেহধারী প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন। প্রীরামক্লঞ সাধনকালে যে সকল অপুর্বে দর্শন প্রভাক্ষ করেন, তাহা মানসিক বিকার বা কল্পনা নর, ক্লিইার ক্রান্ডাকটা গৃঢ় আধ্যাত্মিক তব ।

## প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ব্রহ্মন্তান লাভ করিবার স্থান্ত সোপান। বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সাধক সহজেই সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারে। বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হইনা শ্রীরামক্ষের মন হইতে কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি কিক্সপে তাঁহার সাধনকালে নির্মূল হইয়াছিল তিনি এক সময় বলিয়াছিলেন,—

"আমি বেলতলায় ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে প্রত্যক্ষ দেখ্লাম, সাম্নে টাকার কাঁড়ি, লাল, একথালা সন্দেশ, ছজন মেয়ে মানুষ,—তাদের একজনকার ফাঁদি নং। মন্কে জিজ্ঞাসা কলাম্—মন তুই এসব কিছু ভোগ কর্ত্তে চাস্ ? সন্দেশ দেখ্লাম—তঃ, মেয়েদের ভিতর বার সব দেখ্তে পাচিচ, যেমন কাঁচের বরে সমস্ত জিনিষ বার থেকে দেখা যায়,—নাড়ী ভূঁড়ি, বিষ্ঠা মৃত্র, হাড় মাংস, ক্রিমি কফ নাল এই সব! মন কিছুই চাইলে না। তাঁর পাদপল্মে মন রইল।" (ক)

বিবেকজ্ঞান উদয় হইলে বৈরাগ্য আসিবেই। বৈরাগ্য না আসিলে ঈশ্বর লাভ হয় না। কামনীকাঞ্চন মন হইতে সম্পূর্ণ জাগ হইলে পর, তবে সাধনে সিদ্ধ হইতে পারা যায়।

তন্ত্র মতে সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরামক্ষণ মাতৃভাবে সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃভাবে বিশেষ সাধনের তত্ত্ব, শিবলিঙ্গ পূজার ভাবের ভিতর নিহিত রহিয়াছে। ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে শিবলিঞ্জ পূজা প্রচলিত। রামায়ণাদি পাঠ করিলে বৃশ্বা যায় যে, পূর্বে দেবমন্দিরে বেদী বা তজ্ঞাপ কোন আকারের দেবতার স্থান নির্দিষ্ট থাকিত। কিন্তু দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিত ৰ্লিয়া বেধি হয় না। যথন দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া মৃর্ত্তিপূজা আরম্ভ হইয়াছিল, তথন প্রথম লিক্সমূর্ত্তি নির্দ্ধিত হইয়া দেবায়তনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা অনুমান করিবার বিশেষ কারণ আছে। লিঙ্গপূজার প্রকৃত ভাব—শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের পূজা। শ্রীরামক্ষের উব্জি,—

"শিবলিঙ্গের পূজা,—মাতৃস্থান ও পিতৃস্থানের পূজা। ভক্ত এই বলে পূজা করে,—ঠাকুর দেখো, যেন আর জ্বন্ম না হয়। শোণিত-ভক্তের মধ্য দিয়ে, মাতৃস্থান দিয়ে আর যেন আস্তে না হয়।" (ক)

ব্রহ্ম ও শক্তি সম্বন্ধে আমরা তাঁহার উক্তি স্থানাস্থরে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। ব্রহ্মকে ছাড়িয়া শক্তিকে ভাবা যায় না, শক্তিকে ছাড়িয়া ব্রহ্মকে ভাবা যায় না।" তিনি মণি আর মণির জ্যোতিঃ উপমা দিতেন। মণিকে ছাড়িয়া মণির জ্যোতিঃ ভাবা যায় না, আবার জ্যোতিঃ ছাড়িয়া মণিও ভাবা যায় না। বস্তু ছাড়িয়া বস্তুর গুণ ভাবিবার যো নাই। কারণ বস্তু ও গুণ বিভিন্ন সন্তা নহে—একই সন্তা। তবে ভাবিতে গেলে ও বৃথিতে গেলে, ব্রহ্ম ও শক্তি ভেদ দৃষ্টি করিয়া ভাবিতে ও বৃথিতে হয়। তাহা না হইলে নিগুণ ও নির্বিকার ব্রহ্মসন্তা পরিণাম দোষ হুট হইয়া পড়ে। সেই জ্বন্থ, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ হুটলেও জ্বাৎ-সৃষ্টি বৃথিতে গেলে ব্রহ্ম হইতে শক্তিকে পৃথক করিয়া বৃথিতে হয়। ছিদল চণকের উপমা লইয়া ব্রহ্মও শক্তির সংযোগে কির্মপে জীব জ্বাৎ চতুর্বিংশতি তত্বের উৎপত্তি হইয়াছে

# **बितामकृष्य (मव।**

শাস্ত্র তাহা ব্যাথ্যা করেন। এই ব্রহ্ম ও শক্তির সংযোগ—পুরুষ ও প্রাকৃতির সংযোগ, ভগবানের লিঙ্গমূর্ত্তি স্থুলক্সপে প্রকাশ করি; তেছে। সাধনকালে এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শ্রীরামক্সফ প্রতাক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

> মা, আমাকে সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন দেখা-লেন,—চতুর্দ্দিকে শিব আর শক্তি,—শিব শক্তির রমণ। মানুষ জীব জন্ত তরু লতা সকলের ভিতরই সেই শিব আর শক্তি—পুরুষ আর প্রকৃতি—এদের রমণ।" (ক)

শিব আর শক্তিময় এই জগতে যাহা কিছু উৎপত্তি হইতেছে, তাহার কারণ শিব ও শক্তির সংযোগ। শিব স্বরূপ পিতা ও শক্তি স্ক্রপা মাতার ভিতর দিয়া, শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি স্ষ্টি প্রবাহ চালাইতেছেন। ভগবান্ শ্রীক্রম্ব অর্জুনকে বলিয়া-ছিলেন,—"মহৎ ও ব্রহ্ম, অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ যে আমার যোনি, তাহাতে আমি সর্কভৃতের জন্মের কারণস্বরূপ বীজ হারা, গর্ভের আধান করি। হে ভারত! তাহারাই ফলে সর্কভৃতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।" \*

সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ এই মহান্ স্ম্টিতত্ব প্রভাক্ষ করিলেন যে, শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি প্রকৃত পক্ষে জীবোৎপত্তির পিতৃস্থান ও মাতৃস্থান স্বরূপ। পিতৃস্থান ও মাতৃস্থানের দর্শনে ও কথনে সাধারণ জীবের মনে লজ্জাকর অশিষ্ট ভাবের উদয় হয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাতে সাক্ষাৎ জগতের পিতা ও জগতের মাতার আবির্ভাব দেখিতে পাইলেন। তাঁহার প্রভাক্ষ দর্শন্ হইল

<sup>\*</sup> গীতা চতুর্দশ অধ্যায় ৩য় স্লোক।

যে, প্রত্যেক পুরুষ-চিহু শিবস্বরূপ, এবং প্রত্যেক স্ত্রী-চিহু জাঁহার জননী স্বরূপা—জাঁহার জন্মস্থান। জাঁহার উক্তি,—

> "মা আর জননী। যিনি জগৎক্রপে আছেন,—সর্ব্যাপী হয়ে তিনিই মা। জননী,—যিনি জনফান।" (কি)

মা, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করাইলেন যে, তাঁহার জ্বননী সর্ববিধ জ্বন্মস্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনের কথায় বলিয়াছেন,—

"বোনিতে বাস স্বচকে দেথ্লাম,—কুকুরীর মৈথুন সময়ে দেখেছিলাম !" (ক)

তাঁহার প্রতাক্ষ দর্শনের শেষ কথা,—

"সমস্ত স্ত্রীগোনি আমি মাতৃগোনি মনে করি, স্ত্রীলোকের স্তন, মাতৃস্তন মনে হয়! কুমারীদের এনে তথন পূজা কর্তাম। দেখ্তাম সাক্ষাৎ মা!" (ক)

স্বীলোক মাত্রেই মার এক একটা রূপ তিনি দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। স্ত্রীজাতিকে মাতৃভাবে ভিন্ন অন্ত ভাবে দর্শন এখন উাহার পক্ষে অসম্ভব। স্থতরাং যখন ব্রাহ্মণী বীরাচারের শেষ সাধন আনন্দাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে আহ্বান করিলেন, তিনি চক্রমধ্যে অবস্থিত ভৈরব ও ভৈরবীর শেষক্রিয়া পাঁচ বৎসরের বালকের ন্থায় নিকিকার চিত্তে দর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে মাতৃভাবে সাধন করিয়া মায়ারূপা কামিনীর মোহ-মন্ত্রী আকর্ষণ হইতে তাঁহার সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ হইল। অবশেষে কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে সাধারণ সমক্ষে ভৈরবী পূজা করিয়া, তিনি মাতৃভাবের সাধন সম্পূর্ণ করিলেন।

## ত্রীরামকুষ্ণ দেব।

সমস্ত স্ত্রী-চিত্র ধেমন তাঁচার চক্ষে শক্তিমৃত্তি, সমস্ত পুকষ চিত্র
ও তিনি সাক্ষাৎ শিবরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—,
"সেই অবস্থায় ছেলেদের ধন ফুল চক্লন দিয়ে পূজা না
কল্লে থাক্তে পারতাম না। যথন উন্মাদ হলো শিবলিঙ্গ
বোধে নিজ লিঙ্গ পূজা কর্ত্তাম,—জীবন্ত লিঙ্গ পূজা!
একটা আবার মুক্তা পরান হতো। এখন আর পারি
না।" (ক)

তন্ত্রমতে শক্তিপূজা বিশেষাকার যন্তে ও বিশেষ মন্ত্রে কবিতে হয়। কারণ, যন্ত্র দেবতার দেহপদ্ধণ ও মন্ত্র দেবতার আয়া অক্রপ। দেহ ও আয়ায় যে সম্বন্ধ, যন্ত্রে ও দেবতাব মন্ত্রে সেই সম্বন্ধ। কোন আধারে শক্তির দেহদ্রপ ত্রিকোণ যন্ত্র তিথান। তাহাতে বিশেষ মন্ত্রে শক্তির আবাহনপূর্বেক পূজা হন্ত্রেব বিধান। তিনি বলিতেন, —

শিস্ত ব্ৰহ্মানি,—ভাঁৱই পূজা ও ধানি। এই ব্ৰহ্মানি থেকে কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড উৎপত্তি হচ্ছে। অতি গুছ কথা,—বেশ্তলায় দুৰ্শন হছো, লক লক কৰ্ত্তো!" (ক)

তদ্ধে বিশ্ব প্রস্বিনী জগজ্জননীর পূজা সেরূপ ঠাটার দেংরূপ ত্তিকোণ যদ্ধে করিত চ্ট্রাছে, সভাই কি তাহা চিনায় দিবারপে দর্শন করা যায় ? শ্রীরামরুষ্ণের প্রশ্রুযোনি দর্শন তাহাই প্রতিপর করে। অথবা যেরূপ পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রদ্যোনির প্রতাক্ষ দর্শন হইতেই, তদ্বে ত্রিকোণ যন্ত্র করিত। তাহার উক্তি ইইডে ব্যা যায় যে, তদ্পের শক্তিপূজা মাতৃভাবে ব্রদ্ধযোনির পূজা। তিনি এই ভাবেই শক্তি সাধনা করিয়াছিলেন। যথন সকল জীযোনি ব্রহ্মযোনি বলিয়া সাধকের প্রত্যক্ষ ধারণা হয়, তথনই সাধক কামিনীর আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইয়া মাতৃভাবে সিদ্ধিলাভ করেন। তন্ত্রের বিভিন্ন শক্তি মূর্ত্তির বিভিন্ন মন্ত্র ও তাঁহার চক্ষের সমূপে উজ্জন বর্ণে আবিভূতি হইত। বৈদিক মন্ত্রের স্থায় এই সকল তন্ত্রের মন্ত্র ও যে সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের দিব্য দৃষ্টিতে প্রোত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহা শ্রীরামক্কফের সাধনায় প্রমাণিত হয়।

কিরূপ অভূত পূজা জপ ও ধানে নিমগ্ন হটয়া তিনি মাতৃভাবে শক্তির আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, আমরা উপরে তাহার ক্ষীণভাব মাত্র দিতে সক্ষম হইয়াছি। কারণ, তাঁহার তন্ত্রের সাধন বাগোর অধিকাংশ অজ্ঞাত। সে সময় তাঁহার যেরূপ মানসিক অবস্থা হইয়াছিল তাহাতে কোন বিষয় পূর্ব্বাপর শ্বরণ থাকাও তরহ। তিনি বলিতেন,—

"আমার উনাদ অবস্থা! নারায়ণশাস্ত্রী এদে দেখ্লে, একটা বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি। তথন সে লোকদের কাছে বল্লে,—ওহ, উন্মত্ত হায়!" (ক)

স্ত্তরাং জীবনাস্তকর কঠোর তপভার ফলে কির্মণে তিনি শুচি অশুচি বোধ, ঘুণা লজা ভয় অভিমান প্রভৃতি অষ্টপাশ বিনির্মূক্ত হইয়া সর্বভৃতে সমদর্শন লাভ করেন, সে সম্বন্ধে অর্মান্তই জানিতে পারা যায়। আমরা দেখিয়াছি, যথন তিনি মার আদেশে সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তখন সংসারের কামিনীকাঞ্চনের স্থে মান যশ প্রভৃত্বের লাল্যা, অনিমাদি সিদ্ধির প্রলোভন কিছুই তাঁহার মনে উঠে নাই। মার কাছে তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা ছিল,—নিজাম, অমলা অহেতুকী শুদ্ধাভক্তি। কিন্তু এই শুদ্ধা-

# ব্রীরামকৃষ্ণ দেব।

ভজি লাভ করিবার জন্ম তাঁহাকে যে বীভংস পরীক্ষার মধ্য দিয়া ঘাইতে হইয়াছিল, তাহা শুনিলে ও শরীর কন্টকিত হয়।, তিনি বলিয়াছিলেন,—

"বেদ পুরাণে বলেছে শুদ্ধাচার। বেদ পুরাণে যা বলেছে
করো না—অনাচার হবে, তল্তে আবার তাই ভাল বলেছে।
তল্তের সাধনা তামদিক সাধনা। এ সাধনায় শুদ্ধাভা
নাই। তমোগুণ আশ্রয় করে সাধন। জয় কালী! কি
তুই দেখা দিবিনি,—এই গলায় ছুরি দেব যদি না দেখা
দিস।"

"আমাকে কঠোর সাধন কর্ত্তে হয়েছে। বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি। গাছতলায় পড়ে থাক্তাম,— মা! দেখা দাও, বলে। চক্ষের জলে গা ভেষে যেত!"

"কি অবস্থা গেছে ! আমি মা বল্তে বল্তে সমাধিত্ব
হতাম । মুথ কঠাম আকাশ পাতাল জোড়া আর মা !
বল্তাম—যেন মাকে পাক্ডে আন্ছি । যেন জাল ফেলে
মাছ হড়্হড়্করে টেনে আনা ! গানে আছে,—

"এবার কালী তোমায় থাব! (তারা গগুযোগে জন্ম আমার।)
গগুযোগে জনমিলে, সে হয় মা-থেকো ছেলে।

এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,

তুটর একটা করে যাব।"

"উন্মানের মতন অবস্থা হয়েছিল! এই ব্যাকুলতা!" উদুশ তীব্র ব্যাকুলতায় ও কঠোর তপস্তায় মার দর্শনলাভে ভর্ম- মনোরথ হওয়াতে একদিন মোহাচ্ছর ও আশাশৃত হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিতে উন্নত হন, এবং উন্নতভাবে কালীবরে পশুবলির
বাঁড়া গ্রহণ করিবামাত্র দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন করত সংক্ষাশৃত্য
হইয়া পড়িয়া যান। এইরূপ সংক্ষাশৃত্য অবস্থায় তাঁহার ছইদিন
অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার মূথের উর্দ্ধালী হইতে
মাঝে মাঝে এরূপ রক্তরাব হইত যে, তাহা কিছুতেই বন্ধ হইত
না। কিয়ৎকাল শোণিত বাহির হইয়া, আপনিই নির্ভি হইত।
তিনি বলিতেন,—"রক্তের রং ঠিক শিমপাতা নিংড়ান রসের মত
কালবর্ণ।"

ক্রমশ: তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানোনাদের অবস্থা উপস্থিত হইল।
তিনি দেহজ্ঞান পরিশৃত হইলেন এবং স্থা হংখ শুচি অশুচি
প্রভৃতি ভেদজ্ঞান মন হইতে দ্র হইয়া গেল। তিনি দ্বণা লজ্জা
ও ভয় শৃত্য হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন,—

"সে অবস্থায় শিবাণীর উচ্ছিষ্ট সমস্ত রাত্রি পড়ে আছে, তা সাপে থেলে কি কিসে থেলে তার ঠিক নাই,—ঐ উচ্ছিষ্টই আহার! কুকুরের উপর চড়ে তার মুথে লুচি দিয়ে থাওয়াতাম আর নিজেও থেতাম। সর্বাং বিষ্ণু ময়ং জগং!" (ক)

প্রীরামক্ষের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, তিনি তন্ত্রোজ্ঞা শিবাবলি দিয়াছিলেন। তন্ত্রে শিবাবলির এরপ বর্ণনা আছে। "সাধক সন্ধ্যাকালে বিভ্নৃলে প্রান্তরে বা শাশানে শিবারূপিনী দেবীকে মাংসপ্রধান নৈবেদ্য সমর্পণ করিবেন। প্রথমতঃ কালী ! কালী ! এই বলিয়া আহ্বান করিলে শিবারূপিনী দেবী

# ত্রীরামকুষ্ণ দেব।

উন্ধা সপরিবারে পশুরূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হন। ঐ বঁলি জ্বা ভোজন করিয়া শিবা ঈশানকোণে আসিয়া মুথ তুলিয়া স্থারে ধ্বনি করিলে সাধকের মঙ্গল হইবে; নতুবা অমঙ্গল জ্বানিবে। সর্বালাভারদান করিয়া শিবাকে পরিতৃষ্ট করা সাধকের কর্ত্বা।" \*

শীরামকন্টের এরপ নি:শঙ্কোচে রাত্রে দেবী প্রসাদ ভাবিয়া অঞ্চল মধ্যে পতিত শিবার উচ্ছিন্ত আহার ও কুকুরের সহ ভোজন ব্যাপার চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার গভার মন্ম অবধারণ করা যায়: মন সম্পূর্ণ ভয়শূতা না হইলে কেহ এরপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। এবং পূর্ণ অহৈন্তলান ভিন্ন মন ও ভয়শূতা হয় না। যিনি সম্পূর্ণ দেহজ্ঞান ও ভেদজান পরিশ্বত হইয়া, 'সর্বং বিষ্ণু ময়ং জগং', প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, তিনিই অহৈন্তজ্ঞানে স্থিত হইয়া এরপ কার্য্য করিতে সক্ষম। কারণ, যথন এক স্বস্ত্রমণ ভিন্ন অত্য কিছু অন্তল্পৰ করা যায় না, তথন মৃত্যুভয় বা বিপদাশ্বলা আর কোথা হইতে উপস্থিত হইবে ?

ভদ্রের সাধনা করিয়া তিনি কিরূপ ঘুণা লজ্জা ও শুচি অশুচি বোধ শূন্ত, বীভৎসকর্মা অংখারীবং হুইয়াছিলেন, তাঁহার কয়েকটী কার্য্যে তাহা বৃথিতে পারা যায় ৷ তিনি বলিতেন,—

"আগে এমন অবস্থা ছিল যে, দক্ষিণেশ্বরের ওপার থেকে মড়া পোড়ার যে গন্ধ আস্তো দেই গন্ধ নাক্ দিয়ে টেনে নিতাম, এত মিষ্ট লাগ্তে: !" ক)

গুনা যায়, নরকপাল মধ্যে মাংসাদি রাধিয়া জগদস্বাকে তপ্র কুলচ্ডামণি পূর্বক তিনি সেই প্রদাদ গ্রহণ করিতেন ! এবং ব্রাহ্মণীর স্বস্থজ্ঞায় একদিন গলিত আম মহামাংস তর্পণাস্তে জিহবা দারা স্পর্শ করিতে তাঁহার কোনরূপ মনোবিকার হয় নাই। কালীবাড়ীর জনসাধারণ যে স্থানে নিত্য বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করে, সহস্তে সেই-স্থান পরিষ্কার এবং সদ্য তাক্ত বিষ্ঠা জিহ্বাগ্রে গ্রহণ তাঁহার নির্বিকি-কারত্বের চরম পরিচয়!

অবৈতজ্ঞানে তাঁহার ভেদবৃদ্ধি কিরুপ তিরোহিত হইয়াছিল তিনি তাহা নিজমুথে বলিয়াছেন,—

> "একদিন দেখালে, িষ্ঠামূত্র, অন্নব্যক্তন, স্বর্ক্তম থাবার জিনিষ,—স্ব পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভিতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে একটা আগুনের শিথার মত স্ব আসাদ কল্লে,—যেন জিহ্বা লক্ লক্ কর্ত্তে কর্ত্তে স্ব জিনিষ এক-বার আসাদ কল্লে,—বিষ্ঠা মূত্র স্ব আসাদ কল্লে। দেখালে স্ব এক—অভেদ।" (ক)

ভেদজ্ঞান নিবারক এই অধ্যাত্ম তত্ত্ব প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তরের অহস্কার জাত্যাভিমান কিরুপ নিশ্মূল হইয়াছিল তাহাও তিনি বলিয়াছেন,—

"কি অবস্থাই গেছে! এখানে থেতুম না, বরাহনগরে, কি
দিক্ষিণেশ্বরে কি এঁড়েদয়ে কোন আক্ষণের বাড়ী গিয়ে
পড়তাম। আবার পড়তাম অবেলায়। গি'য় বস্তাম,—
মুথে কোন কথা নাই। বাড়ীর লোক কোন কথা
জিজ্ঞাসা কল্লে কেবল বল্তাম,—আমি এখানে খাবো।
আর কোন কানাই।"

# শ্রীরামকুঞ্চ দেব।

"আলমবাজ্ঞারে রাম চাটুয্যের বাড়ী যেতাম। আবার কথন দক্ষিণেখরে সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ী ষেতাম। ভাদের বাড়ী থেতাম বটে, কিন্তু ভাল লাগ্তো না,—কেমন আঁদটে গন্ধ।"

"সেই অবস্থায় জাতি বিচার কিছু থাক্তো না। একজন নীচ জাত, তার মাগ আমাকে শাক রেঁধে পাঠাত আমি থেতাম।"

"কালা বাড়ীতে কাঙ্গালারা থেয়ে গেলে তাদের পাতে একটু একটু থেলাম. আর তাদের পাতা মাণায় ঠেকালাম। হলধারা তথন আমায় বল্লে,—'তুই করছিদ্ কি ? কাঙ্গালীদের এঁটো থেলি, তোর ছেলে পিলের বিয়ে হবে কেমন করে ?' আমায় তথন রাগ হলো। হলধারী আমার দাদা হয়। তা হলে কি হয় ? তাকে বল্লাম, তবে রে ভালা, তুমি না গীতা বেদান্ত পড় ? তুমি না শেখাও ব্রহ্ম সতা জগৎ মিথাা ? আমার আবার ছেলে পিলে হবে তুমি ঠাউরেছ ? তোর গীতা পাঠের মুখে আগুন। দেথ, শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বল্তে পারে—হাতে আনা বড় শক্ত।" (ক)

শীরামরুফের গৃহত্তের নিকট অরভিক্ষা, নীচবর্ণের থান্তগ্রহণ এবং কালানীর উচ্ছিষ্টার ভোজন, আধুনিক কালের অন্তরে বিছেশ-নল ও মুখে সাম্য মৈত্রী ও প্রাত্তভাবের মৌথিক উলারতা নর। জাত্যাভিমান উচ্ছেদ করিয়া যথার্থ সমদর্শন কাহাকে বলে ভাহাই দেখাইয়াছেন। শত শত যুগ ধরিয়া ভারতের দরিদ্র পতিত নীচ-বর্ণ চিরকাল শ্রেষ্ঠের অব্জ্রাভালন, অস্পৃত্য ও ম্বণিত। তাহাদের উদরে অল নাই, অঙ্গে বস্ত্র নাই, তাহারা আশ্রয়হীন, বিভাহীন, ধর্মহীন। কে ভাহাদের ছঃথ মোচনের জ্বন্স চিন্তা করিয়া থাকে ? किस এই पतिक पूर्व वाकान भशाश्रामकात पिन इःशो कानानीत উচ্ছিষ্ট মস্তকে ধারণ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, ধনী দরিক্ত উচ্চ নীচ সকল মানুষে শিবক্সপে সেই এক চৈত্ত বর্ত্তমান। কিন্ত যথন দেখা যায় নিষ্ঠাবান ত্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও নিজেকে হীনেরও হীন মনে করিয়া গভার রজনীতে সংমার্জনী হস্তে মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতেছেন, নীচাধম হাডিরও মলত্যাগস্থান স্বহস্তে ধৌত করিয়া স্বায় দীর্ঘ কেশ বারা তাহা মুছিতেছেন, তথন হান্য স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে,--জগতে এরূপ অন্তত সেবাধর্মের দৃষ্টাস্ত কখন কি দেখা গিয়াছে ? সমাজের শিরোভূষণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অম্পুণ্ড অন্তজ্ঞের মলমুত্র স্বহন্তে স্থানাস্তরিত করিয়া দেখাইলেন যে. বৈদিক সমাজের অধঃপতনের মহাকারণ সমাজ-গত ও ব্যক্তিগত ঘুণা ছেষ ঈর্ষা ও অহয়ারূপ মহাপাতকের প্রায়-শ্চিত্ত, একমাত্র জ্বাতি বর্ণ উচ্চ নীচ নির্বিশেষে, —'শিবজ্ঞানে कीवामवा ।

শুচি অশুচি বোধ, দ্বণা দজ্জা ভর জাত্যাভিমান প্রভৃতি সমস্ত অবিপ্যাবন্ধন হইতে মুক্ত হইরা, তাঁহার মন এখন কেবল সচিদানন্দ-মরী মাতার শ্রীপাদপল্লে অবস্থান করিতে লাগিল। তাঁহার মস্তরে বাহিরে এখন একমাত্র মাতৃ সন্তা বিশ্বমান। কিন্তু তিনি বিচার বা জ্ঞানপথে এই অবৈত্তত্ত্বে উপনীত হন নাই। অহেতৃকী

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

ভদ্ধা ভক্তি ও প্রেমেয় ভিতর দিয়াই **গিরাছিলেন।** তিনি বলিতেন,—

"ঈশবের প্রতি খ্ব ভালবাদা না হলে ঈশব দর্শন হয় না। খ্ব ভালবাদা হলে তবেই চারিদিকে ঈশবময় দেখা যায়। থ্ব ভালবাদা হলে তবে চারিদিকে হল্দে দ্যাথা যায়। তথন আবার 'তিনিই আমি' এইটী বোধ হয়। মাতালের বেশী নেশা হলে বলে 'আমিই কালী।' গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বল্তে লাগ্লো—'আমিই ক্ষে।' তাঁকে রাত দিন চিস্তা কল্লে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়, যেমন প্রদাপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে থানিকপরে চারিদিকে শিখাময় দেখা যায়।" (ক)

তাহার চিন্মনী মাতৃদর্শন লাভ হইত তথনই তিনি সংস্পাশৃত হইতেন। সেই বাহজ্ঞানশৃত অবস্থায় কথন এরপ কম্প হইত যে তিন চারিজনে চাপিয়া রাখিতে পারিত লা। কথন দেহ বিবর্ণ, কথন জড়বৎ দাঁড়াইয়া থাকেন, কথন বা অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহত হয়। কালীবাড়ীর সকলেই এসকল লক্ষণ তাহার উন্মন্ততার উপদর্গ মনে করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার তত্র সাধনার গুরু দিব্যদৃষ্টি সম্পন্না ব্রাহ্মণী কেবল ব্রিতে পারিলেন যে, ইহা সহজ্ঞ উন্মন্ততা নয়, ইহা প্রেমান্মাদ। ভক্তি শাস্ত্রে ইহাকে মহাভাবের অবস্থা বলে। অন্ত্রা কম্পাদি তাহার রোগের উপদর্গ নয়, এই সকল লক্ষণ সাধারণ জীবের অপ্রাণ্য মহাভাবের বাহ্য নিদর্শন, অইসাত্রিক

ভাব। বৈষ্ণব শান্তে একমাত্র মহাপ্রভু প্রীচৈতক্তের সম্বন্ধে এই মহাভাবের কণা বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে অহরহঃ মহাভাবে নিমগ্ন দেখিয়া মহাপ্রভু শ্রীগোরাঙ্গ পুনরাবির্ভাব হইয়াছেন বলিয়া ধারণা করিলেন এবং একথা তিনি সর্ব সমক্ষে প্রকাশ ও করিয়াছিলেন। সাধারণে এই মহাভাবের অবস্থা কি করিয়া বৃঝিবে ? যাঁহার হাদয়ে গুদ্ধা প্রেমাভক্তির উৎশু খুলিয়া যায়, তিনিই সেই প্রেমমানরা পান করিয়া ष्यानत्म वाञ्चान मुळ इन, ठाँशांत्र (पश्चान विलुश्च ह्यू, জগৎজ্ঞান ও বিলুপ্ত হয়, তিনি প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া মাতালের মত পাগলের মত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায়, প্রেমাম্পদের নাম শুনিবা মাত্র বা তাঁহার সংসর্গের কোন বস্তু দেখিবা মাত্র, উদ্দীপন হইয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন; দেহে গুল্ক, পুলক, স্বরভেদ, বৈবর্ণ, অঞা, কম্প, সুধ তুঃধ বোধশুন্ততা রূপ অষ্ট দান্বিকভাব প্রকাশ পাইতে থাকে। আবার ধথনই তিনি কণ মাত্র প্রেমাম্পদের অভাব অনুভব করেন, তাঁহার স্মরণ পথ হইতে কিঞ্চিৎ কালের জন্ম ও তিনি অদর্শন হন, তথনই বিরহ রূপ তীব্র অন্তজ্ঞালা আসিয়া দেহ মন দগ্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু দে বিরহানলের ভিতর ও প্রেমের মধুর শ্বতি বিরাজ করিতে থাকে।

শ্রীরামক্লঞ তাঁছার মহাভাব ও বিরহাবস্থা সম্বন্ধে বশিয়া-ছিলেন,---

> "দে অবস্থার পরে আনন্দ ও যেমন, আগো যন্ত্রণা ও তেমনি। মহাভাব,—স্থারের ভাব। এই দেহ মনকে

#### শীরামকৃষ্ণ দেব।

তোলপাড় করে দ্যায়। যেন একটা বড় হাতী কুঁড়ে মরে ঢুকেছে, মর তোলপাড়, হয়তো ভেঙ্গে চুরে যায়।"

"ঈশ্বরের বিরহ অগ্নি সামান্ত নয়। রূপ সনাতন যে গাছের তলায় বসে থাক্তেন, ঐ অবস্থা হলে, এই রকম আছে যে, গাছের পাতা ঝল্সা পোড়া হয়ে যেত। আমি এই অবস্থায় তিন দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম,—নড়তে চড়তে পারতাম না, এক জায়গায় পড়েছিলাম। হঁস হলে, বামনী আমায় ধরে সান কর্প্তে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত দিয়ে গা হোঁবার যোছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপর হাত দিয়ে আমায় ধরে নিয়ে গিছিলো। গায়ে যে সব মাটি প্রেজিল সে সব মাটি পুড়ে গিছিল।"

"যথন এই অবস্থা আস্তো শির ডাঁড়ার ভিতর দিয়ে যেন ফাল চালিয়ে যেত। প্রাণ যায়, প্রাণ যায় কর্তাম। কিন্তু তার পর থুব আনন্দ।" (ক)

তন্ত্রের সাধনার শেষ হইতেই তিনি মহাভাবে প্রায়ই বাহ্ চেন্তনা শূন্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় বিরহ জনিত গাত্রদাহ তাঁহার অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। নানাবিধ চিকিৎসা সত্ত্বেও তাহার উপশম হয় নাই। পরে ব্রাহ্মণীর বিশেষ ভক্ষাযায় তিনি এই উপসর্গ হইতে কথঞিৎ শান্তি লাভ করেন।

শীরামক্তফের মহাভাবের আবেশ ঘেমন প্রবল হইতে লাগিল, তাঁহার জ্ঞানোন্মাদাবস্থা ও ক্রমে ক্রমে শাস্ত ভাব ধারণ করিল এবং তিনি পাঁচ বৎসরের বালকের স্থায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাল্যভাব প্রাপ্তির পূর্ব্বে এক অভ্ত দর্শনের কথা তিনি এরূপ বলিয়াছিলেন,—

"একজন ভাংটো দজে দজে থাক্তো। তার ধনে হাত দিয়ে ফচ্কিমি কর্তাম। তখন থব হাদ্তাম। এ ভাংটো মৃর্ত্তি আমারই ভিতর থেকে বেরুত.—পরমহংদ মৃর্ত্তি, বালকের ভার।" (ক)

এই বালকবৎ পরমহংস মৃর্ত্তি তাঁহাকে যেন ব্ঝাইয়া দিল যে, তিনি তথন বালকবৎ পরমহংসাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকল শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবার জ্ঞা এথন তাঁহার বলবতী ইচ্ছা হইতে লাগিল। কে তাঁহাকে শাস্তের মর্ম ব্ঝাইয়া দিবে ? বালক মনে করে যে তাহার মা সব জ্ঞানেন। তিনি মার কাছে শিক্ষা লাভ করিবার জ্ঞা আকার করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন,—

"হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম। মাকে বল্লাম,—আমি মুখ্য তুমি আমাকে জানিয়ে দাও, বেদ বেদান্তে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও। পুরাণ তন্তে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন,—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।"

"কথা কয়েছে,—শুধু দর্শন নয়, কথা কয়েছে। বটতলায় দেখ্লাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এদে, তারপর
কত হাসি। থেলার ছলে আঙ্গুল মট্কান হলো। তারপর
কথা !—কথা কয়েছে। তিন দিন করে কেঁদেছি, আর

## ত্রীরামকৃষ্ণ দেব।

বেদ পুরাণ তন্ত্র—এ সব শাস্ত্রে কি আছে, সব দেখিয়ে দিয়েছেন।" (ক

মার রূপায় সর্ব শান্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার আর জ্ঞানের অভাব রহিল না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "ল্যাখনা আমি তো মুখ্য, আমি তো কিছুই জ্ঞানি না, তবে এ সব কথা বলে কে ? ও দেশে ধান মাপে, রামে রাম, রামে রাম, এই সব বলতে বল্তে। একজন মাপে আর ফুরিয়ে আসে আসে এমন সময় পেছনে আর একজন রাশ ঠেলে ল্যায়। তার কর্মা ঐ—ফুরোলেই রাশ ঠ্যালে। আমিও যা কথা কয়ে গাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি পেছন থেকে তাঁর জ্ঞানেব অক্ষয় ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে ল্যান। সে জ্ঞান অগ্র ফুরোয় না।"

এখন হইতে তাঁহার দীম্থ দিয়া যাহা ব্যক্ত হইতে লাগিল, তাহা বাগ্বাদিনীরই বেদবাণী—মার অক্ষয় ভাগুারের অমূল্য নিধি।

তন্ত্রমতের সাধনা করিবার সময় তাঁহার কতবিধ অবস্থা হইয়াছিল এবং কিরুপে আধ্যাত্মিক তন্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। তিনি নিজমুখে সেই সকল অবস্থার কথা যেরূপ বাক্ত করিয়াছেন তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল,—

> "প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে সে সব হয়েছিল। শ্রীমন্তাগবতে জ্ঞানীর চারটী অবস্থার কথা আছে,—বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, জড়বং। ঈশ্বর দর্শন হলে পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। যার ঈশ্বর

দর্শন হয়েছে সে বালকের স্থায় ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই। আবার কথন পাগলের মন্ত বাবহার করে,
—কভু হাসে, কভু কাঁদে। এই বাব্র মন্ত সাজগোল্ল আবার থানিক পরে স্থাংটো, বগলের নীচে কাপড রেখে বেড়াচ্ছে,—তাই উন্মাদবং। কথনও লড়ের স্থায় চুপ্করে বসে থাকে। এ অবস্থায় কর্ম্ম কর্ত্তে পারে না,—কর্মাত্যাগ হয়। পূর্ণ জ্ঞানীর আর একটী সক্ষণ,—পিশাচবং। থাওয়া দাওয়ার বিভার নাই। শুচি অশুটির বিচার নাই। শুচি অশুটির

আমরা দেখিগাছি শ্রীরামক্ষের এ সকল অবস্থাই হইয়াছিল।
এখন তাঁহার বালকবং ত্রিগুণাতীত প্রমহংসাবস্থা। তাঁহার
নানারপ দিবাদশন সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"আর শাস্তে থেরপে আছে, সেরপে দর্শনিও হতো। কথন দেখ্তাম, জগৎময় আগুনের ফুলিঙ্গ; কথন চারি-দিকে যেন পারার হুদ, ঝক্ ঝক্ কচেচ। আবার কথন রূপা-গলার মত দেখ্তাম। কথন দেখ্তাম রংমশালের আলো যেন জলছে।"

"আবার দেখালে তিনিই জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। উ: কি অবস্থাতেই রেখেছে! একটা অবস্থা যায় তো আর একটা আসে। যেন টেকির পাট্। এক-দিক নীচুহয় তো আর একদিক উঁচু হয়। যথন অস্তমুখ সমাধিস্থ তথন দেখ্ছি তিনি। আবার বাহিরের জগতে মন এলে তথনও দেখ্ছি তিনি!"

## শ্রীরামকুষ্ণ দেব

"আর একদিন দেখালেন,—নুমুণ্ড স্তপাকার, পর্বতাকার আর কিছুই নাই। আমি তার মধ্যে একলা বদে!" ' "কুঠির পেছন দিয়ে যেতে যেতে গায়ে হোমাগ্নি জেলে দিলে। জ্ঞানাগ্নি দিয়ে কাঁটা পোড়ান। এই সব সাক্ষাৎ দর্শন হতো।" (ক)

বৈশিক ঋষিগণের স্থায় শ্রীরামক্ষের দিব্য দৃষ্টির সন্মৃথে, আধাাত্মিক সত্য সকল যেরপে প্রকাশিত ইইয়াছে, অনেক ঐতিহাসিক সত্যও যে তৎসঙ্গে তাঁহার উপলব্ধি হইত ইহাও তিনি বলিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সীতা রাধিকা প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র যে কেবল কবি কল্পনা নয়, পরস্ক সে সকলের ভিতর ও যে ঐতিহাসিক সত্য গুপ্ত রহিয়াছে ইহা তাঁহার উক্তি হইতে বৃঝিতে পারা যায়।

তান্ত্রের মহাসাধনা সম্পূর্ণ হইলে, অদৈতেজ্ঞান উপলব্ধির সহিত তাঁহার দেহে এক দিব্য কান্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রুতিতে উক্ত আছে, জাবালা সত্যকাম, আচার্যাের আজ্ঞা পালন করিয়া যথন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সে সময় গুরুরূপী বৃষভ, অয়ি, হংস ও মদ্ও (পানকোড়ী পাথী) এই চারি জনের নিকট চতুশাদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া আচার্যাের নিকট উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া বলিলেন,—

"সত্যকাম ! ব্ৰহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি" সত্যকাম ! তোমাকে ব্ৰহ্মবিদের স্থায় জ্যোতিশ্বান দেখিতেছি ! কো মু তামুশশাসেতি ? সোম্য ! তোমার ব্ৰহ্মজ্ঞানের উপদেষ্টা কে ?"

জ্ঞান ও প্রেমের দিব্যালোক ষ্মপ্রণ অস্তরে উদ্ভাগিত হয়

#### তন্ত্রমতের সাধন।

বাহিরের জড়দেহ তাহাকে অবক্লদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, দেহ ইল্লিয়াদি উজ্জ্বল করিয়া সেই অপূর্বে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে থাকে ! শ্রীরামক্লণ্ড বলিয়াছিলেন.—

শ্বথন প্রথম এই অবস্থা হলো, তথন জ্যোতিঃতে দেহ জল্ জল্ কর্জো,—বুক লাল হয়ে যেত। তথন বল্লাম,—মা! বাহিরে প্রকাশ হয়ো না, চুকে যাও, চুকে যাও। তাই এখন এই হীন দেহ! তা না হলে, লোক জ্ঞালাতন কর্জো—লোকের ভিড় লেগে যেত— সেরূপ জ্যোতির্ম্ম দেহ থাক্লে। এখন বাহিরে প্রকাশ নাই। এতে আগাছা পালায়। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারাই কেবল থাকবে।"

# কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মসন্ত্যাস

তন্ত্রমতের সাধনা শেষ হইলে শ্রীরামক্ষের বালকবং অবস্থা হইয়াছিল। এসময় দামাল উদ্দীপনা হইলেই তিনি মহাভাবে সংক্ষাশৃত্য হইয়া পাকিতেন। বালকের ভায়ে নিজের নেহরক্ষা করিতে তাঁহাকে অসমর্থ দেখিয়া, বিশেষতঃ ভাবাবস্থায় বাহজান শুক্ত হইয়া অসহায় ভাবে পড়িয়া থাকিলে বিপদ ঘটিবার সন্তাবনা ব্ঝিয়া, মণুর বাবু তাঁহাকে জানবাঞারে নিজ বাসভবনে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহার সেবার তার তাঁহার সংধর্মিণী শ্রীমতী জগদস্বা সমুং গ্রহণ করিলেন। ভক্তিমতী জগদস্বা নিজের শয়ন কক্ষে আপনার নিকট তাঁহাকে শয়ন করাইতেন এবং তাঁহার স্মানাহারাদি সর্ব্ব বিষয়ে হয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীগণের মধ্যে কিছুদিন থাকিবার পর শ্রীরামক্লফের মনে নিজ বাল্যকালের স্থৃতি জাগরিত তইয়া পুনরায় তাঁছাকে স্ত্রীভাবে ভাবান্তি করিল। স্ত্রীবেশ গারণ করিয়া স্ত্রীশোকের নায় অন্তঃপুরে বাদ কবিবার অভিলাধ বুঝিয়া এমতী জগদন্তা তাঁহাকে স্ত্রীজনোচিত বেশভ্যা করিয়া দিলেন। তিনি বলিতেন,—

> প্রান হঁদ থাক্ত না। দেজবাব জানবাজারের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দিন কতক রাথ্লে। দেথ্তে লাগ্লাম দাক্ষাৎ মার দাদী হয়েছি। বাড়ীর মেয়েরা আদবেই লজ্জা কর্তোনা,—বেমন ছোট ছেলেকে বা মেয়েকে

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মসন্ন্যাপ

কেউ শজ্জা করে না। আন্দির সঙ্গে বাবুর মেয়েকে জামাইয়ের কাছে শোয়াতে যেতাম।" (ক)

স্ত্রীলোকের স্থায় সজ্জিত হইয়া থাকিবার সময়, তাঁহার মানসিক প্রকৃতি ও কিরূপ সর্বাঙ্গীণ স্ত্রীলোকের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাঁহার উপরোক্ত কথাগুলি প্রকাশ করিতেছে।

আমরা দেখিয়াছি, পুরাণ মতে সাধন করিবার সময় তিনি
মধুরভাব সাধন করিয়াছিলেন। এখন স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া
কিনি সথীভাবে সাধনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই
স্থীভাবের সাধনা, শ্রীমতী রাধিকার অন্তর্মপাদিগের মধুরভাবের
অন্তর্মপ সাধনা নয়। ইহা তাঁহার দাসা ভাবের সাধনা। তিনি
বিশিয়াছিলেন, ---

"আমি স্থীভাবে অনেক দিন ছিলাম। বল্ডাম আমি আনন্দম্যী ব্ৰহ্ময়ীর দাসী। ওগো দাসীরা আমায় ভোমরা দাসী কর,—আমি গরব করে চলে যাব বল্ডে বল্ডে যে, আমি ব্ৰহ্ময়ীর দাসী।" কে

স্থতরাং বুঝাযাইতেছে যে, তিনি এই সময় আপনাকে মার দাসী জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিতেন,—

"আমি মার দাসীভাবে স্থীভাবে গুই বংসর ছিলাম। নিজেদ্রাসী লাবে রইলাম,—পুরুষের দাসী।" (ক।

তাঁহার এই সকল কণা হইতে বোধ হন যে, তাঁহার স্রাভাবে সাধনার মূল উদ্দেশ্য—স্ত্রীভাব আশ্রম করিয়া সথীভাবে ও দাসী-ভাবে ভগবানের সেবা। কিন্তু তাঁহার স্থীভাবে সাধনার আর

## শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

ও গৃঢ় উদ্দেশ্য ছিল। পুরাণ মতে সাধনার সময় তিনি দেখাইয়া-ছেন যে, শাস্ত লাক্সাদি যে কোন একটা ভাব আশ্রয় করিয়া, আরাধনা করিলে ভগবানের দর্শন লাভ হয়। স্থতরাং এথন সুখী ও দাদীভাবে পুনর্ব্বার ভগবৎ আরাধনার বিশেষ কোন হেতু ব্ঝিতে পারা যায় না। মধুরভাব সাধন করিবার সময়, স্ত্রীবেশ ধারণ না করিয়া ও ঠাহাকে স্ত্রীভাবে ভাবিত হইয়া মাধনা করিতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি রাধা তাবে 'ক্বয়' 'ক্বয়' কর্ত্তাম। আমি আপনাকে পু (পুরুষ। বলতে পারিনা।" প্রকৃতি ভাব তাঁহার স্বাভাবিক ভাব। সম্পূর্ণ প্রকৃতি ভাবেই তিনি যধুর ভাব সাধন করিয়াছিলেন। স্থতরাং এখন তাঁহার স্ত্রীভাবে সাধন পৌরাণিক ভক্তি পথের কোন নুতন ভাবসাধন নয়। ইহা তাঁহার শক্তি সাধনার অপর এক বিশেষ ভাব। তিনি বলিয়াছেন যে, শক্তি সাধনা তিনি তিন ভাবে করিয়াছিলেন,—"আমার তিন ভাব,—সস্তান ভাব, দাসী ভাব আর স্থীভাব।" পূর্বে তিনি সন্তানভাবে তন্ত্রমতে সাধনা করিয়াছেন। এখন তিনি দাসীভাবে ও স্থীভাবে সাধনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীবেশে সাধনার উদ্দেশ্য তিনি এইরূপ ইঞ্চিত করিয়াছিলেন.—

> "আবোপ কলে ভাব বদ্লে যায়। প্রকৃতি ভাব আবোপ কলে ক্রমে কামাদিরিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মত ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। যাতাতে যারা মেয়ে সাজে ভাদের নাইবার সময় দেখেছি, মেয়েদের মত দাঁত মাজে, কথা কয়।' (ক)

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস।

স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া স্থীভাবে সাধনার কারণ, তিনি আরও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,—

> "জিতেক্রিয় হওয়। যায় কি রকম করে ? আপনাতে মেরের ভাব আরোপ কর্ত্তে হয়। আমি অনেকদিন স্থীভাবে ছিলাম। মেরে মাত্র্যের কাপড় গ্রনা পর্তাম, ওড়না গায়ে দিতাম, ওড়না গায়ে দিয়ে আরভি কর্ত্তাম।" ক)

স্তরাং আমর। বৃথিতে পারি শ্রীরামক্ষের এ সমরের সাধনা কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে দিদ্ধ হইবার জন্ম নহে। কিন্তু কি উপায়ে স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি ভাাগ হইতে পারে, কামিনীকাঞ্চন ভোগবাদনার নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহাই শিক্ষা দিবার জন্ম।

তাঁহাকে অন্তঃপুরে সকলে কিন্ধপ পাঁচ বৎসরের বালকের মত মনে করিত তাহাও তিনি বলিয়াছিলেন—

> "সেজ বাবু আর সেজ গিরি যে ঘরে শুত সেই ঘরেই আমি শুতাম। তারা ঠিক ছেলেটার মতন আমায় যত্ন কর্তো। তথন আমার উন্নাদ অবস্থা। সেজ বাবু বল্তো— বাবা, তুমি আমাদের কোন কথাবার্তা শুন্তে পাও ? আমি বলাম পাই।" (ক)

আপনার সহজ বাল্যভাবের সম্বন্ধে আরও বলিয়াছিলেন,—
"আমার বালকের অবস্থা আজ বলে নয়। সেজো বাবুকে
হাত দেখাতাম, বল্তাম,—ই্যাগা, আমার কি অস্থ করেছে ?"

# **बि**तामकृष्ठ (पर्व

"সেজ গিল্লি সেজো বাবুকে সন্দেহ করে বলেছিল,—
যদি কোথাও যাও, ভট্চায্যি মশায় তোমার সঙ্গে যাবেন।
এক জায়গায় গেলো, আমায় নীচে বসালে। তারপর
আধ ঘণ্টা পরে এসে বল্লে,—চল বাবা, চল বাবা গাড়ীতে
উঠ্বে চলো। সেজো গিলি জিজ্ঞাসা কল্লে, আমি
ঠিক ঐ সব কথা বল্লাম। আমি বল্লাম,—দ্যাথোগা,
একটা বাড়ীতে আমরা গেলাম। উনি আমায় নীচে
বসালে, উপরে আপনি গেল। আধ ঘণ্টা পরে এসে
বল্লে,—চল বাবা চল বাবা। সেজ গিলি যা হয় বুঝে
নিলে।" (ক)

প্রীমক্ষ বলিয়াছেন যে, তিনি স্থাভাবে ছই বৎসর ছিলেন, (১২৬৮—১২৬৯) এবং অধিকাংশ সময়ই রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটাতে থাকিভেন। সেই সময় পূজাও উৎসবের যাবতীয় অনুষ্ঠান মথুরবাবু তাঁহার পরামশ না এইয়া সম্পন্ন করিতেন না। শারদীয়া মহাপূজার সময় যথন কারিকর প্রতিমা গঠন করিত, তিনি তাহাকে দেখাইয়া দিতেন কিরুপে দেবচক্ষ্ আঁকিতে হয়। প্রীপ্রীকালা প্রতিমা নির্মাণ হইলে, মার দেহের বর্ণ কিরুপ হইবে জিজ্ঞাসিত ংইলে বিশ্রেন,—"প্রামি মার রং এই স্বাস ফুলের মত নাল বর্ণ দেখিয়াছি।" প্রতিমা কিরুপে সাজাইতে হইবে নৈবেদ। দি উপচার কিরুপ আয়োজন করিতে ছইবে তাহা "বাবা" না দেখাইয়া দিলে মথুরবাবুর মনোমত হইত না। তিনি নিজে স্ত্রাবেশে সাজিয়া এবং অন্তঃপুরের অপর সকল স্ত্রীগণে বেষ্টিত হইয়া দেবাকে চামর ব্যজন করিতেন। কিন্তু

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মসন্ম্যাস।

প্রায় কোন সময়ই জাঁহার ভাবোন্মন্তভার বিরতি হইত না। জাঁহার ভাবাবস্থার প্রেমানন্দ সন্দর্শন করিয়া মধুরবাব্র ও ভাবাবেশে থাকিবার জন্ম আকাজ্জা হইয়াছিল। তিনি বলিতেন,—

"সেজ বাবুর ভাব হলে। সর্কাদাই মাতালের মতন থাকে। কোনও কাজ কর্ত্তে পারে না। তথন স্বাই বলে, এর কম হলে বিষয় দেখবে কে ? ছোট ভট্চাষ্টি নিশ্চয় কোন তুক্ করেছে।" (ক)

যদিও ভাবসমাধি অবস্থায় সতর্কভাবে কলা করিবার জন্মই মথুরবাবু অতিশয় সাবধানে তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকে বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। একদিন তিনি বাবাবস্থায় কোন নিভ্ত স্থানে মাটিতে পতিত রহিয়াছেন, একজন ভ্তা গুল দিয়া তামাক সাজিয়া দ্রুত ঘাইতে অসাবধানে তাঁহার পৃষ্ঠ দেশে একটা জ্বল্য গুল পড়িয়া যায়। কিছুক্রণ পরে চামড়া পোড়া গন্ধ পাইয়া মথুর বাবু অনুসন্ধান করিতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীরামক্রফ সমাধি ময় হইয়া রহিয়াছেন। মার নাম শ্রবণান্তে চেতনা সম্পাদন হইলে, তিনি পৃষ্ঠে তীব্র জ্বালা অমুখ্ব করাতে মথুরবাবু সভ্যে দেখিলেন যে, সেই জ্বলস্তপ্তল পৃষ্ঠের চর্ম্ম পোড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে! গুল বাহির করিয়া দিবার পর সেই ক্ষত লইয়া তিলি বছদিন কন্ত পাইয়াছিলেন। আর এক দিনের ঘটনা তিনি নিজ মুখে বিলয়াছিলেন,—

"কালীখাটের চক্র হালদার সেজ বাবুর কাছে প্রায়

# **बै**तामकृष्ठ (प्रदेश

আদ্তো। আমি ঈশ্বের আবেশে মাটিতে অক্সকারে পড়ে আছি। চক্ত হালদার ভাব্তো আমি চং করে ঐ রকম করে থাকি, বাব্র প্রিয়পাত্র হব বলে। সে অক্সকারে এসে বুট জুতার সোঁজা দিতে লাগ্লো। গারে দাগ হয়েছিল। স্বাই বল্লে, সেল্ল বাবুকে বলে দেওয়া যাক। আমি বারণ কলাম।" (ক)

"কামিনীকাঞ্চনে একটও আস্ত্তি থাকলে ঈশ্বরকে পাওয়া শ্রীরামক্ষের ইহাই বারংবার উক্তি। সংসারে কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে যদি ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও অনাসক্তভাবে থাকিতে পারে, তাহা হইলে মানুষের চিত্তকত্ব হইয়া যায়। দখীভাব সাধনায় ীরামক্ষ্ণ ইলাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ্জিতেন্দ্রিয়ত৷ লাভের জন্য প্রাচীনকালের ধর্মা শিক্ষক ঋষিগণ সমাজে বিশেষ বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মৃত্যুগহিতায় উপনীত বালককে উদ্দেশ করিয়া লিখিত আছে—"মমুয়ের দশ ইন্দ্রিয়ের প্রাণস্ত্রপ মনকে জয় করিতে পারিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করাযায়। ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়ের প্রতি আসক্তি হইতেই মাতুষ দূষিত হয়। আর ইহাদের সংযম করিতে পারিলে সকল সিদ্ধিই নিশ্চয় লাভ হয়। কামা বিষয় সকল উপভোগ করিলে কথন কামনার শান্তি হয় না, পরত্ব, অগ্নিতে স্বতাত্তির ভায় কামনার বৃদ্ধিই ছইতে থাকে। কিন্তু বিষয় ভোগ করিতে না দিয়া ইন্দ্রিয়গণকে , বিষয় হইতে নিবুত্ত করা ও ছকর। সেইঞ্জন জান-বিচার দারা তাহাদিগকে ক্রমে উপশাস্ত করিতে হয়। বেদ বল, দান বল, ষজ্ঞ নিয়ম তপ্রাদি যে কোন পুণাকার্য্য বল, বিষয় ভোপাস্ক

## কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মন্ন্যাস।

ব্যক্তিকে কথনই সিদ্ধি দিতে পারে না। ইন্দ্রিয় কার্যা সকল অনুকৃল হউক বা প্রতিকৃল হউক কিছুতেই যাহার হর্ষ বা বিষাদ উৎপন্ন করিতে পারে না তাহাকেই জিতেন্দ্রিয় বলা যায়। জল-পাত্রে একটা ছিদ্র থাকিলে, যেমন তাহা জলপূর্ণ হইয়া জলমগ্র হয়, ইন্দ্রিয়গণের একটার তর্বলভায় পরমজ্ঞান যে প্রজ্ঞানন্ত হইয়া থাকে। সেই জন্ম ইন্দ্রিয়গণকে বলীভূত করিয়া, মনকে সংযত করিয়া, দেহকে পীড়া না দিয়া, লোকে সমুদ্র পুরুষার্থ সাধন করিবে।"

বিহার্থীর ব্রহ্মচর্যা পালনের নিমিত্ত এইরূপ বিধান—"মধুমাংস ভোজন, গন্ধজ্বা ও মাল্যাদি ধারণ, বেশ ভূষার দারা দেহের শোভাবর্জন, কাম কোধ লোভ, নুহাগীত অক্ষাদি ক্রীড়া, দেশবার্ত্তা অন্থেষণ, মিথাা কথন এবং প্রাণিহিংসা ও পরের অনিষ্টাচরণ কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত ও ব্রহ্মচারীর একান্ত নিষেধ। সংসারে দেহধর্ম বশতঃ সকলেই কাম ক্রোধের বশীভূত। সেজ্ঞ মাতা, ভগিনী ক্ঞা প্রভৃতিরও সহিত নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে নাই। ইন্দ্রিয়গণ এত-দুর বলবান যে জ্ঞানবান লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।"

গৃহস্থাশ্রমীর ইন্দ্রির সংযম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"ন্সোষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মনুষ্য পুত্রবান্ হয় ও পিতৃলোকদিগের নিকট অঞ্চনী হয়। সেই জেষ্ঠ পুত্রই ধর্মোৎপর পুত্র, অপর সন্তানেরা কামজ মাত্র।" ইন্দ্রির পরবশ ব্যক্তির স্বার্থ ও পরমার্থ উভয়ই নষ্ট হয় ইহাই বেদাদি সকল শাস্ত্রের শিকা।

বিজিতেজিয়তা লাভ করিবার জন্ম শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্র মতের

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

সাধন করেন। সংসার বন্ধনের হেতু অবিভার্মপা কামিনীর আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্র তিনি মাতৃভাবে সাধন করিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতিকে মাতৃভাবে পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়-পরায়ণ সংসারীর পক্ষে এরপে সাধন অত্যন্ত কঠিন। সেই জন্ম ভর্মলাধিকারীকে প্রথমে জ্ঞান ভক্তিলাভ করিয়া সংসার করিতে ভাহার ভ্রেয়াভূয়ঃ উপদেশ। তাঁহার উক্তি,—

"ভক্তিপথেও অন্তরিক্রিয় নিএই আপনি হয়। আর সহজে হয়। ঈশরের শপর যত ভালবাসা আস্বে, ততই ইক্রিয়স্থ আলুণি লাগ্বে। যে দিন সন্তান মারা গেছে, সেই শোকের উপর স্ত্রা পুরুষের দেহ স্থের দিকে কি মন থাক্তে পারে ?

তাঁহার স্থীভাবের সাধন হইতে ব্ঝা যায় যে, পুরুষ যদি আপনাকে স্থীভাবে নিরাক্ষণ করে, তাহা হইলে সে স্ত্রীলোককে পুরুষের ভোগ্যবস্ত, কামিনী ও রমণীভাবে দৃষ্টি না করিয়া আপনার মাতা বা ভগিনী ভাবেই দেখিতে পায়; আর এরপ ভাবে দৃষ্টি করিলে তাহার ইন্দ্রির দমন আপনিই হইয়া যায়। যতক্ষণ পুরুষ স্ত্রীলোককে নিজের ভোগ্য বস্তু জ্ঞান করিয়া তাহার সঙ্গ করে, ততক্ষণ দেহস্থথের নিমিত্র অনিত্য কামজ ভালবাসা ও তাহার জ্ঞা আশেষ তৃঃখভোগ অনিবার্যা। কিন্তু তাহাদিগকে মাতা বা ভগিনী মনে করিয়া প্রীতির চক্ষে দেখিলে, তাহারাই ভগবানে ভক্তি লাভ করিবার সহায় হয়। স্ত্রীজাতিকে এইরপ প্রীতির সহিত দর্শন করিবার উপায়, আপনাতে স্থীভাবের আরোপ। তিনি বলিতেন,—

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মসন্ত্যাস।

শ্রীক্ষের শিরে ময়ুর পাথা। ময়ুর পাথাতে যোনি চিহ্ন, অর্থাৎ জ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় রেথেছেন। কৃষ্ণ রাস-মণ্ডলে গোলেন, কিন্তু দেখানে নিজে প্রকৃতি হলেন, তাই দেখ, রাসমণ্ডলে তার মেয়ের বেশ। নিজে প্রকৃতি ভাব না হলে প্রকৃতি সঙ্গের অধিকারী হয় না। প্রকৃতি ভাব হলে, তবে কাঁদ তবে সন্তোগ।" (ক)

হিন্দু সমাজে সেবা ধত্মই স্থালোকের একমাত্র অনুষ্ঠের বলিয়া শংস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। বেদ স্থাত পুরাণ তন্ত্র সকল শান্ত্রেই আছে যে, বাল্যকালে কন্তা পিত। কর্ত্বক পালনীয়া ও শিক্ষণীয়া। ছহিতা পিতামাতার নিকট ধর্মান্থশাসন ও পতি সেবা শিক্ষা করিবে। যথন শ্রীরামচক্র সাতাদেবাকে তাহার সহিত বনে যাইতে নিষেধ করিলেন, সাতাদেবা উরর করিয়াছিলেন,—"স্থামী স্থেই থাকুন আর ছংথেই থাকুন, তাহার পদতলে থাকাই স্থালোকের সমস্ত স্থগীয় ও পার্থিব স্থা; তাহার পদসেবা করাই তাহার পক্ষে শ্রনমানি অইসিদ্ধি অপেকাও স্থাকর। অতএব তুমি আমাকে তোমারে সঙ্গে গ্রহণ কর : স্থামার প্রতি কর্ত্ব্য সম্বন্ধে আমি পিতামাতা কর্ত্বক যথা শান্ত্র উপদিষ্ট ইইয়াছি, তোমাকে আর এখন আমাকৈ এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে না।" •

যৌবনে স্থামা কর্তৃক পালিতা হইয়। তাঁহার নিকট জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা ও কায়ননোবাক্যে পতিসেবা ও গৃহ কার্য্যে অনুরক্ত থাকাই তাহার ধর্ম। পাণি গৃহণ মন্ত্রে বিবাহাণী ক্সাকে সংখাধন ক্রিয়া বলেন,—েহে কন্তে। অর্থমা ভগ সবিতা

<sup>\*</sup> রামারণ, অযোধ্যাকাণ্ড ২৭ সর্গ

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

\*ও প্রস্থাী তোমাকে গার্হপ্য কার্য্য সম্পাদনের জন্ম আমার সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি আমার সহিত আমরণ জীবিত্ব থাকিয়া গার্হপ্রধর্ম আচরণ করিবে। আমি এই সৌভাগোর নিমিত্ত তোমার পাণি গ্রহণ করিতেছি। হে বধু! অক্রোধনেরা ও অপতিঘাতিনা হও, পশুগণের প্রতি হিতকারিণী হও, সহদয়া বুদ্ধিমতী হও, তুমি বার প্রস্বিনী হও, দেবকামা হও, আমাদের ও আমাদের আত্মীয়গণ ও পশুদের কল্যাণ কারিণী হও। হে কল্যে প্রজাপতি আমাদের পুত্র পৌত্রাদি প্রদান করুন, অর্থ্যমা আমরণ আমাদিগকে মিলিত করিয়া রাম্বন। হে বধ্! তুমি উৎকৃত্র কল্যাণ সম্পন্ন। হইয়া আমার গ্রহে প্রবেশ কর, আমাদের আত্মীয় স্বন্ধনের প্রতি এবং আমাদের পশুগণের প্রতি মঙ্গল কারিণী হও। হে বধ্! তুমি শুভ্রের নিকট বাসিনী হও, ননদের নিকট বাসিনী হও, ননদের নিকট বাসিনী হও, এবং দেবরাদির নিকট বাসিনী হও।" \*

অতএব হিন্দু সমাজে বালাকাল হইতে স্ত্রীলোকের গতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া সেবাধর্ম শিক্ষা এবং বিবাহ সংস্কার হইলে আমরণ সতীত্ব ধর্ম পালন ও সকলের সেবাভার গ্রহণ তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য নিদিষ্ট হইয়াছে। স্থতরাং স্ত্রীভাব সম্পূর্ণ সেবার ভাব। স্ত্রীনৃর্ত্তি সেবার মূর্ত্তি। এই সেবার মূর্ত্তি আপনার প্রতি আরোপ করিয়া দাসীভাবে ভগবানের সেবা প্রীরামরুঞ্চের স্বীভাব সাধনার মর্ম্ম। ইহার ফল জিতেক্সিয়তা এবং স্ত্রীজাতির প্রতি প্রীতি ও সহাত্মভূতি লাভ।

\* বৈদিক পাণিগ্ৰহণ মন্ত্ৰ

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মসন্ন্যাস।

বর্ত্তমান কালে হিন্দু সমাজে ব্রশ্বচর্যোর শিক্ষা নাই। ইহার দ অবশুস্তাবী পরিণাম ধর্মহীনতা সমাজের অস্তত্তল পর্যান্ত প্রবিষ্ট। জিতেন্দ্রিয় না হইলে ধর্মোপদেশ ধারণা হয়না, ভগবানে ভক্তি লাভ ত দ্রের কথা। অজিতেন্দ্রিয় পুক্র ওল্প:হীন হর্মল মন্তিক্ষ— ধর্মজ্ঞান লাভ করিবার তাহার সামর্থা কোথায় ? প্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—

"একজন চৈত্রু দেবকে বল্লে,—এদের এত উপদেশ দেন তেমন উন্নতি কর্ত্তে পাচেচনা কেন ? তিনি বল্লেন,—এরা 'যোষিংস্ফ করে সব অপব্যয় করে, ভাই ধারণা কর্তে পারেনা। কৃট কল্সীতে জল রাগ্লে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায়।"

"ঠাকে পেতে গেলে বার্যা ধারণ কর্ত্তে হয়। ক্ষকদেবাদি
উন্ধিরতা। এদের রেতঃপাত কথন হয় নাই। (আর
এক আছে ধৈর্যারেতা। আগে বেতঃপাত হয়েছে, কিছ
ারপর বার্যা ধারণ। বার বংসর ধৈর্যারেতা হলে বিশেষ
শক্তি জন্মায়। ভিতরে একটি নূহন নাড়ী হয়, তার নাম
মেধানাড়া। সে নাড়ী হলে সব অরণ হতে থাকে; সব
জানতে পারে। বা্যাপাতে বল ক্ষয় হয়।" (ক)

ব্ৰহ্মতথ্যের শিক্ষা এবং তাহার সহিত ধর্মশিক্ষা কেযোগে না হইলে সকল শিক্ষাই বৃথা হয়। বর্ত্তমান কালধর্মামুবায়ী ব্ৰহ্মতথ্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন যৌবনের পূর্ব্ব হইতে একান্ত প্রয়োজন। যুবকেরা যতদিন জ্ঞান ভক্তি লাভ না করে, সদসং বিচারশীল না হয় ভতদিন প্রীরামক্ষণ্ঠ তাহাদিগকে স্ত্রীলোকের নিক্ট থাকিতে বা

#### শ্রীরামক্ষ দেব

বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে সাবধান করিতেন। তিনি নিজ ভক্ত সম্প্রদায় গঠন করিবার সময় যুবক ভক্তদিগকে কিন্ত্রপ জিতেক্তিয়ত। ও সদসৎ বিচারশীলতা শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

পুরুষের স্থায় স্ত্রীলোকের ও ব্রহ্মচর্যামুষ্ঠান অবশ্য করণীয়, ইহা চাঁহার অভিমত। একদিন তাঁহার প্রাণের আকাজজ্ঞা হইয়াছিল,—ব্রাহ্মণের ঘরে বালবিংবা ব্রহ্মচারিণী হইতে; কেন না, তাঁহার চক্ষে ব্রহ্ম গোপীকার স্থায় প্রীক্রম্বে প্রেমাতজ্ঞিল করিবার এক্সপ বিতীয় শুক্ষাপাত্র আবে নাই। স্ত্রীলোকের বালিকাকাল হইতে ব্রহ্মচর্যায়ষ্ঠান তাঁহার কতদূর অভিশ্বিত, তাহা ব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মণীকে নিজ্মের দীক্ষাগুরু করিয়া নিশ্চয়রূপে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং স্বকীয় পত্নী প্রীমারদাদেবীকে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইয়া শিক্ষা দিয়াছেন যে, বিবাহের আর এক উচ্চত্রম, পবিত্রত্ম আদর্শ আছে,—তাহা কামের মধ্য দিয়া দেহের মিলন নয়, কিছু প্রেমের ভিতর দিয়া আত্মার মিলন।

বিবাহিতের ও ইন্দ্রিয় সংযম বিশেষ প্রয়োজন। জিতেন্দ্রিয়তার উপর যে বিবাহিত জাবনের ভিত্তি শান্তে বিহিত হইয়াছে, তাহা বিবাহিত। ক্সাকে প্রথম তিন দিন ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থানের নিয়ম হইতে বুঝা যায়। \* কিন্তু বর্ত্তমান কালে হিন্দু সমাজের ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইয়াছে। সমাজের এই নিন্দিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ইংরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—"তুট ফুল ফেলে শুদ্ধ করে নিয়ে, ভগবতী-স্বরূপা স্ত্রী, পুরুষের ধর্মলাভের সঙ্গী না হয়ে,

সামবেদীর বিবাহ পদ্ধতি

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস।

সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র হয়েছে !" সকল অবস্থায় পুরুষের সংযতে ক্রিয় । ভার ধর্মালাভ হইতে পারে না। শাস্ত্রে সংসারের সকল কার্যাই ব্রহ্মচর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠান করিবার বিধি। স্ত্রীর প্রতি স্থামীর কর্ত্তব্য বিষয়ে শ্রীরামক্ষের উক্তি,—

"গুই একটা ছেলে হলে স্ত্রী পুক্ষবে গুই জ্ঞানে ভাই বোনের মত থাক্বে। আর ঈশ্বরকে সর্বাদা প্রার্থনা কর্বে যাত্রু ইন্দ্রিয় স্থাথতে মন না শায়,—ছেলে পুলে আর না হয়।"

"ভূমি বেঁচে থাক্তে থাক্তে স্ত্রাকে ধর্ম উপদেশ দেবে, ভরণ পোষণ কর্বে। যদি সতী হয়, ভোমার অবর্ত্তমানে ভার থাবার যোগাড করে রাখতে হবে।" (ক)

বাছার। তর্ম্বল, ত্রজ্ঞাই ক্রিয় দমনে অক্ষম, যাহাদের পক্ষে
অথপ্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন কঠিন, তাহাদিগকে ঈশ্বরে ভক্তি লাভ করিতে উৎসাহ দিবার জন্ম তাহার এই সকল উক্তি। কোনক্সপে ভগবানে ভক্তিলাভ করিতে পারিলে, কামিনীকাঞ্চনাসক্তি একেবারে দূর হইয়া যায়। তথন মানুষ যে সংসার করে তাহা বিদ্যার সংসার।

ভারতীয় আর্য্যসমাজে ব্রহ্মতর্য্য পালন পূর্ব্বক ধর্ম্মদাধন চিরদিন
স্ত্রীলোকেই করিয়া আদিতেছে; বর্ত্তমান যুগে পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য
আশ্রম লুপ্ত প্রায়। কিন্তু আর্যা বিধবাব ধর্মনিষ্ঠার নিদর্শন,
ব্রহ্মচর্য্য এখন ও অটুট। শ্রীরামক্ষেরে স্ত্রীভাবে সাধন কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্যোর মহিমা জ্ঞাপক নহে। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার অসীম প্রীতি ও সহাত্মভূতির পরিচয় নিঃসংশয় প্রতিপাদন করে।
আমরা দেথিয়াছি, এই অপূর্ব সহাত্মভূতি ছিল বলিয়াই তিনি

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

বালাকালে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া স্ত্রীলোকের ভিতর পাকিতে ভালবাসিতেন। এই সহায়ভূতির জন্মই তিনি তান্ত্রিক জন্ম কঠিন সাধনায় স্ত্রীগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এই সহায়ভূতির নিমিত্র এখন জাঁহার স্ত্রীভাবে সাধনা। আপনাতে স্ত্রীভাব আরোপ ও দাসীভাবে সাধন করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্য পালন ও ভগবং সেবারুরাগী হইলে সংসারে থাকিয়া গৃহস্থ ধর্মপালন করিয়াও কি স্ত্রী কি প্রুদ্ধ সকলেরই ভগবানে জ্ঞান ভক্তিলাভ হইতে পারে।

সাধনা সম্পূর্ণ হইলে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁহার দৈহিক ও মানসিক ভাব কিরুপ হইলাছিল, তাহা তিনি এইরূপ বলতেন,—

> "প্রীলোক গায়ে ঠেকলে অস্তুগ হয়, য়েথানে ঠাাকে সেথানটা ঝন্ঝন্করে, যেন শিভি মাছের কাঁটা বিঁধ্লো।"

> "এরা কামিনীকাঞ্চন না হলে চলে না বল্ছে। আমার ধে কি অবস্থা তা জানে না। মেনেদের গায়ে হাত লাগ্লে হাত আড়েষ্ট ঝন্ ঝন করে। যদি আত্মীয়তা করে কাছে গিয়ে কথা কইতে ষাই, মাঝে যেন কি একটা আড়াল থাকে, সে আড়ালের ওদিকে যাবার যো নাই। ধরে একলা বলে আছি, এমন সম্য যদি কোন মেয়ে এসে পড়ে, তা হলে একেবারে বালকের অবস্থা হয়ে যাবে; আর সেই মেয়েকে মা বলে জ্ঞান হবে।" (ক)

. তাঁহার আর এক মহা সাধনা আমরা এই সময় দেখিতে পাই। সাধনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, স্ত্রীভাব আরোপ করিলে থেমন কামিনীর আসক্তি মন হইতে মরিয়া যায়, সদসং

#### কামিনীকাঞ্চন তাগে ও কর্ম্মসন্নাস।

বিচার করিলে কাঞ্চনের আগেজি হইতেও মন সেইরপ দুরে থাকিতে পারে। বিষয়াসজির মূল মন হইতে উৎপাটন করিবার জন্ম তাঁহার সদসৎ বিচার পথের সাধনও এক অপূর্বে ব্যাপার! সংসারী লোক যাহাকে জগতে একমাত্র সার বস্তু মনে করে, যাহা পাইবার জন্ম এমন কোন কর্ম্ম নাই যাহা করিতে মানুষ পশ্চাৎপদ হয়, বিয়য়াসজির কারণীভূত সেই কাঞ্চন লালসা অন্তর হইতে একেবারে মৃছিয়া কেলিলেন তাঁহার মনের ধারণাশিক ভাবিলে বিয়য়াবিই হইতে হয়। বিচার করিয়া মনকে তিনি ব্রাইলেন সে, টাকাওে মাটি এক পদার্থ। অমনি মন ধারণা করিল সে, টাকাতে ও মাটিতে স্বরূপতা কোন প্রভেদ নাই। এবং তৎক্ষণাং অর্থের মোহিনী আব্রণ ও তাঁহার মন হইতে চিরদিনের মত উদ্লাটিত হইয়া গেল! শুধু তাহাই নহে, হস্তের দ্বাণ টাকা স্পর্শ করিবার শক্তিও তাঁহার বিলুপ্ত হইল! তিনি বলিয়াটিলেন.—

"পঞ্চবটীর কাছে গলার ধারে টাক। মাটি মাটিই টাকা, গোনা মাটি মাটিই সোনা, এই বলে বিচার কর্ত্তে কর্ত্তে মাটি ও টাকা গলার জলে ফেলে দিলাম।"

তিনি যেমন ত্ই মৃষ্টির মধ্যে মাটি ও টাক। লইয়া, ঐ কথা বার বার বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন, তপনি তাঁহার মানস চক্ষে উভয়ই সমান বলিয়া ধারণ। হইল। তাঁহার কথা,—"টাকা ছুলে, হাতে কল্লে, হাত এঁকে বেঁকে যায়। নিশাস বন্ধ হয়ে যায়!" পরিশেষে তাঁহার দৈহিক অবস্থা এরপ হইল যে কোন ধাতু নিশ্বিত বস্তুও স্পর্শ করিতে পারিতেন না। তিনি একদিন বলিলেন,—

#### শ্রীর মকুষ্ণ দেব।

"হাঁগা, এটা আমার কদিন ধরে হচ্চে কেন বল দেখি ? ধাতুর কোন জিনিয়ে হাত দিবার যো নাই। একবার একটা বাটাতে হাত দিছিলাম, তা হাতে শিঙি মাছের কাঁটা কোটার মত হলো। হাত ঝন ঝন্ কর্তে লাগলো। গাড়ুনা ছুঁলে নয় তাই মনে কল্লাম গামছালানা ঢাকা দিয়ে তুল্তে পারি কি না। যাই হাত দিয়েছি হমনি হাতী ঝন ঝন কন্ কন্ কর্তে লাগলো—খুব বেদ্না! শেষে মাকে প্রার্থনা কল্লাম,—মা। অমন কর্ম কর্বোলা, মাণ এবার মাপ করে।" কে

বিষয়াসজি সম্পূর্ণ দূব ইইয়: শ্রীরামক্ষের দেই মনের অবস্থা যেরপ ইইয়াছিল, তাহা অদুঈপুর্ব ও অফ্রতপুর্ব ! পাশ্চাতা বিজ্ঞানে স্থানিকিত লব্ধ প্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্বচক্ষে তাঁহার কাঞ্চন স্পার্শে দেহের বিক্লতি প্রকাশ কবিব। দেখিয়াছেন, কিন্তু কোনকপ্রমীমাংসা করিতে পারেন নাই!

কামিনীকাঞ্চনাদক্তি ভগবানের পথে মহা িছ্ন স্বরূপ। দ্বীলোকের প্রতি ও মর্থের প্রতি লালসা পরিত্যাগ করিবার জন্ত তিনি সকলকে সদসং বিচার করিতে বলিতেন। তাঁহার উক্তি,—

শাসে সাসে বিচার কবা খুব দশকার। কামিনীকাঞ্চন অনিতা, সংগ্রই একমাত্র সভাবতা টাকায় কি হয় ? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাক্বার ভাষগা হয় এই পর্যান্ত। ভগবান্লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্ম হতে পারে না। এর নাম বিচার—বস্তু বিচার। এই দেখ টাকাভেই বা কি আছে, আর স্থান্য দেহেতেই বা নিসং

# কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মনন্ন্যাস।

আছে। বিচার কর,—ফুলরীর দেহেতেও কেবল হাড় মাংস চর্বী মল মৃত্র এই সব আছে। ই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বকৈ ছেড়ে কেন মন দেয় ? কেন ঈশ্বকক ভূলে যায় ?" (ক)

সত্পাবে ও শুক্ষভাবে অর্থোপার্জন বিষয়ে মন্তুসংগিতায় উক্ত হুইয়াছে—"দেহ ও মনের শুক্ষিকর সমুদ্য পদার্থের মধ্যে অর্থ-শোচই পরম শোচ। যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জনে শুচি তিনিই প্রেক্ত শুচি। অর্থ শুক্ষি না থাকিলে কেবল মৃত্তিকা বা জ্ঞল ল'বা দেহ শুক্ষ করিলে শুচি হয় না।"

"যাহাতে কোন প্রাণীব কিছুমান অনিই না হয়, অথবা অভাব পক্ষে অল্প মাত্রই পীড়ন হয়, আপংকাল বাতীত অন্ত সময় একপ বৃত্তি অবলম্বন করিষা জীবিকা সংগ্রহ করা ব্রাহ্মণের করিষা। প্রাণ যাত্রা চলিয়া যায় এই লক্ষা রাথিয়া, শরীবকে কোন ক্লেশ না দিয়া, স্বকীয় বর্ণ বিহিত্ত অগর্হিত কর্ম্ম দায়ে মিথা৷ কথা কহিয়া ও তোয়ামোদ করিয়া ধন উপার্জন করিবে না। মিথা৷ আত্মগুল খ্যাপন পরিত্যাগ করিয়া, সরল ও শুদ্ধ বৃত্তি দারা ব্রাহ্মণ জীবিকা যাপন করিবেন। স্থার্থী ব্যক্তি একান্ত সন্তোষ অবলম্বন করিয়া অধিক ধন উপার্জন চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবেন, সেত্রেত্ব সন্তোষই স্থাবের মূল ও অসন্তোষই ত্রুংথের কারণ।"

কাঞ্চনাসক্ত সংসারীর প্রতি শ্রীরামক্কফের উক্তি,— "যার অর্থ আছে অর্থের সদ্বাবহার করা তার উচিত।

বস্ত

# ীরামকৃষ্ণ দেব

শ্রমর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ওগবানের দেবা। বেশী উপায়ের চেষ্টা কর্বে কিছু সতপারে,—উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়—ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকায় যদি ঈশ্বরের সেবা হয় তে সে টাকায় দোয় নাই।"

্র "দংসারে টাকার দরকার বটে কিন্তু ও গুলোর জন্ম অত তেবনা। থারা তাঁকে মন প্রাণ সমর্পণ করে, যারা তাঁর ভক্ত ও শরণাগত তাবা ও দব অত ভাবেনা—যত্র আয় তত্র বায়। একদিক থেকে টাকা আসে আর একদিক থেকে থরচ হয়ে যায়—এর নাম যদ্চ্ছালাভ, গীতায় আছে। টাকাতে যদি কেউ বিভার সংসার করে, ঈশ্বের দেবা সাধুভক্তের সেবা করে ভাতে দোয নাই।" ক)

বিষয়ের উপভোগ দার। ভোগ বাসনা কথন তৃপ্তি হয় না।
স্মার ভোগ বাসনার প্রতি বৈরাগ্য না হইলে ভগবান লাভ
ও হয় না। কিন্তু ভোগ বাসনা ত্যাগ হইবার পূর্বে বিষয়
উপভোগের ও প্রয়োজন। স্থথের আশায় বিষয় উপভোগ
করিতে করিতে, ষখন স্থথের পরিবর্তে হঃখ ভোগই হইতে
থাকে, তথনই বিষয় বিরাগ উপস্থিত হয়। যভক্ষণ বিষয়
ভোগের বাসনা অস্তরে থাকে, সেই বাসনা পূর্ণ করিবার জন্ত
মানুষ চেষ্টা করিবেই। ভোগস্থে অতৃপ্ত ব্যক্তিকে বৈরাগ্যের

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মসন্ত্যাস

উপদেশ দান ব্থা। সদসৎ বিচারে তাহার অন্তর সম্পূর্ণ পরাস্থা। স্থতরাং প্রথমে তাহাকে ভোগ বাসনা, অর্থ ও কামের অভিনাষ চরিতার্থ করিবাব স্থযোগ প্রদান করিতে হইবে। বিষয়াসক্ত মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা অভিশয় কঠিন। আশার পশ্চাতে থাবিত হইয়া মানুষ যথন পুনঃ পুনঃ ছংগ ভোগ করিতে থাকে, তথনই ভাহার স্থের স্থপ ভালিয়া যায়। শ্রীরামক্রান্ত বলিতেন,—

্ৰ্মতদিন সংসাবে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে ততদিন কর্ম ত্যাগ কর্ত্তে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা ততক্ষণ কর্মা। একটী পাথী জাহাড়োর ম¦স্তলে অস্ত মনকে বসেছিল। জাহাজ গুজার ভিতরে ছিল, ক্রেমে মহাসমূদ্রে এসে পড়লো। তথন পাথীর চটুকা ভাঙ্লো। সে দেখলে চতুদ্দিকে কুল কিনারা নাই। তথন ভাঙ্গায় ফিলে যাবার জন্ম উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দুর গিয়ে প্রান্ত হয়ে গেল তবু কুল কিনারা দেখতে পেলেনা। তথন কি করে, ফিরে এসে আবার মাস্তলে বদল। অনেকক্ষণ পরে পাথীটা আবার উডে গেল, এবার প্রাদিকে গেল। সেদিকে কিছুই দেখতে পেলেনা। চারিদিকে কেবল অকূলপাথার। তথন ভারি পরিশ্রান্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মান্তলের উপর বদ্ল। অনেকক্ষণ জিরিয়ে একবার দক্ষিণ দিকে, ঐরপ আবার পশ্চিমদিকে গেল। যথন দেখ্লে কোথাও কুল কিনারা নাই, তথন সেই যে মাস্তলের উপর বসল

# শ্রীরামকুষ্ণ দেব

আমার উঠিলনা। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল। তথন মনে আমার কোন বাস্তভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত । হয়েছে আমার কোন ও চেষ্টা নাই।"

"সংসারী লোকেরা যথন স্থেপর জন্ত চারিদিকে ঘ্রে

যুরে বেড়ায় মার পায় না, মার শেষে পরিশ্রান্ত হয়,

যথন কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল ছংখ পায়,

তথনই বৈরাল্য আসে, ত্যাল আসে। অনেকের ভোগ
না কল্লে তালি হয় না। কিন্তু কি ভোগ সংসারে

কর্বে ? কামিনী কাঞ্চন ভোগ ? সে ত ফণিক আনন্দ।

এই আছে এই নাই। প্রায় মেঘ বর্ষা শেলে আছে,

সুর্যা দেলা যায় না। ছংথের ভাগই বেনী। আব কামিনী
কাঞ্চনের মেঘ সুর্যাকে দেখুতে দেয় না।"

সদসৎ বিচার করিয়া ভোগ বাসনা কিরুপে ভাগে করিতে হয় ভিনি ভাষাই শিক্ষা দিভেছেন.—-

"কামনা থাক্তে, ভোগ লাল্যা থাক্তে মুক্তি নাই।
সংসার ভোগের স্থান। এক একটা জিনিব ভোগ করে
ত্যাগ কর্ত্তে হয়। ভোগ লাল্যা থাকা ভাল নয়। আমি
রাজ্যিক ভাবের আরোপ কর্ত্তাম ত্যাগ করবার জন্য।
সাধ হয়ে ছিল যে খুব ভাল দাঁচচা ছরির পোষাক পরবাে,
আঙ্টী আঙ্গুলে দেব, নল দিয়ে রূপার গুড়গুড়িতে তামাক
থাবাে। সেজবাব্ নৃতন সাজ্ব গুড়গুড়ি সব পাঠিয়ে দিলে।
সাঁচচা জরির পোযাক পর্লাম। থানিকক্ষণ পরে মনকে
বরাম—মন, এর নাম দাঁচচা জরির পোযাক। এই সাজে

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মন্ন্যাস।

রজোঁঞাও হয়। তথন সেগুলকে থুলে ফেলে দিলাম,
পা দিয়ে মাড়াতে লাগ্লাম. আর তার উপর থু থু কর্তে
লাগ্লাম। আর ভাল লাগ্লো না। মনকে বল্লাম,—
মন এর নাম শাল—এবই নাম আঙ্টী। গুড়গুড়ি
নানা রকম করে টান্তে লাগ্লাম,—একবার এপাশ
থেকে, একবার ও পাশ থেকে, উঁচু থেকে, নাচু থেকে।
তথন বল্লাম—মন, এরই নাম নল দিয়ে রূপার গুড়গুড়িতে
ভামাক থাওয়া। এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে গেল।
গেই যে সব ফেলে দিলাম আর মনে উঠে নাই।

"বড় বাজারের রং করা সন্দেশ থেতে ইচ্ছা হলো—
এরা আনিয়ে দিলে। খুব থেলাম,—তারপর অন্তথ।
ধনেথালির থইচুর, ক্ষনগরের শরভালা, তাও থেতে
সাধ হয়েছিল। ছেলে বেলায় গ্রানাইবার সময়,—
তথন নাথের বাগানে—একটা ছেলেয় কোমরে সোনার
গোট দেপে ছিলাম। এই অবস্থার পর সেই গোট
পর্তে সাধ হলো। তা বেলাক্ষণ পরবার যো নাই।
গোট পরে ভিতর দিয়ে শিড্ শিড্ করে উপরে বায়্
উঠতে লাগ্লো, সোনা গায়ে ঠেকেছে কিনাং একট্
রেথেই খুলে ফেল্তে হলো। তা না হলে ছিড়ে ফেল্তে
হবে। শস্তুর চণ্ডার গান শুন্তে ইচ্ছা হয়েছিল। সে
গান শোনার পর আবার রাজনারাণের চণ্ডা শুন্তে
ইচ্ছা হয়েছিল,—তাও শোনা হলো।"

"অনেক সাধুয়া দে সময় আস্তো। তা সাধ হলো

## ত্রীরামকুষ্ণ দেব।

তাদের দেবার জন্য আলাদা একটা ভাঁড়ার হয়! সেজ-বাবু তাই আলাদা ভাঁড়ার করে দিলে,—সাধু দেবার জন্য। সেই ভাঁড়ার থেকে সাধুদের সিদে কাঠ এসব দেওয়া হতো। গাড়ী পাল্কি গাকে যা দিতে বলেছি, তাকে তা দেওয়া। বামনি গতাত—প্রতাপরুদ্র!" (ক)

ভগবান্ শ্রীক্লঞ্চ আর্জ্জনকে বলিতেছেন—"বিষয় ও ইলিয়ের পরস্পর সংযোগ হইতে উৎপন্ন যে সকল ভোগ তাহারা ছংগের কারণ, গেহেতু উহা অজ্ঞানের কার্যা। এই সংসারে স্থের লেশ মাত্র নাই, ইহা বুঝিয়া বিষয়রূপে মৃগত্ত্বা হইতে ইলিয়ের সকলকে নিবৃত্ত করিবে। ভাহারা কেবল যে ছংগ যোনি তাহাই নহে, ত হারা ফণস্থায়া—তাহাদের আদিও অস্ত আছে। বিষয়ের সহিত ইলিয়ের সংযোগই ভোগের আদি এবং তাহার বিয়োগই ভোগের অস্ত। স্তরাং সকল ভোগই অনিত্য। হে কৌস্তেয়! বিবেকা বাক্তি সেই ভোগে সমূহে প্রীতি লাভ করে না। কারণ সে ভোগের অসারতা বুঝিয়াছে এবং নিতা ব্যোহার ও স্বরূপ জানিতে পারিয়াছে। পত্ত পক্ষা প্রভৃতিব তাহ যাহারা অতান্ত মৃতৃ তাহাদেরই বিষয় সমূহে প্রীতি দোপতে পাওয়া যায়।" \*

মানুষ যথন স্থের আশার কোন বিষয় উপভোগে রত হয়, সে সদসৎ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারে ্য, সেই ভোগস্থ অনিতা, আর সেই বিষয় ভোগ স্ইতে যে তু:থ উৎপন্ন হয় তাহার অন্ত নাই। ইচা ধারণা হইলে তাহার

<sup>🔅</sup> গীতা পঞ্চম অধ্যায় ২২ স্লোক শঙ্কর ভাষ্য।



বাব্যওনাথ মল্লিকের উদ্যানগৃহত্ত বিশুগ্রীটের চিত্র

এয়ুজু বাৰু প্ৰছু য়ৰুমাৰ মাল্লৰ মহাশ্যেৰ সৌজ্জুভায় গুৱাত হুইলাছে

# কামিনীকাঞ্ন ভ্যাগ ও কর্মসন্ন্যাস।

সে বিষয় ভোগে বৈরাগ্য আপনি উদয় হয়। প্রীরামক্ষ নিজ্প ভোগ বাসনা ভৃপ্তি করিতে যাহা গাহা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইল, তাহা লোক শিক্ষা, বিশেষতঃ সাধকের উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত। তাঁহার কার্য্য ও উল্লি সকল বিশেষ প্রাণিধান পূর্বক ব্বিতে হয়। তাঁহার উল্লেখ ও উপমা গুলি কেবল কাল্লনিক উপদেশ বা উপকথা নহে, কিছু সে সকল তাঁহার জীবনের পরীক্ষিত সতা। তাঁহার উল্লিখ সকল তাঁহার জীবন চরিত্রের ব্যাথায় স্বরূপ; তাঁহার সাধন লল্ল জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি। সেই নিমিত্র তাঁহার উল্লিখ ও উপমা কেবল পাঠ। বা শ্রবণ করা অপেক্ষা, তিনি তাহালিগের মর্শ্য জাবনে সাধনা করিয়া অব্যাবণ করিতে বলিতেন। নিজ নিজ সম্ভাবে দাসীভাব, সন্তান ভাব প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের আরোপ ও কর্মক্ষেক্তের সকসং বিচার করিয়া কার্যা করিলে, মানুস সহতে জ্বদার জ্বোগ স্থপ বাসনা হইতে মুক্ত হইতে পারে, ইহাই তাঁহার শিক্ষা।

বিষয় ভোগেৰ বাসনা হইতে তাঁহার মন যেমন সম্পূর্ণ বিরক্ত হইল, কোনরূপ স্বর্দ্ধি বা সঞ্চয় কবিশার ইচ্ছা ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি শলিতেন,—

"সাধুরা ঈশবের উপর যোগ আনা নির্ভর কর্বে। তাদের
সঞ্চয় কর্তে নাই। তাাগীর বড় কঠিন নিয়ম। কামিনীকাঞ্চনের সংশ্রব লেশ মাত্র ও থাক্বে না। টাকা নিজের
হাতে ত লবেনা, আবার কাছে ও রাথ্তে দেবে না।
লক্ষ্মীনারাণ মাড়োয়ারী বেদান্তবাদী, এখানে প্রায়
আসতো। বিছানা ময়লা দেথে বল্লে, আমি দশ হাজার

#### शेत्राभक्ष (प्रच

টাকা লিখে দোবো, তার স্থদে তোমার দেবা চল্বে।

যাই ও কথা বল্লে, অম্নি যেন লাঠি থেয়ে অজ্ঞান হয়ে

গেলাম। চৈত্তা হবার পর তাকে বল্লাম—তুমি অর্মন
কথা যদি আর মুখে বলো, তাহলে এখানে আর এলো
না। আমার টাকা ছোঁবার যো নাই। সে ভারি

হল্ম বুদ্ধি। বল্লে—তাহলে এখনও আপনার তাজা গ্রাহ্থ
আছে। তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই। আমি বল্লাম
—আমার বাপু এত দূর হয় নাই! লক্ষ্মনারাণ তখন
হদের কাছে দিতে চাহলে। আমি বল্লাম,— তাহলে
আমায় বলতে হবে—একে দে, ওকে দে, না দিলে রাগ
হবে। টাকা কাছে থাকাই খারাপ। দে দ্ব হবে না।

আরাশ্র কাছে জান্য থাক্লে প্রতিবিম্ব হবে না গ্র

"মথুর জমি লিখে দিতে চাইলে,—তা লতে পার্ণাম না। এক থানা তালুক আমার নামে লিখে দেবে বলোছল। আমি কালীম্ব থেকে শুন্লাম। সেজবাবু আর হাদে এক সঙ্গে পরামশ কহিলে। আমি এসে সেজ-বাবুকে বলাম,—ভাগো অমন বুদ্ধি করোনা, ওতে আমার ভারি হানি হবে।"

"আমি তিন ত্যাগ করেছিলাম—জমিন, জরু, টাকা। রঘুবীরের নামের জমি ও দেশে রেজেট্র কর্ত্তে গিছলাম। আমায় সই কর্ত্তে বল্লে। আমি সহ কল্লুম না। আমার জমি বলে তো বোধ নাই! আম এনে দিলে,—তা বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই। সন্যাসীর সঞ্চয় কর্ত্তে নাই।"

## কামিনীকাঞ্চন ভ্যাগ ও কর্মসন্ন্যাস।

"সঞ্চয় করবার যো নাই। শস্তু মল্লিকের বাগানে একদিন গিছলাম,—তথন পেটের অত্থ। শস্তু বল্লে একটু একটু আফিম থেও, তাহলে কম পড়বে। আমার কাপড়ের খোঁটে একটু আফিম বেঁধে দিলে। যথন ফিরে আস্ছি ফটকের কাছে কে জ্ঞানে ঘুরতে লাগ্ণাম যেন পথ খুঁজে পাচিচ না। তারপর যথন আফিমটা খুলে ফেলে দিলে, তথন আবার সহজ অবস্থা হয়ে বাগানে ফিরে এলাম।"

"দেশেও আম পেড়ে নিয়ে আস্ছি, আর চল্তে পারলাম না,—দাড়িয়ে পর্লাম। তারপর সেগুল একটা ডোবের মত জায়গায় রাথতে হলো, তবে আসতে পারলাম।" (ক)

"বেটুয়া করে পান আন্বার যো নাই, কোন জিনিষ সঙ্গে করে আনবার যো নাই, তাহলে সঞ্চয় হলো কি না ! হাতে মাটি দেবার জন্ম মাটি নিয়ে যেতে পারিনা।" (ক)

আপনার উপর ব্রাভাব আরোপ করিয়া এবং সদসৎ বিচার দ্বারা, প্রীরামকৃষ্ণ কামিনীকাঞ্চন মন হইতে ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন হইতে কামিনীকাঞ্চনের চিস্তা মাত্র মনে উদয় হইলে অসহু যন্ত্রণা হইত, এবং তাহাদের স্পর্শ মাত্রে দেহে তার বেদনা অনুভব করিতেন। তাঁহার দেহ ও মন মিশিয়া যেন একটা হইয়া গিয়াছিল। ত্যাগের কি অভূত দৃষ্টাস্ত আমরা তাঁহাতে দেখিতে পাই! একবার যাহা মন হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন, মনের ভ্রমে ও যদি তাহা গ্রহণ করিতে যান, তাঁহার দেহ তাহাতে বিরোধী হইয়া থাকে! কোথায়

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

সেই সর্ক্ত্যাগী সন্ন্যাসী, ঘিনি কামিনীকাঞ্চনের স্পর্ণ মাত্রে মর্মতেদী যন্ত্রণায় কাতর হন, অনেও তিলাদ্ধিবস্তু নিজয় বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম! শ্রীরামক্ল:ফল কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কেবল অক্ষতপূর্বে ব্যাপার নয়, ইহার অলোকিক রহন্ত আমাদের চিন্তার ও অগম্য!

১২৬০ সালের শেষভাগ হইতে শ্রীরামক্রফের প্রথম প্রেমানাদের স্ত্রপাত হইয়াছিল। ১২৬৬ সালের প্রথমে যথন তাঁহার বিবাহ হয়, তথন দেই অবস্থা কিছু দিন পুর্ব হইতে প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। কিন্তু পর বংসরে ১২৬৭ সালে আবার তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞানোনাদের অবস্থা। যথন তিনি স্থীভাব সাধন করেন, সে সময় তাঁহার জ্ঞানোনাদ প্রণমিত हरेग्राट. किन्छ नर्वकारे थात्र महाडाटर मछ। मछरड: ১२७৮ সাল হইতে তাঁহার সহজাবস্থা হইয়াছিল। সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রথমেই পুত্র শোক সম্ভপ্তঃ মাতাদেবীকে গ্রপাতীরে বাস করাইবার নিমিত্ত কালীবাড়ীতে আনাইয়া আপনার কাছে রাখিলেন। উভানের উত্তরের নহবৎ ঘরে তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি প্রতাহ প্রত্যুধে ও সন্ধাকালে মাতার নিকট আদিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ এবং দৈহিক কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং কিছু সময় ধরিয়া তাঁহার 'সহিত কথোপকথনে অতিবাহিত করিতেন। ১২৬৯ সালের ফাব্রন মাসে ৮কালীধামের রেলপথ প্রথম থোলা হইলে, তীর্থ-যাত্রার বিশেষ স্থােগ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি জননীকে সঙ্গে लहेशा ७ कांनी ७ প্রয়োগ তীর্থ দর্শন করিতে গমন করেন।

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মসন্মাস।

শুনা যায়, মথুর বাবৃর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কালীবাড়ীর পুলক রাম চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছিল। তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কখন কালীবাড়ীতে ও কখন মথুর বাবুর নিকট বাস করিতে লাগিলেন।

এ সময় তাঁহার সাধক ও সাধুভক্ত দিগকে দেখিতে ও তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছা হইত। কথন মথুরবাবু তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইতেন, কথন তাঁহাকে তাঁহাদের নিকট সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। এই উপলক্ষে অহৈতবাদী পণ্ডিত পদ্মলোচনের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়া-ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"পদ্মলোচন ভারি জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আমি মা, মা, কত্তাম তবু আমায় থ্ব মান্তো। পদ্মলোচন বর্দ্ধানের রাজার সভাপণ্ডিত ছিল। কলিকাতায় এসেছিল, এসে কামার-হাটার কাছে একটা বাগানে ছিল। আমার পণ্ডিত দেখবার ইচ্ছা হলো। হলেকে পাঠিয়ে দিলাম জান্তে, অভিমান আছে কি না। শুন্লাম পণ্ডিতের অভিমান নাই। আমার সঙ্গে দ্যাথা হলে, এত বড় জ্ঞানী আর পণ্ডিত, আমার মুখে রাম প্রসাদের গান শুনে কারা। কথা কয়ে এমন স্থে কোথাও পাই নাই। আমায় বজ্লে,—ভক্তের সঙ্গ কর্মে কামনা ত্যাগ কর, নচেৎ নানা রকমের লোক তোমায় পতিত কর্ম্বে। বৈক্ষব চরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার করেছিল। আমায় আবার বল্লে,—আপনি একটু শুন্ন। একটা

# श्रीत्रामकृष्ण (नव ।

সভায় বিচার হয়েছিল, - শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিভেরা পদ্মলোচনকে ব্রিস্কাসা কল্পে। পুদ্ম-লোচন এমনি সরল, সে বল্লে, আমার চৌদ্দ পুরুষ শিব ও দ্যাথে নাই, ব্রহ্মাও দ্যাথে নাই।"

"কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ শুনে আমায় একদিন বল্লে,—
ও সব ত্যাগ করেছ কেন ? এটা টাকা, এটা মাটি, এ
ভেদবৃদ্ধি তো অজ্ঞান গেকে হয়। আমি কি বল্বো,
বল্লাম,—কে জানে বাপু আমার টাকা কড়ি ও
সব ভাল লাগে না। পদ্মলোচন বলে ছিল, তোমার
সঙ্গে কৈবর্ত্তের বাড়ীতে সভায় বাবো তার আর কি ?
তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়ী গিয়ে খেতে পারি। বলেছিল,
ভোমার অবস্থা সভা করে লোকদের বল্নো। তারপর
কিন্তু তার মৃত্যু হলো।" (ক)

পশুতি পদ্লোচন শ্রীরামক্ষণকে অবতার কল্প পুরুষ ধারণা করিয়াছিলেন। অয়পুরের পশুতি নারায়ণ শাস্ত্রী ও এ সময়ের পূর্ব হইতেই কালীবাড়ীতে স্মানিয়া থাকিতেন। তিনি শ্রীরাম-ক্ষণের তন্ত্রের সাধন সময় তাঁহাকে উন্মানগ্রস্ত জ্ঞান করিয়াছিলেন। নারায়ণ শাস্ত্রার কথায় তিনি বলিতেন.—

> শোরায়ণ শাস্ত্রী পাঁচিশ বংসর একটানে পড়েছিল। সাত বংসর ক্যায় পড়েছিল। তবুও হর হর বল্তে বল্তে ভাব হতো। জয়পুরেব রাঞ্চা সভাপণ্ডিত কর্ত্তে চেয়ে ছিল, তাসে কাম্ব স্বীকার কল্পেনা। দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এসে থাক্তো।" (ক)

### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মদর্মীস।

শুনা যায়, নারায়ণ শাস্ত্রী পঞ্চবটীতে সাধনা করিয়াছিলেন।
একদিন ধ্যান করিবার সময় প্রীরামক্ষেত্র দৈবশক্তির প্রকশশ
বুঝিতে পারেন এবং দেই অবধি তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ জ্ঞান
করিয়া ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক বহু বংসর অন্ত্রগত্য করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মথুর বাবুর সঙ্গে ২২৭১ সালের কোন সময়
আদি ব্রাহ্মদমাজে গমন করিয়াছিলেন। তথন কেশবচন্দ্র আদি
সমাজের একজন উপাচার্যা। তিনি বলিতেন,—

"কেশব দেনকে প্রথম দেখি আদি সমাজে। তাকের (বেনীর) উপর কজন বদেছে, কেশব মাঝ থানে বদেছে। ধানি কচ্চে দেখুলাম বেন কাঠবং। তথন ছোকরা বয়েদ। সেজবাবুকে বল্লাম,—দাাপ, যতগুলি ধানে কচ্চে এই ছোকরার ফতা ভুবেছে,—বঁড়নীর কাছে মাছ এসে গুর্চে। ঐ ধ্যান টুকু ছিল বলে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে গুল মনে করেছিল হয়ে গেল।" (ক)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ও তাঁহার এ সময় আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"সেজবাবর সঙ্গে দেবেক্র ঠাকুরকে দেখুতে গিছ্লাম। সেজোবাবুকে বল্লাম,—আমি শুনেছি দেবেক্র ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করে; আমার তাকে দেখুবার ইচ্ছা হয়। সেজবাবু বল্লে,—আচ্ছা বাবা, আমি তোমায় নিয়ে বাবো। আমরা হিন্দু কলেজে এক ক্লাসে পড়তাম, আমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে। সেজবাবুর সঙ্গে অনেকদিন পরে ভাথা হলো। দেখে দেবেক্র বল্লে—তোমার একটু বদ্লেছে—তোমার

# **बितामकृषः (मेरा**

ভুঁড়ি হয়েছে। সেজবাবু আমার কথা বল্লে—ইনি ভোমায় দেও তে এসেছেন, ইনি ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল। আমি লক্ষণ দেখবার জন্ত দেবেক্রকে বল্লাম—দেখি গা, ভৌমার গা। দেবেক্ত গাম্বের জামা তুল্লে,—দেখলাম, গৌরবর্ণ তার উপর সিঁহর ছড়ান। তথন দেবেন্দ্রের চুল পাকে নাই। প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখে ছিলাম। তা হবে নাগা। অত ঐশ্বৰ্যা বিভা মান সম্ভম। অভিমান দেখে সেম্ববাবকে বল্লাম, - আছো, অভিমান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয় ? যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তার কি, আমি পণ্ডিত আমি জ্ঞানী আমি ধনী বলে অভিমান থাকতে পারে? দেবেক্রের দঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হঠাৎ সেই অবস্থাটী হলো। সেই অবস্থাটী হলে কে কিরূপ লোক দেখতে পাই। আমার ভিতর থেকে হি হি করে একটা হাসি উঠ্লো। যথন ঐ অবস্থাটা হয়, তথন পণ্ডিত কণ্ডিত তুণ জ্ঞান হয়। যদি দেখি পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য নাই তথন খড় কুটোর মত বোধ হয়। তথন -দেখি যেন শকুনি খুব উঁচতে উঠ্ছে কিন্ত ভাগাড়ের দিকে নজর।"

"দেখ্লাম, যোগ ভোগ হুইই আছে। অনেক ছেলে পূলে ছোট ছোট,—ডাক্তার এসেছে। তবেই হলো, আডো জ্ঞানী হয়ে সংসার নিয়ে সর্কালা থাক্তে হয়। বল্লাম— ভূমি কলির জনক। জনক, 'এদেকি উদিক হানি বেংখ থেয়ে ছিল হুধের বাটী।' ভূমি সংসারে থেকে ক্ষারে মন

### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মমন্ত্রীস।

রেণেছ শুনে তোমায় দেখুতে এসেছি। আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শোনাও। তা বেদ থেকে কিছু কিছু শোনাও। তা বেদ থেকে কিছু কিছু শোনাও। বলে,—এই জগৎ যেন একটা ঝাড়ের মত, আর জীব হয়েছে, এক একটা ঝাড়ের দীপ। আমি এখানে পঞ্চবটীতে যথন ধ্যান কর্তাম, ঠিক ঐ রকম দেখেছিলাম। দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিলন দেখে ভাবলাম, তবে ত খুব বড় লোক। ব্যাখ্যা কর্ত্তে বল্লাম, তা বল্লে,—এ জগৎ কে জান্ত? ঈশ্বর মামুষ করেছেন তার মহিমা প্রকাশ করবার জন্ত। ঝাড়ের আলো না থাক্লে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যান্ত দেখা যায় না।"

"অনেক কণাবার্তার পর দেবেন্দ্র খুদি হয়ে বল্লে,—
আপনাকে উৎসবে আদৃতে হবে। আমি বলাম,—শে
ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমার ত এই অবস্থা দেখ ছ, কখন কি
ভাবে তিনি রাখেন। দেবেন্দ্র বল্লে—না আদৃতে হবে,
তবে ধুতি আর উড়নী পরে এসো; তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বল্লে আমার কন্ট হবে। আমি
বল্লাম,—তা পারবো না, আমি বাবু হতে পার্বো না।
দেবেন্দ্র সেল্লেবাবু সব হাস্তে লাগ্লো। তার পরদিনই
সেল্লবাবুর কাছে দেবেন্দ্রের চিঠি এলো,—আমাকে উৎসবে
দেখ্তে ষেতে বারণ করেছে। বল্লে,—অসভ্যতা হবে
গায়ে উড়নী থাক্বে না।" (ক)

এ সময় তাঁহার অপর এক অভ্তপ্র অবহা লক্ষিত হইরী ছিল 🗽 আমরা দেথিয়াছি, কিরুপে তাঁহার নৈমিতিক প্রাদিক

### े खीताभक्तक (पर ।

উঠিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সন্ধ্যা তর্পণাদি নিতাকর্ম ও তিনি করিতে অক্ষম হইলেন। এই সকল নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার দেহের অবস্থা এরপ হইয়াছে যে, চেষ্টা করিলেও কোনরূপ ক্রিয়া তিনি আর সম্পন্ন করিতে পারেন না। তিনি বলিয়াছিলেন.—

"সমাধি হলে সব কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। পূজা জ্বপাদিকর্ম, বিষয়কর্ম সব ত্যাগ হয়ে যায়। প্রথমে কর্মের বড় হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে ততই কর্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি, তাঁর নাম-শুণ-গান পর্যান্ত বন্ধ হয়ে যায়। আমার এই অবস্থার পর তর্পণ কর্ত্তে গিয়ে দেখি যে হাতের আঙু লের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাছে। তথন হলধারীকে কাদ্তে কাদ্তে জ্লিজ্ঞাদা কল্লাম,—দাদা, এ কি হলো? হলধারী বল্লে—'একে গলিত হন্ত বলে।' ঈশ্বর দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম্ম থাকে না। এ অবস্থায় দক্ষ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়।" (ক)

শীরামকৃষ্ণের এরপ অপূর্ব সর্বাক্ষণ সন্ন্যাসাবস্থাই জ্ঞান ও কর্ম বিষয়ে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম মীমাংসা করিয়া দেয়। মোক্ষের কারণ কেবল জ্ঞান বা কেবল নিতা নৈমিত্তিকাদিকর্ম বা জ্ঞান কর্মের সমৃচ্চয়, ইহা লইয়া বৈদিককাল হইতে বিভিন্ন বিরোধী মত প্রচলিত আছে। ভগবান্ শক্ষরাচার্য্য কর্ম্মবাদ ও জ্ঞানকর্ম সমৃচ্চয় বাদ নির্দন করিবার নিমিত্ত তাঁহার অনুপম গীতার ভায়ে অনুত্ত প্রাতিভ জ্ঞান ও অকাট্য যুক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু শীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হইয়াছে বে, জ্ঞানের উদ্

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস।

নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ হইয়া যায়; কর্ম্মে ইচ্ছা থাকিলে ও সাধকের দেহ তাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম। যুগ যুগান্তর ধরিয়া শাস্ত্র বিচারে যাহা অমীমাংসিত ছিল, তাহার নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত কি, তিনি তাহা প্রভ্যক্ষ দেখাইয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল নিতাকর্মে আক্ষম ইইয়াছিলেন তাহা নহে। এ সমুদ্য কর্ম করিবার কালাকালের জ্ঞান ও তাঁহার বিশ্বতি হইয়া গেল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"হলধারীকে পূর্ণিমার দিন বলাম,—দাদা, আজ কি অমাবস্থা ? শুনেছিলাম, যথন অমাবস্থা পূর্ণিমা ভুল হবে 'তথন পূর্ণজ্ঞান হয়। হলধারী তা বিশ্বাস কর্বে কেন ? হলধারী বল্লে—এ কলিকাল! একে আবার লোকে মানে। যার অমাবস্থা পূর্ণিমা বোধ নাই! এ অবস্থায় অমুকদিন মনে থাকে না। অমুকদিন সংক্রান্তি ভাল করে হরিনাম কর্বেনা, এ সব আর ঠিক থাকে না। ঈশ্বরে ধোল আনা মন গেলেই এই অবস্থা! (ক)

এরপে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম ত্যাগ ও বৈধকর্ম করিবার কালাকালের জ্ঞান পর্যাস্ত লুপ্ত হইয়া তাঁহার কর্ম সন্ন্যাসাবস্থা হইয়াছিল। ইহাই কর্ম ত্যাগের পূর্ণাবস্থা, প্রকৃত সর্বকর্ম সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী সর্ববিধ বৈধকর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জ্বত্য বৈরাগ্য জ্ঞাশ্রম করেন। শ্রীরামক্ষয়ের দেহ মন সর্পের নির্মোক ত্যাগের তার সর্বকর্ম সন্ন্যাস করিয়া জ্ঞানযোগে অবস্থিতির জ্বত্য প্রস্তুত হইল। তিনি বলিতেন,—

"তবে লীলাই শেষ নয়। এই সব ভাবের পর বল্লাম,—

### শ্রীরামক্রম্ভ দেব।

মা। এ সবে বিচেছদ আছে। যার বিচেছদ নাই এমন অবস্থা করে দাও। তাই অথও সচিচদানন্দ এই ভাবে, রইলাম।" (ক)

"আমি ও তুমি" ভক্ত ও ভগবান, এই ভেদবৃদ্ধি দূর করিয়া শ্রীরামক্লফ অবৈতভাব সাধন আরম্ভ করিলেন।

# বেদমতে সাধন।

আমরা দেখিয়ছি বিষয়ভোগবাসনা ও কামিনীকাঞ্চনাসক্তি শ্রীরামরুফ কিরূপ অশ্রুতপূর্ব ভাবে ত্যাগ করিয়াছিলেন;
এবং কিরূপ সর্ব-কর্ম্ম-সর্যাস পূরুক এক মাত্র ভগবানই তাঁহার
আশ্রু হইয়াছিল। এখন কেবল 'আমি ভক্তা' এই বে অভিমান
রেথার মত তাঁহার অভরে বিভ্যান, ভাহাও বিদর্জন দিবার
জন্মত গাঁহার বেদমতে সাধন। ভগবান্ শ্রীরুফ অর্জ্নকে গীতার
সার উপদেশ দিলেন.—

সর্ব্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রম্ব । অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেজ্যো মোক্ষরিয়ামি মা শুচ ॥ ১৮।৬৮

শ্তিতে উক্ত সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ বৈধকর্মের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সর্বকর্ম সন্নাদ করিয়া, প্রবৃত্তি নিরুত্তি শ্রোত্তবা শ্রুত সমস্ত দূর করিয়া দিয়া, মদেকশরণ হও, অর্থাৎ আমি যে সর্ব্ধ দেহীর আয়া ও ঈশ্বর আমার সর্ব্ধাত্মভাবে শরণ লও,—একমাত্র আমাকে আশ্রম কর। এইরূপ হইলে ধর্ম অর্থাৎ কর্ম ত্যাগ নিমিত্ত পাপ হইবে ইহা ভাবিয়া শোক করিও না, কারণ মদেকশরণ তুমি, তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে অর্থাৎ ধর্ম ও অধ্বর্মের বন্ধন হইতে আমি মৃক্ত করিব,—তুমি আমার দ্বারা অকুতোভ্য হইবে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের ব্যাথায় বলিয়াছেন,—"সকল ২৫১

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

প্রকার ভেদজান দূর করিয়া এক অবৈতজ্ঞানই মোক্ষের উপায়। কর্মের মূল অবিভা। বিভাব উদয় হইলে ভুভই হউক অভুভই ় হউক সকল কর্মের ক্ষাহয়। অবিজ্ঞা ও বাসনা এই গুইটী, ধর্ম ও অংশা, বিহিত ও অবিহিত দকল কর্মোর মল কারণ। **"আমি ক**র্তা", "আমার কর্ম্ম", এই প্রকার অবিলা অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান অনাদিকাল হইতে চলিয়া আগিতেছে। "আমি এক" "আমি কর্তা নহি", "আমার ক্রিয়া নাই," এই প্রকার জ্ঞান অবিতার নাশক। এই প্রকার আত্মজান উৎপন্ন হইলে, কর্ম্ম প্রবৃত্তির কারণ যে ভেদবৃত্তি ও অঞ্চার, তাহার নাশ হয়। মোক্ষ নিতাবস্তু, তাহা কোন কার্যা নহে, এই কারণে কর্ম্মের ছারা বা জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ নিষ্পার হুইতে পারে না। জ্ঞানের ছারা অবিভারেপ অরকার নাশ হটলেই, মোক্ষরপ ফল আপনিই আবিভূতি হয়। আত্মসক্রপ প্রকাশই জ্ঞানের ফল। জ্ঞান অবিভার নিবর্ত্তক। অবিভা সম্ভত কর্ম্মের সহিত তাহার বিরোধ। এই কারণে জ্ঞানই কেবল মোক্ষের সাধন। শ্রুতি বলিতেছেন, "তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়।" তাঁহাকে জানা ছাডা মুক্তি লাভের অন্ত কোন উপায় নাই। কর্মের অধিকারী অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিই হইয়া থাকে। আত্মতত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে স্ব্ৰক্ষ সন্ন্যাস এবং তৎ পূৰ্ব্বক জ্ঞান নিষ্ঠাই বিহিত। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—"জিতেক্রিয় ব্যক্তি কোন প্রকার কর্ম না করিয়া কিম্বা কাহারও দারা না করাইয়া, বিবেক বুদ্ধির দারা সকল প্রকার নিতা নৈমিত্তিক কামা ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের অভিমান, অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা", এই অভিমান, পরিত্যাগ করিয়া নবছারযুক্ত

শরীরে প্রসন্ন চিত্তে বাস করেন। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—
যাহারা অনস্ত অর্থাৎ ভগবান্কে যাহারা আত্মভাবে পাইয়াছে,
তাহাবা অনবরত ধ্যান পরায়ণ হইয়া আমার উপাসনা করে। সেই
প্রীতির সহিত আমার ধ্যান নিরত ব্যক্তিগণের যোগ অর্থাৎ
অভিল্যিত বস্তুর প্রাপ্তি, এবং ক্ষেম অর্থাৎ সেই ল্যুর রক্ষা,
আমিই বহন ক্রিয়া থাকি।"

ইগার মর্ম্ম এই যে, ধর্ম কর্ম্মাদি সকল প্রকার অবলয়ন পরিত্যাগ করিয়া, 'আমি কর্ত্তা নই, কিন্তু ভগবানই এক মাত্র কর্ত্তা" জানিয়া, যে ব্যক্তি তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করে, তাহারই নিকট ভগবান আত্ম সরূপ প্রকাশ করিয়া তাহাকে মাক্ষের অধিকারী করিয়া গাকেন। যাহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহার "আমি কর্ত্তা" এই জ্ঞান থাকে না। যে পর্যন্ত অবিল্ঞা বা প্রান্তি থাকে, সেই পর্যান্তই দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অহংভাব আরোপিত হয় এবং 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমানে সকল কার্য্যে লোক প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমান বা অহঙ্কার থাকিলে সম্বর্গাভ হয় না। শ্রীরামক্ষেরের উক্তি;—

"জ্ঞান অজ্ঞানের পার হলে তবে তাঁকে জান্তে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন—এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। যতক্ষণ অহলার ততক্ষণ অজ্ঞান। অহঙ্কার থাক্তে মুক্তি নাই।"

"অহঙ্কার অভিমান, তমোগুণ—অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। যে "আমিতে" সংগারী করে, কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত করে সেই "আমিই" থারাপ। জীব ও আত্মার প্রভেদ

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

হয়েছে এই আমি মাঝ থানে আছে বলে। জীবের "অহকার" আড়াল আছে বলে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। অহকার আহাছে বলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। া বাড়ীর দরজার সামনে এই 'অহন্ধার'রূপ গাছের ভাঁডি পড়ে আছে। এই গুঁড়ি উল্লন্ডন না কল্লে তাঁর ঘরে প্রবেশ করা যায় না। জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। এই 'মায়া' বা আহং মেষের স্বরূপ। সামাভ মেষের জভ সুর্য্যকে দেখা যায় ैনা। কিন্তু সূৰ্য্য ভাষা যাচেচ না বলে কি সূৰ্য্য নাই ? <sup>1</sup>সুর্য্য ঠিক আছে। মে**ঘ সরে গেলেই** সুর্যাকে ভাথা যায়। যদি গুরুর রূপায় একবার অহংবদ্ধি যায়, তা হলে ঈশ্বর দর্শন হয়। এই দ্যাথ, এই গামছাথানা আমি মুখের সামনে আড়াল কচিচ। আর আমার তোমরা দেখ্তে পাচ্চ না। তবু আমি এত কাছে। সেইক্লপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে আছেন, তবু এই মায়া আবরণের **मक्र** जांदक (मश्रुट शांक ना। श्रीवरण मिक्सानम স্বন্ধপ, কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা স্বাপনার স্বরূপ ভূলে গেছে।"

"আহক্ষার উপাধি এ সব ত্যাগ হলেই ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। আমি পণ্ডিত, আমি আমুকের ছেলে, আমি ধনী, আমি মানী, এ সব উপাধি ত্যাগ হইলেই দর্শন।" "আত্মা স্বপ্রকাশ। কেবল অহং আড়াল করে রেখেছে। অহংজ্ঞান চলে গেলে আত্মজ্ঞান গাভ হয়। জ্ঞান কোদালে অভিমান রাবিশের চিপি—জ্ঞাতি অভিমান, বিদ্যা অভিমান, ঐশ্বর্যাের অভিমান ইত্যাদি, কেটে ফেল্লে আত্মদর্শন হয়।"

"যতক্ষণ 'অহলার' থাকে ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যার অহকার, যার পাণ্ডিত্যের অহকার. যার ধনের অহমার, তার জ্ঞান হয় না। আর যতক্ষণ অহমার তত-ক্ষণ মুক্তিও হয় না। "আমি' কোন মতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে, ফিরে ফিরে এই সংসারে আসতে হয়। গরু হামা হামা—আমি আমি—করে, তাই এত ण्डाय । সমস্ত দিন লাগল দিতে হয়—গ্রীম নাই বর্ষা নাই । হয়ত তাকে ক্যায়ে কাটে। মাংসগুলো লোকে খায়। চামভায় ঢাক তইরি হয়, আর কাটী দিয়ে সেই ঢাক পেটে। তাতে ও নিস্তার নাই। চামারে চামডা থেকে জুতা তইরি করে। লোকে তার উপর পা দিয়ে চলে। তাতে ও হুৰ্গতির শেষ হয় না। অবশেষে নাড়ী ভূঁড়ি থেকে তাঁত হয়। ধুমুরির হাতে পড়ে যথন তুঁছ তুঁছ-তুমি তুমি-করে তখন নিস্তার হয়। যখন জীব বলে-नाहः नाद्रू चामि एकर नहे, जामि एकर नहे, दर क्षेत्र ! তুমি কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, তুমি প্রভু, আমি দাস-তথন নিস্তার, তথনই মুক্তি। তথনই জীবের সংসার যন্ত্রণা শেষ হয়, আর কর্মক্ষেত্রে আস্তে হয় না। যদি ঈশ্বরের

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

রুপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে দে তো জীবনুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।"

"তৃমি' আর 'তোমার' এইটী জ্ঞান। 'আমি' আর 'আমার' এইটী অজ্ঞান। এর নামই ঠিক জ্ঞান—হে ঈশ্বর! তুমিই কর্ত্তা, তুমিই সব কচ্চো, আর তুমিই আমার আপনার লোক, আর তোমার এই সমস্ত—বর বাড়ী পরিবার আত্মীয় বন্ধু, সমস্ত জগৎ—সব তোমার। আর আমি সব কচ্চি, আমি কর্ত্তা, আমার বর বাড়ী পরিবার ছেলে পুলে বন্ধু বিষয় টাকা বিদ্যা ঐশ্বর্যা এ সব অজ্ঞান।"

"সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে। সর্বাদাই মনে করে 'আমিই' এই সব কচিচ। আর গৃহ পরিবার এ সব 'আমার'। দাঁত ছর্কুটে বলে, এদের—মাগ ছেলেদের, কি হবে ? আমি না থাক্লে এদের কি করে চল্বে ? আমার ন্ত্রী পরিবার কে দেখ্বে ?"

"গুরু শিশুকে বল্লেন,— ঈশ্বর তোমার আপনার, আর কেউ আপনার নয়। সংসার মিৎ্যা। তুমি আমার সঙ্গে চলে এস। শিশু বল্লে,— আজ্ঞা, আমার বাপ, আমার মা, আমার স্ত্রী, এরা তো খুব যত্ন করে, না দেখলে অন্ধকার দ্যাথেন, কত ভালবাদেন। এঁদের ছেড়ে কেমন করে যাব ? গুরু বল্লেন,—তুমি আমার আমার কচেচা বটে, আর বল্চো গুরা ভালবাদে, কিন্তু গু সব তোমার মনের ভুল। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচিচ, কেউ তোমার নয়। আমি তোমায় একটা ফলি শিথিয়ে দিচিচ। সেইটে কল্পে বুঝ্বে, সত্য ভালবাসে কি না। এই বলে একটি ধিষধের বড়ি তার হাতে দিয়ে বলেন—এইটা থেও, তা হলে মড়ার মত হয়ে যাবে। কিন্তু জ্ঞান যাবে না, সব দেখতে ভন্তে পাবে। তার পর আমি গেলে, তোমার ক্রমে ক্রমে পুর্বাবস্থা হবে।

"শিখাটী ঠিক ঐক্লপ কল্লে। বাড়ীতে কারাকাটি পড়ে গেল। মা, স্ত্রী সকলে আছডা পিছডি করে কাঁদতে লাগ্লো। এমন সময় একটা ব্রাহ্মণ এসে বলে—কি হয়েছে গা ? তারা সকলে বল্লে, এ ছেলেটা মার! গেছে। ব্রাহ্মণ মরা মানুষের হাত দেখে বল্লেন, সে কি, এ ত মরে নাই ! আমি একটা ঔষধ দিচ্ছি খেলেই সব সেরে যাবে। বাড়ীর সক**লে** তথন যেন হাতে স্বর্ম পেলে। তথন ব্ৰাহ্মণ বল্লেন,—তবে একটা কথা আছে. এই ঔষধটী আগে একজনকে থেতে হবে, ভাগা পর ওর থেতে হবে। আর যিনি আগে থাবেন তাঁর কিছু মুক্তা হবে। তা, এর তো অনেক আপনার লোক আছে 🔆 দেখ ছি, কেউ না কেউ অবশ্য খেতে পারে। মা. कि ন্ত্রী এঁরা তো সব আছেন, এঁরা অবগু খেতে পারেন। ভখন তারা সব কারা থামিয়ে চুপ করে রইল। মা, কাদতে কাদতে বলেন—বাবা আমার আর কটি ছেলে মেয়ে আছে। আমি গেলে কে এ সব দেখ্বে শুনুৰে, কে তাদের থাওয়াবে, তার জন্ম ভাবছি। পরিবার ও थ्य काम्हिल्लन,-मिमि ला, वामात्र कि राला ला, बान।

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

k.,10 '

তিনি শুন্লেন যে ঔষধ খেলে মর্তে হবে। তথন কেঁদে বল্তে লাগলেন, ওগো, ওঁর যা হবার তা তো হয়েছে গো, আমার অবগঙ্গুলির এখন কি হবে বল ? কে ওদের বাঁচাবে ? আমি কেমন করে ও ঔষধ থাই ? শিয়ের তথন ঔষধের নেশা চলে গেছে। সে বুঝলে যে, কেউ কারু নর। ধড়মড় করে উঠে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। গুরু বল্লেন, তোমার আপনার কেবল একজন, — ঈশ্র।"

"'আমি' আর 'আমার' অজ্ঞান। বিচার কর্ন্তে গেলে বাকে 'আমি' 'আমি' কচ্ছো দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউনয়। বিচার কর,—তুমি শরীর, না হাড়, না মাংস, না আর কিছু। তথন দেখবে তুমি কিছু নও, তোমার কোন উপাধি নাই। তথন আবার—আমি কিছু করি নাই, আমার দোষ ও নাই, গুণ ও নাই, পাপও নাই, পুণাও নাই!" (কঃ

ষে জ্ঞানের ছারা অজ্ঞান দূর হয়, অহন্ধারের নাশ হয়, সেই জ্ঞান লাভের উপায় কি ০ ঞীরামক্ষের উত্তিক,—

"ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয়বৃদ্ধির লেশ মাত্র থাক্লে, এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। গাহিল: কত থাট্ত। সকাল বেলা আশ্রম পেকে চলে থেত। ল্যাক্লা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা কর্ত্তো। রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফল মূল পেত। দ্যাথা শুনা ছোঁয়া এসব বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখ্ভো,—ভবে ব্রহ্মকে বোধে বৈধি কর্ত্তো। এ সাধনে আক্রেবারে বিধয়বৃদ্ধির লেশ

মাত্র থাক্লে হবে না। ক্লপ রস গক স্পর্শ শক্ত এ সব বিষয় মনে আদপে থাক্বে না, তবে গুদ্ধনা। সেই শুদ্ধন ও যা গুদ্ধআত্মা ও তা। মনেতে কামিনীকাঞ্চন আয়াকেবারে থাক্বে না। কামিনীকাঞ্চনে আস্তি গেলেই শুদ্ধন আর শুদ্ধবৃদ্ধি হয়।"

্ৰ "ক্ৰীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান না থাকুলে ব্ৰহ্মজ্ঞান হয় না। ভাই সংস্থারে কঠিন। যত সিয়ান হওনা কেন, কাঞ্চলের ঘরে থাক্তে গায়ে কালী লাগবে। যুবভীর সঙ্গে নিকামের ও কাম হয়। সর্গাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক সঙ্গ থব দোষের। সল্লাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যান্ত দেখবে না। সল্লাসী কামিনাকাঞ্চন ছই ত্যাগ কর্বে.-বেমন মেয়ের পট পর্যান্ত দেখাবে না, তেমনি কাঞ্চন, টাকা স্পর্শ কর্মেন। টাকাও সন্নাসীর পক্ষে বিয়ঃ টাকা কাছে থাকলে এথারাপ—হিসাব ছুল্চিস্তা টাকার অহলার গোকের উল্ল কলে করে পাকলে এই সব এসে প্রভা। সর্বাসীর ৪ কঠিন নিয়ম কেন গ ভার নিজের মুদ্রালের জ্ঞান্ত বটে, আর লোকনিকার জ্ঞান সর্লাসা ধদিও নিজে নিশিপ্ত হয়, জিতেক্সিয় হয়, তব লোকশিক্ষার জন্ত কামিনাকাঞ্চন এইরূপ ত্যাগ কর্বে। স্ব্রাস্থ্র যোল আনা ভাগ দেখালে তবে ত লোকের সাহস হবে, ভবে ত তাবা কামিনাকুঞ্জন ভাগে কর্ত্তে csষ্টা কর্বের <u>।</u> এ ত্যাগ শিকা খদি সিনাসী না দেয় তবে . কে দিবে ?"

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেই।

"মন থেকে কাৰিনীকাঞ্চন গেলে তথন আর একটা এ অবস্থা হয়,—সিধরই কর্ত্তা, আমি অকর্তী। আমি না হলে হবে না এরপ জ্ঞান থাকবে না,—স্থুখে গুঃখে।" (ক

যথন 'আমি অকর্তা' ঈষরই একমাত্র কর্তা, এই মনোভাব অন্তরে দৃঢ় ধারণা হয়, তগন দেহাত্মজ্ঞান ও বিষয়বাসনা
সমস্ত চলিয়া যায়, সর্ব্ব প্রকার বৈধকর্ম্ম ও জীবন মাত্র ধারণ
ভিন্ন কর্মাসক্তি ত্যাগ হইয়া যায়, বং ভগবানে অনন্ত
মন হইয়া সম্পূর্ণ শরণাগতি ও নির্ভরশীলতা উপস্থিত হয়।
স্মৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী তিনিই,
যাহার 'আমি কর্ত্তা এই বোধ দ্র হইয়াছে, মন আর রূপ
রঙ্গাদি বিষয়ে আবদ্ধ নয়, কামিনীকাঞ্চনে যাহার আসক্তি নাই
এবং ধর্মাধর্ম সকল কর্ম্ম যিনি পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকেই এক
মাত্র আশ্রম করিয়াছেন।

প্রীরামক্ষের অবৈতভাব সাধন করিবার স্থানার শীন্তই আগমন করিয়াছিল। সন্তবতঃ ১২৭০ সালে পরমহংস প্রীমৎ তোঁতাপুরী তীর্থ পর্যাটন উপলক্ষে প্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়াতে উপস্থিত হন। দেবালয়ে আসিয়া প্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহাকে বেদান্তে অধিকারী বুরিতে পারিয়। সাধনা করিবার অভিপ্রায় বিজ্ঞাসা করেন। প্রীরামকৃষ্ণের অবৈভভাব সাধন করিবার ইচ্ছা পূর্বে হইতেই অভরে উদর হইয়াছিল। এক্ষণে শুক রূপে ভোডাপুরী ক্ষরিরছার করিবার সম্বাভ ব্রীয়া সাধনা করিবেন কি না তৎ সম্বন্ধে করিবার শ্বীকালী

শুনা ব্যার, জননীর শোক সম্বস্থ হানর পাছি তাঁহার সন্নাস প্রার্থ জানিতে গলৈ জবিক্তর বাাকুল হয়, এক্স । বাহিরে করেন নাই। তিনি বলিতেন—

"বেদ মন্তের সাধনের সময় সর্গাস নিত্ত । চাদনীতে পড়ে থাক্তাম। হুছুকে বল্তাম—আমি সর্গাসী হয়েছি চাদনীতে ভাত থাবে।" (ক)

ব্রস্কুজান লাভ করিবার জন্ম জ্ঞানী জ্ঞানপথ—বিচারপথ অবলম্বন করেন। তাঁহার উঞ্জি,—

শক্তানপথ কি ?—না যে পথ দিয়ে স্বস্ত্রপকে জানা যায়। ব্রক্ষই আমার স্বরূপ, এই বোধ। জ্ঞানীর উদ্দেশ্ত স্বস্ত্রপকে জানা। এরই নাম জ্ঞান—এরই নাম মুক্তি। পরমব্রক্ষ, ইনিই আমার নিজের স্বর্ত্ত্রপ—আমি আর পরম-ব্রক্ষ এক, মারার দক্ষণ দেখতে দায়ি না।"

জানীর নিজের স্বব্ধপ যে পরমত্রন্ধ, যিনি এক মাত্র জ্যেরজ্জ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানীর জ্যের সেই পরমত্রন্ধের স্বব্ধপ ও অবৈজ্জন বান্ধের সারতর অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

েজেরং বং তৎ প্রেবক্সামি যজ জাজাহমৃতমনুতে।
জনাদি মৎ পরং ব্রদ্ধান সং তরাসগ্চাতে ॥ ১৩।১২

জানীর বাহা জ্ঞাতবা তাহা আমি প্রকৃষ্ট রূপে বলিতেছি, বাহার জ্ঞান হইক্সে লোক অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিরা থাকে। সেই জ্ঞের বস্তুর আদি নাই, তিনি মনাদি ও পরম বন্ধ। সেই জ্ঞের সং—অন্তি, ইহাও বলা বার না এবং উহা অসং—নাতি, তাহাও বলা বার না। অর্থাৎ বন্ধ একমাত্র

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

বেদরণ শব্দ প্রেমাণের বিষয়,--ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অভীত। এই জ্ঞাতিনি অভিড ও নান্তি কোন শন্তের দারা, কোন প্রকার ইন্দ্রিয় দারা, জ্ঞেয় বস্তুর স্থায় বৃদ্ধির বিষয় হইতে পারেন না।

শ্ৰুতি বলেন,

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্ত ং শক্ষো ন চক্ষ্যা অস্তীতি ক্রবতোংগত্র কথং তত্নপশভাতে॥

বিনি পরমাত্ম। তাঁহাকে বাক্য দ্বারা অথবা মনের দ্বারা অথবা চক্ষ্র দ্বারা অর্থাৎ অন্ত কোন ইন্দ্রিয়েরই দ্বারা পাওয়া বায়
তিনি সর্ক বি েরহিত জ্ঞানের অবিষয় হইলেও জগতের মূল বলিয়া তাঁহাকে অবগত হওয়া বায়। এজন্ত তিনি অন্তি, আছেনই বলিতে হইবে, ইহা ব্যতীত আর কির্মণে পাওয়া যাইতে পারে।

অস্তীতে বোপলর ব্যস্তত্ব ভাবেন চোভয়ো: । অস্তীত্যেবোপলরস্থ তত্ব ভাব: প্রসীদতি॥

সং বা অন্তি রূপে প্রতীয়মান, জগংকার্য রূপ উপাধির দারা, জগতের মূল আত্মার অন্তিত্বের জ্ঞান হয়। এইরূপ উপাধি বিশিষ্ট যে অস্থির জ্ঞান, ও তাহারও পার যে সর্ব্বোপাধি পরিশৃষ্ট তত্মভাব, এই উভয়ের মধ্যে যে নিরুপাধি তত্মভাব অর্থাৎ যাহা বিদিত ও অবিদিত হইতে ভিন্ন, অন্য স্থভাব, যাহা নেতি নেতি শ্রুভির দারা নিশিষ্ট হইয়া পাকে, সেই নিরুপাধি তত্মভাব রূপেই আত্মার উপশব্দি করিতে হইবে। অন্তি বলিয়া যিনি উপশ্বদি করিয়াছেন আত্মা তাঁহার পক্ষে প্রস্ম হন।

সং বা অভি এই শব্দের দারা বে জ্ঞান হয়, ত্রন্ধ সে জ্ঞানের

বিষয় না হওষাতে, 'ব্রহ্ম নাই' এই প্রাকার সংশয় হইতে পারে; সেই সংশয় নিবারণের জ্ঞা বলিতেছেন,

> সর্বতঃ পানিপাদং তৎ সর্বতোহকিশিরোম্থম্। সর্বতঃ শুলিফলোকে দর্বমাব্তা তিষ্ঠতি । ১৩। ৩

যদিও কোনক্ষপ শব্দের দ্বারা সর্ব উপাধি বজ্জিত, নিপ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মকে জ্ঞানের বিষয় করিতে পারা যায় না, কিন্তু কেবল উপাধি দ্বারা কোনক্রপে তাঁহার স্বরূপকে গৌণ ভাবে ব্রা শইতে পারে। জীবদেহের হস্ত পাদ প্রভৃতি উপাধি লইয়া ব্রা যায় তে, সকল দেশে সকল কালে সকল দেহের অঙ্গ যাহা কিছু হস্ত পাদ আছে সেই সকল হস্ত পাদের কার্যা,—ধারণ, চলন ইত্যাদি দ্বারা জীবভাবে দেহস্থিত ব্রহ্মের অস্তিত্ব জ্ঞান হয়। ঐ সকল ইন্দ্রির ব্রহ্মসন্থার জ্ঞাপক। এই জ্বন্ত বলা যায় যে, সকল দিকেই তাঁহার (অনহ) হস্ত ও পাদ, তাঁহার চক্ষু মন্তক মুখ সকল দিকেই রহিয়াছে, সকল দিকেই তাঁহার কর্ণ। সেই ব্রহ্ম এই বিশ্বের সকল প্রাণীশ্রীরের সকল প্রদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।

সেই জ্ঞেয় আত্মা যথন দেহ ও ইন্দ্রিয়ের উপাধির সহিত মিলিত রহিয়াছেন তথন বাস্বিক উহা দেহাদি উপাধি বিশিষ্ট জ্ঞাড় বা পরিচ্ছিল বলিয়া কেন বিবেচিত না ছইবে ? এই প্রকার শক্ষা নিরাক্রণ করিবার জন্ম বলিতেছেন,—

> সর্বেন্দ্রির গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিরবিবর্জিতম্। অসক্তং সর্বাভূচৈচৰ নিগুণং গুণ ভোক্ত চাঃ ১৩।১৪

জ্ঞানেক্রিয় কর্মে্কিয় মন ও বৃদ্ধি, এই সর্বেক্তিয়ের যে সকল গুণ—সকল চেষ্টা প্রভৃতি তাহার দারা আংগা খেন

### প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

ইব্রিয় ব্যাপারে ব্যাপৃত বলিয়া বোধ হন; বাস্তবিক আত্মা কথন ব্যাপৃত হন না। কারণ আত্মা সর্কেন্দ্রিয় বিবজ্জিত অর্থাৎ, সাক্ষাৎ ভাবে এই সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার কোন সম্বদ্ধ নাই। আত্মা সর্কেন্দ্রিয় বর্জ্জিত, এই জন্ম তাহা 'অসক্ত'—কাহার ও সহিত যুক্ত নয়। সর্ক্রসঙ্গ বর্জ্জিত হইলেও উহা সর্কভৃৎ— সক্ষল বস্তকেই ধারণ করিয়া থাকে। এ জগতের সকল বস্তই সং ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া হহিয়াছে। ব্রহ্ম যদিও নিগুণ— সন্ধ রক্ষঃ তমঃ এই তিন গুণ বিরহিত কিন্তু তিনি গুণত্রয়ের পরিণাম, স্থ হঃখ ও মোহের ভোক্তা—উপল্র্জা বা প্রকাশয়িতা।

শ্ৰুতি বলেন,—

জাসীনোদ্রং ব্রজতি শরানো যাতি সর্বতঃ। কন্তঃ মদামদং দেবং মদকো জ্ঞাতুমইতি॥

এই আত্মা উপাধিতে উপহিত হইয়া, অচল হইয়া ও দুরে
বিচরণ করেন; শ্যান থাকিয়া ও সর্বতি গমন করেন। হর্ষ
ও অহর্ষ এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্মবান্দেবতাকে, আমাদের ভায়
( সক্ষ বৃদ্ধি পণ্ডিত ) ভিন্ন অন্ত কে জানিবার যোগ্য হয় ? অর্থাৎ
শিক্ষাত্মা ত্র্বিজ্ঞেয়।

বিহিরিস্তশ্চ ভূতানাং অচরং চরমেব চ। স্ক্রেস্বাৎ তদবিভ্রেয়ং দ্রস্থং চাস্তিকে চে তৎ॥ ১৩১৫

সেই আত্মা সকল প্রাণীর দেহের বাহিরে ও অন্তরে বিশ্বমান।
চরাচর অর্থাৎ স্থির ও গতিশীল সকল বস্তুই তিনি। যেমন
রজুতে সর্প প্রতিভাত হয়, বাস্তবিক রজ্জু ভিন্ন আর কোন
পদার্থ হইতে পারে না, সেই প্রকার সেই সৎ ব্রক্ষে কল্লিভ

যাবতীয় বস্তুই সেই ব্রহ্ম ছাড়া অন্ত কিছুই হইতে পারে না! তবে চরাচর সকল বস্তুকে — এই ব্রহ্ম—এই ভাবে সকলে বুঝিতে পারে না কেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, আকাশ বেমুন স্ক্রাপী হইলেও স্ক্র্ম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ স্ক্র্ম বলিয়াই ব্রহ্ম স্বীয় রূপে জ্বেয় হইয়াও অবিজ্ঞেয় হইয়া থাকে।

জ্বিধান তাহাদের নিকট কিন্ত বিধানের ব্রহ্ম অতি নিকট, কারণ তাঁহারা নিজরূপে আত্মাকে সর্বাদা প্রত্যক্ষ্ করিয়া থাকেন।

শ্ৰুতি বলেন,—

বেমন একই অগ্নি লোক মধ্যে অফুপ্রবিষ্ট হইয়া দাহাবস্তর ভেদাকুদারে তাহাদের প্রত্যেকের রূপ বিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ দাহাবস্ত ভেদে বছবিধ হয়, তদ্রেপ দর্বভূতের অস্তরে যে একই আ্লা, ভাহা অতি সক্ষা বলিয়া দর্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়া, তৎ তৎ দেহ সদৃশ্ধ হন, এবং বাহিরে ও স্বীয় অবিকৃতরূপে আকাশের স্থায় বিশ্বমান থাকেন।

অবিভক্তং চ ভূতেরু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূত ভাষ্ঠ চ তল জেয়ং গ্রাসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৩/১৬
সেই জেয়ে ব্রন্ধ আকাশের ন্তায় সকল প্রাণীতেই অবিভক্ত ভাবে বিশ্বমান থাকিয়াও যেন প্রতি দেহে বিভক্তের ন্তায় প্রতীত

# শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

হন। ইহার কারণ এই যে, দেহেতেই তাঁহার প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্ম জগতের স্থিতিকালে ভূতগণকে ধারণ করেন, প্রালয়কালে গ্রাস করেন, আবার স্প্রেকালে সকল বস্তকে স্থি করেন। যেমন প্রক্রন্ত রুজ্জু মিথ্যা কল্লিত সর্পের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রালয়ের কারণ, সেইক্লপ আত্মাই এই অবিভা কল্লিত প্রাপ্রেক উৎপত্তি স্থিতি ও প্রালয়ের কারণ।

জ্যোতিধামপি তজ্জোতিস্তম**স:** পরস্চাতে।

জ্ঞানংজেয়ংজ্ঞান**গম**ংহাদি দ্রতে বিষ্ঠিতন্॥ ১৩।১৭

এই জ্ঞের বস্তু সূর্যা চন্দ্রাদি দীপ্রিময় বস্তুর ও জ্যোতি:।

অজ্ঞানরূপ তম: ইইতে পর, অর্থাৎ অজ্ঞান তাহাকে স্পর্শ করিতে
পারে না। এই আত্মাই জ্ঞান, ইহাই জ্ঞানের বিষয়, ইহাই

জ্ঞানের ফল। এই তিনটী বস্তুই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অর্থাৎ
বৃদ্ধিতে প্রতিভাত হইয়৷ থাকে।

শ্রুতি বলেন,---

ন তত্র স্থায়ে ভাতি ন চক্রতারকম্ নেমা বিদ্যাতো ভাত্তি কুতোহমগ্নি:। তমেন ভাত্তমন্তভাতি সর্বাং তত্ত ভাসা স্বামিদং বিভাতি॥

সেই আয়ভূত ব্রহ্মকে সর্বাবভাসক হর্যা প্রকাশ করে না, চন্দ্র বা তারকা প্রকাশ করে না, তদ্ধপ এই বিহাৎগণ ও তাহাকে প্রকাশ করে না; আমাদের দৃষ্টি গোচর এই যে অগ্নি তাহা কি করিয়া তাহাকে প্রকাশিত করিবে ? এই যে আদিত্যাদি সকল দীপ্রিদান করে, তাহা দীপ্যমান প্রমেশ্বরেরই প্রকাশের সাহায্যে অপ্রকে প্রকাশ করে।

জ্ঞোবস্ত ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া, শ্রীভগবান, স্টেস্থিতি প্রলয়ের কারণ ব্রদ্ধের ত্রিগুণাত্মিকা মাযাশক্তি বা প্রকৃতির বরুণ বলিতেছেন,—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধানাদী উভাবপি। বিকারাংশ্চ গুণাংশ্যৈতব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান॥ ১৩৷১৯

ঈশবের হুইটা প্রকৃতি, অপরা ও পরা, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি ও পুরুষ। এই উভয় প্রকৃতিই অনাদি। ঈশর ও নিভা, প্রকৃতি পুরুষও নিভা। এই প্রকৃতি দ্রের সাহায়ে ঈশর জগতের স্পষ্ট হিতি ও প্রলরের কারণ হুইয়া গাবেন। প্রকৃতি —যাহা ঈশবের ত্রিগুণাত্মিকা মায়া শক্তি, সেই প্রকৃতি বা মায়া হুইতে দেহ ইন্দ্রিয় মন বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত বিকার এবং ম্বথ তঃথ মোহ প্রভৃতি গুণ সকল উৎপন্ন হুইয়াছে। ইহারা সকলেই প্রকৃতির পরিণাম।

কার্য্য কারণ কর্ত্ত্বে হেতু: প্রকৃতিরুল্যতে। পুরুষ: স্থপ হঃখানাং ভোক্তুত্বে হেতুরুচ্যতে। ১০।২০

পঞ্চ সুনভূত ও একাদশ ই জিয় এই যোড়শ বিকারকে কার্যা বলে এবং পঞ্চ স্ক্রভূত, অহলার ও বৃদ্ধি এই সপ্ত বিকারীকে কারণ বলে। প্রকৃতিই এই কার্যা ও কারণের হেতু অর্থাৎ ইহাদের আরম্ভক কারণ। ফলে, প্রকৃতিই কার্য্য কারণ ও কর্ভ্ড ক্লপে সংসারের কারণ। পুরুষ অর্থাৎ জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি, তিনিই ভোক্তা অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম যে স্থগত্বং তাহার

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

ভোগের অর্থাৎ উপলব্ধির হেড়ু। স্থুখ ছঃখের ভোগই সংসার। এই স্থুখ ছঃখের ভোক্তবই পুরুষের সংসারিত।

পুরুষ: প্রকৃতিছো হি ভুঙ্কে প্রকৃতিছান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোহশু সদসদ্ যোনি ছন্মস্ক ॥ ১৩।২১

ভোক্তা পুরুষ "প্রকৃতিস্থ" হইয়া অর্থাৎ কার্য্য কারণক্রপে পরিণত প্রফৃতিকে ক্ষবিদ্যাকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া, প্রকৃতিজ্ঞাত সুথ হ:খ মোহাত্মক গুণ সমূহকে ভোগ করিতে সমর্থ হয়। প্রাকৃতিজ্ঞ গুণের ভোগ কি প্রকার ? আমি মুখী, আমি ছঃখী, আমি মৃঢ়, আমি পণ্ডিত, এই প্রকার ভাবে যে জ্ঞান তাহাই প্রকৃতিজ্ঞ গুণের ভোগ। স্থুখ চঃখ মোহ রূপ গুণে যে সঙ্গ অর্থাৎ আত্মভাব তাহাই সংসার উৎপত্তির কারণ। এই স্থুথ চঃথ ভোক্তা পুরুষের, সংসারে সংযোনি অর্থাৎ দেবযোনি ও অসৎ-যোনি অর্থাৎ পশু প্রভৃতি যোনি এবং সদস্ৎ অর্থাৎ মনুষ্যযোনি, ্এই সকল যোনিতে যে জন্মলাভ হয়, তাহার কারণ "গুণস্তু"। "প্রক্লতন্তা" অর্থাৎ অবিদ্যা এবং 'গুণসঙ্গ' অর্থাৎ কামনা এই ছইটী বস্তুই সংসারের কারণ। এই ছুইটীকে বর্জন করিতে হুইবে। 🗝 🗷 ছইটীর নিবৃত্তির কারণ—সন্ন্যাস সহক্ত জ্ঞান ও বৈরাগ্য। সেই জ্ঞান কি ?—"যাহাকে জানিয়া মোকলাভ করিতে পারা 🕬 বায়।" সেই জ্ঞানলাভের উপায়—নেতি, নেতি,—এক্ষের ধর্ম যে 'প্রকাশ' তাহা জগতে আরোপ না করা।

সেই পরমাত্মার একণে দাকাৎ নির্দেশ করা হইতেছে— উপদ্রন্থামূমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বঃ। পরমাত্মেতি চাপ্যাক্তো দেহেহ্দ্মিন্পুরুষঃ পরঃ॥ ১৩।২২

সৈই পরমাত্মা কিরূপ ?—তিনি 'উপদ্রন্তা'—নিকটে থাকিয়া 🚨 যে দেখে অথচ নিজে ব্যাপত হয় না, তাহাকে উপদ্ৰন্তা বলে। আত্মা সকলেরই অন্তঃস্থিত এবং সেইজ্বল আত্মা সমীপে থাকিয়া. আত্মভাবে অধিষ্ঠাতা হইয়া, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের যে সকল ব্যাপার হইতেছে তাহা দেখিয়া থাকেন মাত্র, কোন কার্য্যে স্বয়ং লিপ্ত হন না: এই কারণে আত্মাকে উপদ্রপ্তা বলা যায়। 'অফুমন্তা'— অর্থাৎ আত্মা, দেহ ও ইন্দ্রিয় ব্যাপারে ব্যাপ্ত না হইয়া, যেন অনুমোদন করিতেছেন—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে কোন সময়ে নিবারণ করেন না—এই ভাবে ব্যাপত বলিয়া আনাততঃ প্রতীত হয়। তিনি 'ভর্তা'—অর্থাৎ চৈত্রসময় আত্মা, দ্বড দেহ-ইন্দ্রিয়-মনকে আপনার চৈত্যভাদ দারা প্রকাশ করিয়া যে স্বরূপের অবধারণ করেন তাহাই 'ভরণ'। আত্মা এইরূপে ভরণ করেন বলিয়া 'ভর্তা'। তিনি "ভোক্তা" : চৈতগ্রই আত্মার স্বভাব : এই নিতা চৈত্তভামর স্বভাব বশতঃ, আত্মা, বদ্ধির স্থুও তঃখ মোহ**াররপ সর্ব্ধ**-বিষয়িণী বুত্তিকে যেন নিজ চৈত্ততান্ত করাইয়া প্রকাশ করিয়া থাকে: এইজন্ত আত্মাকে 'ভোক্তা' বলা যায়। আত্মাই 'মহে**থর'**' —মহান এবং সম্বর অর্থাৎ তিনি সকলেরই আত্মা এবং স্ব**তম**্য আত্মাই "পরমাত্মা"--দেহ হইতে বৃদ্ধি পর্যান্ত সমস্ত অচেতন হইলেও, যে আত্মার চৈত্ত্তশক্তি প্রভাবে চৈত্ত্যযুক্ত ও "আত্মানী এই ভাবে বাবহার গোচর হয়' সেই আত্মাই "পরমাত্মা" বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। দেহের সহিত অভিন্নভাবে ব্যবহার বোচর হইলেও এই আত্মাই "পরমাত্মা" বলিয়া এই দেহেই উজ্জ হয়। সেই আত্মাই অবাক্ত হইতে 'পর', অর্থাৎ বিলক্ষণ 'উত্তর

### শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

পুরুষ'। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—'আমাকেও এই দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও'।

ব্রন্দের পরপ সম্বন্ধে শ্রীরামক্বফের উক্তি,—

"বেদে আছে সচিদানদ ব্ৰহ্ম। ব্ৰহ্ম এক ও নয় চুই ও নয়, এক চুইয়ের মধ্যে। 'অস্তি'ও বলা যায় না, 'নান্তি'ও বলা যায় না—তবে অস্তি নান্তির মধ্যে। এই অস্তি নান্তি, প্রেক্তির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে অস্তি নান্তি চাড়।

"যিনি সং তাঁব একটা নাম এক। সেই সং প্রাণ ব্যানিতা তিন কালেই আছেন, আদি অন্ত রহিত। তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না,—হদ্ধ বলা যায়, তিনি হৈতিয়া স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ। অগং অসুনিতা, তিনিই নিতা। জগং ভেল্কি স্বরূপ। বাজীকরই সত্যা, বাজী-করের ভেল্কি অনিতা। বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সতা জগং মিথ্যা— আমি আল্বালা কিছু নই—আমি সেই ব্রহ্ম।"

"ব্রহ্ম—গুদ্ধ আয়া — নির্লিপ্ত । তাঁতে মায়া বা হ্রবিদ্যা আছে । এই মায়ার ভিতর ভিন গুণ আছে—সর, রজঃ, তমঃ । যিনি গুদ্ধ আয়া তাঁতে এই তিন গুণ রয়েছে অথচ ডিনি নির্লিপ্ত : ব্রদ্ধ আকি শবং ।"

"ব্রেজার িতর বিকার নাই—তবে শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সন্ধ রঞ্জ: তম: এই তিনগুণ শক্তিরই গুণ। ব্রহ্ম, সন্ধ রজ্ঞ: তম: এই তিন গুণের অতীত। ডিনি গুণাতীত মায়াতীত। ব্রহ্ম—তিনি বিদ্যা অবিদ্যার পার। বিদ্যা মায়াও অবিদা মায়া তুই যেরই অতীত।
এই জগতে বিদ্যা মায়া, অবিদ্যা মায়া তুইই আছে—
জ্ঞান ভক্তি আছে, আবার কামিনীকাঞ্চন ও আছে।
সং আছে অসং ও আছে, ভাল আছে আবার মন্দও
আছে, কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। বায়ুতে স্থগত্ম তুর্গত্ম পাওয়া
যায় কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। তাল মন্দ জীবের পক্ষে, সং
অসং জীবের পক্ষে, তার ৭তে কিছু হয় না। স্থ্য তঃথ
পাপ পুণা এ সব আত্মার কোন অপকার কর্ত্তে পারে।
বিষন ধোয়া দেয়াল ময়লা করে কিন্তু আকাশের কিছু
কর্ত্তে পারে না। সাপের ভিতর বিষ আতে, অলকে
কামভালে মরে যায়—সাপের কিছু হয় না।"

"ব্ৰহ্ম কি মুখে বলা যায় না। সৰ জিনিষ উচ্চিই হয়ে গৈছে; বেদ প্রাণ হত্ত ষড়দর্শন—সব এঁটো হয়ে গৈছে—মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—ভাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিষ কেবল উচ্ছিই হয় নাই—াস জিনিষটো ব্ৰহ্ম। ব্ৰহ্ম যে কি, আছে প্যান্ত কেই মুখে বল্তে পারে নাই।"

"গুদ্ধ আয়া নিজ্ঞির। ামন চুমুক পাথর অনেক দুরে আছে কিন্তু ছুঁচ নড়ছে। চুম্বক পাথর চুপ করে আছে— নিজ্ঞান

"শুদ্ধ আত্মা নিরাকার, দেখা যায় না। জলে লবণ মিশ্রিত থাক্লে চক্ষের দাবা দেখা যায় না। বেদাস্ত বিচারে

# প্রীরামক্লম্ভ দেব।

ব্রহ্ম—নিশুণ। তিনি বাক্য মনের অতীত, মন বুদ্ধির ছারা তাঁকে ধরা যায় না। তাঁর কি স্বব্ধ মূথে বলা যায় না। মনের লয় হলে তবে অফুভবে বোধে বোধ হয়—আর 'অতি' মাত্র জানা যায়।"

"যিনি গুদ্ধ আত্মা তিনি মহাকারণ। স্থুল কারণ মহাকারণ। পঞ্চত স্থুল মন বৃদ্ধি অহঙ্কার বা আত্মাশক্তি সকলের কারণ, ব্রহ্ম বা গুদ্ধ আত্মান কারণ। এই গুদ্ধ আত্মাই আমাদের স্বর্ধণ। জ্ঞান কাকে বলে ?—এই স্বস্বর্ধণকে জানা, আর তাঁতে মন রাখা, এই গুদ্ধ আত্মাকে জানা। আমিই সেই গুদ্ধ আত্মা এটা জ্ঞানীর মত।"

"বেদান্ত বিচারে সংসার মায়াময়—স্বপ্নের মত স্ব মিথাা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষী স্বরূপ—জ্যাগ্রত স্থপ্ন স্বযুপ্তি তিন অবস্থারই সাক্ষী স্বরূপ। স্থপ্ন ও যত স্তা, জাগরণ ও সেইরূপ স্তা। এক নিতাবস্ত —সেই আত্মা। জাগ্রত স্থপ্ন স্বযুপ্তি এই তিন অবস্থা জ্ঞানীরা উড়িয়ে দেয়।"

"তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন। অন্তরে তিনিই আছেন—তাই বেদে বলে তুজুমিন।' আর বাহিরে ও তিনি—মায়াতে দেখাছে নানাক্রপ; কিন্তু বস্ততঃ তিনিই রয়েছেন। তাই নাম ক্রপ বর্ণনা করবার সময় বল্তে হয় ও তৎসং। তত্ত্তান মানে আত্মজ্ঞান। তং মানে প্রমাত্মা তং মানে জীবাত্মা আর প্রমাত্মার এক জ্ঞান হলে তত্ত্তান হয়।" (ক)

জ্ঞানপথে এই ব্ৰহ্মজ্ঞান কিন্ধপে লাভ হয়, শ্ৰীরামকৃষ্ণ তাহাই বলিতেছেন,-

সে—নেতি, নেতি, এই বিচার করে। ত্রহ্ম সতা জ্বগৎ
মিথাা এই বিচার। ত্রহ্ম এ নয়—ও নয়, জীব নয়,—
বিচার জ্ঞানার বোধ: আমিও
মিথাা, জগৎ ও মিথাা—সপ্লবৎ। ত্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা
—ত্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথাা,—নাম রূপ এসব স্থপ্পবং।" ক)
"ত্রহ্ম সত্য, জ্বগৎ মিথাা, এই বোধ ঠিক হলে, মনের
লায় হয়—সমাধি হয়। বিচার কর্ত্তে কর্ত্তে যথন মন
স্থির হয়, মনের লায় হয়, সমাধি হয়, তথন ত্রহ্মজ্ঞান।
মনের নাশ হলেই, অহংনাশ হয়,—যেটা 'আমি' 'আমি'
কচ্চে। মনের নাশ হলে, স্কল্প বিকল্প চলে গেলে, সমাধি

"জ্ঞানী জ্ঞানযোগ ধরে আছে— সে ব্রন্ধকে জ্ঞানতে চায়।

হয়। সমাধিস্থ হলে ব্ৰক্ষজান হয়,—ব্ৰক্ষদৰ্শন হয়। তাঁকে লাভ হলে, তাঁতে সমাধিস্থ হলে, জ্ঞান বিচার আর থাকে না। জ্ঞান বিচার আর কতক্ষণ ?—যতক্ষণ আনেক বলে বোধ হয়; যতক্ষণ জীব জগৎ আমি তুমি এসব বোধ থাকে। যথন ঠিক ব্ৰশ্বনো হয় তথ্য চপ হয়ে যায়।"

"যতক্ষণ মনের ধারা বিচার ততক্ষণ নিত্যেতে পৌছান যায় না। মনের ধারা বিচার কর্ত্তে গেলেই জগৎকে ছাড়বার যো নাই—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শন্ধ,—ইন্দ্রিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়বার যো নাই। বিচার বন্ধ হলে, তবে ব্ৰহ্মজ্ঞান। এ মনের ধারা আত্মাকে জানা যায় না।

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

আত্মার দারাই আত্মাকে জানা যায়। শুরুমন, শুরুবুরি শুরুআত্মা একই।"

"জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে, তিনি যে কি মুখে বলতে পারে না,--সাক্ষাৎকার হলে ও মুখে বলা যায় না। ব্রন্ধের উপমা ব্রন্ধ, আর কিছুই নাই। নেতি, নেতি করে যা বাকি থাকে, আর যেথানে আনন সেই ব্রন্ধ। একটা মেয়ের স্বামী এসেছে। সেই স্বামী অন্ত অন্ত সমবয়ক্ষ ভোকরাদের সহিত বাহিরের ধরে বদেছে। এদিকে ঐ মেয়েটা ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা জ্বানলা দিয়ে দেখ ছে। তারা বর্টাকে চেনে না—ঐ মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা কচ্চে—ঐতী কি তোর বর ৪ তথন সে একট হেসে বলছে—না। আর একজনকে দেখিয়ে বলছে—ঐটী তোর কি বর ? সে আবার বলছে—না। আবর এক জনকে দেখিয়ে বলছে—এটা কি তোর বর ? সে আবার বলছে—না। শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা কল্লে—এটা তোর বর ? তথন সে হাঁও বল্লেনা, নাও বলে না—কেবল একটু ফিক করে হেসে চুপ করে রইল। তথন সমবয়স্কারা বুবালে যে ঐতীই তার সামী। যেখানে ঠিক ব্ৰহ্মজান, সেথানে চুপ।"

"বেদান্ত বিচারের শেষে রূপ টুপ উড়ে যায়। ্যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে ততক্ষণই ঈথরের রূপ দর্শন, আর ঈথরকে বাক্তিবলে বোধ সম্ভব হয়। বেদান্ত বিচারের শেষ দিরান্ত এই—ব্রু সভা আর নাম রূপ

জগৎ মিগা। তথন ঈশবকে ব্যক্তিবলে বোধ হয় না। कि जिनि भूरथ वना योग्र ना । (क वन्तर ? यिनि वन्तरन তিনিই নাই, তাঁর আমি খঁজে পান না। বৃদ্ধ কি মুখে বলবার শক্তি থাকে না। তখন ত্রগ্ন-নিগুণ। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন বৃদ্ধির দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। লুণের ছবি সমুদ্র মাপুতে গিছিল-কভ গভীর জল তাই খবর দেবে। থবর দেওয়া আর হলো না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া—কে আর খবর দিবেক ? 'আমি' রূপ লুণের পুতুল সচ্চিদানন্দ সাগরে! গেলে এক হয়ে যায়—আর একটু ও ভেদবৃদ্ধি থাকে না।"। "নেতি, নেতি অর্থাৎ এসব মায়া, স্বপ্লবৎ—এই বিচার জ্ঞানীরা করে। এই জগৎ নেতি, নেতি—মায়া। জগৎ যথন উডে গেল, বাকি রইল কতকগুলি জীব-আমি घढे, त्राराह । मान कत मनाहे। खलपूर्व घढे व्याह, जात মধ্যে সুর্যোর প্রতিবিশ্ব হয়েছে--কটা সুর্যা দেখা যাছে १ —১•টা প্রতিবিশ্ব সুর্যা, আর একটা সতা সূর্যা ত আছে। মনে কর একটা ঘট ভেঙ্গে দিলে— এগন কটা সুর্যা দেখা যায় ?—নটা, আর একটা সতা সুর্যা ত আছেই। भव घरे ভেঙ্গে **पिटन कि था** कि ?— এक है। रूपा ?— ना, कि .থাকে তা মুখে বলা যায় না—যা আছে তাই আছে। প্রতিবিম্ব সুর্যা না থাক্লে, সত্য সুর্যা যে আছে কি করে জানবে ? সমাধিত হলে, অহংতর নাশ হয়। সমাধিত্ ব)জি নেমে এসে কি দেখেছে মুথে বলতে পারে না।"

### **बितामकृष्ठ** (प्रव।

\*চৈতভালাভ না কলে চৈতভাকে জানা যায় না।

বিচার কতক্ষণ ?—যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়।

শুধু মূথে বল্লে হবে না—এই আমি দেথ ছি, তিনি সব

হয়েছেন। তাঁর রূপায় চৈতভালাভ করা চাই। চৈতভা
লাভ কল্লে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভূল হয়ে যায়,
কামিনীকাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বীয়

কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না, বিষয় কথা শুন্লে কট

হয়। চৈতভালাভ কল্লে তবে চৈতভাকে জান্তে পারা

যায়।" (ক)

জ্ঞানপথে বিচারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানী ধ্যানযোগ অবলম্বন করেন। ধ্যানযোগে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তিনি বলিয়া-ছেন,—

"ব্ৰহ্মজ্ঞানীর অবস্থা সম্বন্ধে বেদে সপ্ত ভূমির কথা আছে।
এই সাত ভূমি মনের স্থান। যথন সংসারে মন থাকে,
তথন লিঙ্গ গুন্থ নাভি মনের স্থান। মনের তথন উর্দ্ধ
দৃষ্টি থাকেনা—কেবল কামিনীকাঞ্চনে মন থাকে। মনের
চতুর্বভূমি হাদ্য—তথন প্রথম চৈত্ত্য হয়েছে, আর
চারিদিকে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তথন আর নীচের দিকে
মন যায় না। মনের পঞ্চমভূমি কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে
উঠেছে, তার অবিভা অজ্ঞান সব গিয়ে ঈশ্বরীয় কথা বই
অভ্য কোন কথা গুন্তে বা বল্তে ভাল লাগে না। মনের
ঘঠভূমি কপাল। মন দেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয়
ক্রপ দর্শন হয়। ভূথনও একটু 'আমি' থাকে। সেই

ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপ দর্শন করে উন্মন্ত হয়ে সেইরূপকে লপ্প আর আলিগন কর্ত্তে যায় কিন্তু পারে না। শিরো-দেশ সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয়—সপ্তম ভূমতে মনের নাশ হয়, ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়—কি বোধ হয় মুথে বলা যায় না। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না—সর্বদা বেঁত্স, কিছু খেতে পারে না, মুথে তুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ নিনে মৃত্য়। এই ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা।" (ক)

প্রীরাশক্ষের ব্রহ্ম দর্শন করিবার নিমিত্ত অবৈতমতে সাধন ব্যাপার, সাধারণ মানব বৃদ্ধির অসমা, সাধন পথে তুলনা হীন। কি নৈটিক ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থাবলম্বা, কি ভিক্ষ্কাশ্রমী সকলেই সর্ববাসনা নির্মান করিয়া, সর্ববিচাগী হইয়া, নিজ্জন অরণ্যে কত বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনা করিয়া, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতেন, শাল্পে এরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। বৈরাগ্য মূর্ত্তি ভগবান্ বৃদ্ধদেব যড়বর্ষকাল বিবিধ ধ্যানযোগ আশ্রম করিয়া অবশেবে বৃদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বণিত আছে। জ্ঞান মূর্ত্তি ভগবান্ শঙ্কব প্রবর্তিত অবৈতপন্থী সাধক, সমস্ত জীবন সাধনা করিয়া কলাচিৎ কেহ নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু শ্রীরামক্ষের শ্রীমুথ কথিত উক্তি,—

> "ক্যাটা , তোভা পুরীকে তিনি ক্যাটা বলিতেন) বেদান্তের উপদেশ দিলে—তিন দিনেই সমাধি! মাধবী তলায় ঐ সমাধি অবস্থা দেখে সে হত বৃদ্ধি হয়ে বল্ছে—আরে! এ কেয়ারে!" (ক

### শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

তত্র সাধনার আরন্তে, ইপ্টমন্ত্র শ্রবণ মাত্র, ইপ্ট ভাবে তন্মর হইরা, ইপ্টবং দেহ মনের পরিণতি এবং ধাানযোগে তিন দিনে, নির্বিকল্প সমাধির দৃষ্টান্ত অভাবধি কোন শাস্ত্রকার ও সাধন উপদেষ্টা কল্পনায় ও ধারণা করেন নাই! জড় বুদ্ধি আমরা এই অলোকিক ব্যাপারের বর্ণনা কি করিয়া করিব।

ধ্যানাবস্থায় কি অনিব্য়চনীয় অনুভব তিনি করিয়াছি**লেন তাহা** আভাসে মাত্র ব্যক্ত করিয়াছেন,—

> 'ফাণ্টা জানীর ধ্যানের কথা বল্তো—জলে জল্, অধাে উর্দ্ধ পরিপূর্ব; জীব যেন মান, সেই জলে আনন্দে সাঁতার দিছেে! ঠিক ধ্যান হলে এইটা স্ত্যুদেখ্বে। জ্ঞানীর ধ্যান আর এক রক্ম জান ?—অনস্ত আকােশ, তাতে পাথী আনন্দে উড্ছে—পাথা বিস্তার করে!—চিদাকাশে আআলা পাথী—পাথী খাঁচায় নাই; চিদাকাশে উড্ছে— আননদ্ধরেনা!" (ক)

এই অন্ত্ৰুত কথার মর্ম্ম কে ব্ঝিবে ? সেই অহংজ্ঞান শৃ্ষ্ঠ সমাধি অবস্থায় তিনি কি অনুভব করিয়াছিলেন তাহা তিনি মুখে বলিতে পারেন নাই। তাঁহারই উক্তি,—

> "পূর্ণ জ্ঞানের পর—অভেদ। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্বিংশতি তথা ছেড়ে চলে যেতে হয়—অহং তত্ত্বও থাকেনা।"

> "সমাধিতে কি হয় মূপে বলা যায় না—নেমে এসে একটু আভাসের মত বলা যায়। যখন সমাধি ভঙ্গের পর ওঁ, ওঁ বলি, তখন আমি একশো হাত নেমে এসেছি! ব্রহ্ম, বেদ

বিধির বার—মুখে বলা যায় না! সেখানে আমি, তুমি নাই!" (ক)

তাঁহার নিক্কিল্প সমাধি ভঙ্গ হইবার পর, প্রীমৎ তোতাপুরী অভ্তপূর্ব্ব সমাধি ব্যাপার দর্শন করিয়া, প্রীরামরুষ্ণের অলৌকিকত্ব অবধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত ব্রিয়ানিজ সকল্পিত পরিব্রাজনে যাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের ইচ্চা প্রকাশ করিলেন। শীরামরুষ্ণ বলিতেন,—

"কথাভনে আমার ভাষাবস্থা হয়ে গেল। আমি সে অবস্থায় বল্লাম—বেদাস্ত বোধ না হলে ভামার থাবার যো নাই। তথন রাত দিন তার কাছে কেবল বেদাস্ত। বামনী বল্ত—বাবা, বেদাস্ত শুনো না, ওতে ভোমার ভক্তির হানী হবে!" (ক)

পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী কালীবাড়ীতে গার মাস অবস্থান করিয়া, শ্রীরামরফকে বেদান্ত শুনাইয়াছিলেন। এই দার্যকাল শ্রীরামরুফ সঙ্গলাভে বেদান্তবিদ্ ঘোর অবৈতবাদা পুরিস্পী অবশেষে ভক্তিমার্গে বিশ্বাসী হন, এবং ভক্তি পূর্বক মহামায়ার সাকার মূর্ত্তির পূজা করিয়া, জাঁহার আন্তরিক সাকার বিদেষ পরিহার করেন।

এ সময় তাঁহার আর একটা সাধনের কথা আমরা ভানিতে পাই। কর্যোদ্যের সহিত তাঁহার চকু দিবাকরে সংযুক্ত হইত এবং ক্যাদেবের গতি অনুসরণ পূর্বক োহার দৃষ্টি আকাশ মণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া, অন্ত গমন সময় প্র্যান্ত তাহাতে সংক্ত থাকিত। এ সাধনার উদ্দেশ্য তাঁহার কি ছিল, তাহা

## জীরামকৃষ্ণ দেব।

আমরা বৃছিতে অক্ষম। কিন্তু রাজ্যোগ মতে এরপ সাধনায় বিশেষ বিভৃতি লাভের কথা উল্লিখিত আছে। ভগবান্ প্রঞ্জাল বলেন,—"ভবন জ্ঞানং স্থোঁ সংযমাৎ—স্থোঁ চিত্ত সংযম করিলে ভবন কোষ জ্ঞানা যায়।" ভাষ্যকার ইহার এরপ ব্যাথা করেন,—যে তেজামগুলকে আমরা হুয়া বলি, যোগী ঐ তেজামগুলে স্ব্যানাড়ী সংযুক্ত করিয়া সমাহিত হন। এই নিমিত্ত হুয়া মগুলের নাম "স্থায়া ভার" এবং স্ব্যানাড়ীর নাম "স্থা ভার"। যোগী ঐ ভৌতিক জ্যোতিংকে ভিত্ত সংযম করিয়া যতদূর উহার আলোক প্রসারিত হয়, ততদূরই জ্ঞানিতে পারেন। স্থোর আলোক যতদূর উদ্ধা সংগ্রান্থ আছে, ততদূরই ভ্রবকোষ। যোগিগণ স্থাসংযম ভারা ভ্রনকোষ অর্থাৎ ভূর্লোক ভ্রবকোক ও পঞ্চ সর্গলোক এবং অবীচ্যাদি সপ্র নিম্ন বা নরক স্থান এবং তদ্পুর্থি ভাষার বস্তু প্রভাক করিতে সমর্থ। যাহারা যোগী নহেন তাহারা কেবল আপনার জন্মস্থান মাত্র জ্ঞানিতে পারেন, অন্য কিছুই জ্ঞানিতে পারেন না। \*

শুনা যায়, পুরিড়ী প্রস্থান করিবার পর, খ্রীরামরুষ্ণ পুনরায় নির্কিকল্প সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন। এবার সমাধিস্থ হইয়া আহার নিক্রা শূল নিশ্চেষ্ট জড়বং অবস্থায় একাদিক্রমে ছয় মাস কাল অবস্থান করেন। আহারাভাবে প্রাণ ধারণ অসম্ভব বৃথিয়া, সে সময় কোন আগন্তক সাধু তাঁহার দেহে কঠোর প্রহার প্রকে কথঞিং চৈত্ত সম্পাদন করাইয়া সামান্ত হ্যমাত্র পান করাইতে পারিতেন। এক্রপে সেই সাধুর বিশেষ

शाउक्षन पर्नन - कानोवद्र त्वनास वाशीन ।

প্রেয়ার কেইরকা সম্ভব ইইয়াছিল। এই অবস্থার শেষভারের ভাঁহার উদরামর রোগের স্ত্রপাত হয় এবং পীড়ার যন্ত্রণার তীব্রতা বশত:ই ক্রমে তাঁহার দেহজানের উদয় হইয়াছিল।

এই দীর্ঘকাল ব্যাপী নির্বিকল্প সমাধি যোগে অবস্থার বিধানান্ত্র অসন্তব বলিয়া বর্ণিত আছে। কারণ, এ অবস্থায় আহারাভাবে ও সহজ শ্বাসাদি ক্রিয়ার বিপর্যায়ে একুশ দিনের অধিক দেহ রক্ষা হয় না। শ্রীরামক্ষের নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় ছয় মাস কাল যে সাধুর চেষ্টায় দেহ সঞ্জীব ছিল, তাহা ভগবানের বিশেষ উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

স্থার্থ সমাধির পর তাঁচার অবৈতভাবের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "পাথীর বাসা যদি কেউ পুড়িয়ে দ্যায়, সে উড়ে উড়ে বেড়ায়, আকাশ আশ্রয় করে। দেহ-জগৎ যদি ঠিক মিথাা বোধ হয়, তাহলে আত্মা সমাধিত হয়। আগে ঐ জ্ঞানীর অবস্থা ছিল। তারপর তিনি মনকে নামালেন; ভক্তি ভক্তে মন রাখিয়ে দিলেন।

বাল্যকালে প্রথম যথন তাঁহার ঈশ্বীয়রপ দর্শন হয়, তথন।
তাঁহার সহজ্ঞ ভক্তি-শুদ্ধ-চিত্ত ভাব সমাধি মগ্ন হইয়া, তাহা
প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সে সময় ঈশ্ব দর্শনের জ্ঞা কোন বিশেষ
সাধনা তাঁহাকে করিতে হয় নাই। যথন ভগবান্লাভের নিমিত্ত
ব্যাকুল হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার সাকাৎ দর্শন
হইয়াছিল—ভক্তের সন্তণ ঈশ্বর, জার তাঁহার অবতার লীলা।
তিনি তথন প্রেমের চক্ষে চিন্ময় সীতারাম রূপ, রাধার্যুক্তরপ,

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

**জীগৌরাঙ্গরূপ নানাভাবে দেথিয়াছিলেন। সেই ষটড়শ্ব্যাপূর্ণ,** সর্বদোষ বিবর্জিত, সর্বাদলা ণাধার ভগবান, অবশেষে তাঁহাকে স্কৃত্ত শিবশক্তি স্মিলিত অভেদ-চৈত্ত ক্লপে দুর্শন দিয়া তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করেন। এ সময় ভক্ত ও ভগবানে ভেদ, "আমি" ও "তুমি" ভেদ, তুমি প্রাভৃ, আমি দাস, তুমি পূর্ণ আমি আংশ—এই ভেদ বৃদ্ধি, পূর্ণ মাত্রায় তাঁহাতে বিল্পমান ছিল। তিনি ভগবানকে দুর হইতে কখন বিশেষ সাকার রূপে, কখন তাঁহাকে সর্বভূতে নিবিংশ্য অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান দর্শন করিয়া-ছিলেন। ইহাই তাঁহার পুরাণ মতের সাধন। পুরাণ মতের সাধনায় তিনি দৈতভাবে ও বিশিষ্টাদৈত ভাবে,—উভয় ভাবেই সিদ্ধ হন। অতঃপর, যে মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধজীব অবশ হইয়া, সংসার চক্রে নিয়ত ভাষামান, থাহার রূপা ভিন্ন মোক্ষ লাভের অন্ত কোন উপায় নাই, দেই মহামায়া আতাশক্তির অপক্সপ রূপ দর্শনের জন্ম তাঁহার ভল্লের মহাকঠিন সাধন। তিনি সর্বশক্তি স্বরূপিণা, ভব্ধরনের বন্ধনহারিণা মহামায়ার চিল্ময়া মাতৃ ক্রপ অন্তরে এবং বাহিরে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিলেন তাঁর চিনায়ী মা. বিশ্বরূপে বিলাজ করিতেছেন। এইরূপে তাঁহার ভক্তি পথের সাধনা শেষ হইয়াচিল।

তিনি विगटन,--

"ভক্ত তিন শ্রেণীর। অধম ভক্ত বলে—ঐ ঈশ্বর অর্থাৎ আকাশের দিকে দেখিয়ে গ্রায়—ঐ আকাশের ভিতর, অনেক দূরে। তারা বলে স্পৃষ্টি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা। মধ্যম ভক্ত বলে— ঈশ্বর সর্বভৃতে চৈতভারূপে, প্রাণ রূপে আছেন; তিনি অন্তর্যামী—হাদয় মধ্যে আছেন; সে হাদয় মধ্যে ঈশ্বরকৈ দ্যাথে। উত্তম ভক্ত ভাথে—ঈশ্বরই নিজে এই সব হয়েছেন—তিনিই মায়া জীব জ্বগৎ চতুৰিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন,—যা কিছু দেণ্ছি সবই তাঁর এক একটী রূপ। সে দেশে, ঈশ্বর অধ্যেউর্জ্ পরিপূর্ণ। তিনি ছাড়া আর কিছু নাই।" (ক)

দৈতবাদেব এই তিনকপ অবস্থাই স্তা, ইহাই তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভব। একটা মিথ্যা আর একটা যে সত্য তাহা নহে। সাধনের প্রথমাবস্থায় ভক্ত ভগবানকে দূরে সাকার ক্লপে দেখিতে পায়। সে দেখে ঈশ্বর সভন্ত, জগৎ সভন্ত, 'আমি' স্বতন্ত্র। ভক্ত সাধনায় মৃতই অগ্রস্থ হইতে থাকে, মৃতই ভক্তির গাঢ়তা বশত: ভগবানের নিকটবত্তী হইতে থাকে, সে তাঁহাকে ষ্ক্রিত প্রাণ রূপে প্রভাক্ষ করে। সে েগে — বাস্থাদের স্ক্রিতি —সর্বভৃতে বাস্থানের অন্তর্গামীরূপে বর্ত্তমান। ভক্তির পূর্ণাবস্থায় ভক্ত দেখিতে পায় যে, ভগবানই জ্বাব জ্বগৎ রূপে রহিয়াছেন,— সবই তার এক একটা রূপ। প্রথম অবস্থাটা পূর্ণ বৈত্বাদীর ভাব: দ্বিতীয়টী বিশিষ্টানৈতবাদীর এবং শেষ্টী শক্তিবাদীর অনুভব। বিশিষ্টাৰৈতবাদ ও শক্তিবাদ ভক্তি পথের শেষ সোপান, আার এক সি ডি উঠিলেই অবৈচেভ্মি। এই অবৈচে ভূমিতে বিশিষ্টা-বৈতবাদীর ও শক্তিবাদীর ক্ষীণ 'মামি' রূপ ভেদটুকু, 'তুমি' তে মিশিয়া যায়, অংশ পূর্ণে মিলিত হয়, দাকার নিরাকারে নিজ অস্তিত্ব ডুবাইয়া দেয়। শ্রীরামক্ষের উপমা,---

> শংগসমুদ্র, কুল কিনারা নাই—দেই জ্বলের কোন কোন ২৮৩

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

স্থানে বরক হয়েছে। বেশী ঠাণ্ডাতে বরক হয়। ঠিক সেইরূপ ভক্তি হিমে সাকার রূপ দর্শন হয়। জ্ঞাবার যেমন স্থ্য উঠ্লে বরক গলে যায়,—যেমন জল তেমনি জল, ঠিক সেইরূপ জ্ঞানপথ—বিচারপথ দিয়ে গেলে সাকার রূপ জার দাখো যায় না— জ্ঞাবার সব নিরাকার। জ্ঞান স্থ্য উদয় হওয়াতে সাকার বরক গলে গাল। কিন্তু দ্যাথ যারই নিরাকার ভারই সাকার।" ক)

নিবিকল্প সমাধি ভঙ্গের পর অবৈত ভূমি হইতে নামিয়া শ্রীরামক্ষ্ণ যথন আবার 'আমি, আমার' রাজ্যে আসিলেন, তথন উাহার সেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, ভাহাকে তিনি বিজ্ঞানীর অবস্থা ব্লিতেন। তাঁহার উক্তি,—

"ব্রন্ধজ্ঞানের পর ও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। পায়ে যদি কাঁটা কোটে, আর একটা কাঁটা আহরণ করে সেই কাঁটাটা তুলে দিতে হয়, ভার পর দিতীয় কাঁটাটা ও ফেলে দ্যায়। প্রথম অজ্ঞান কাঁটা দূর করবার জন্ম জ্ঞান কাঁটাটা আন্তেহয়, তারপর জ্ঞান অজ্ঞান হুটাই কেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান অজ্ঞানের পার। লক্ষণ বলেছিলেন,—রাম! এ কি আশ্চর্যা, এত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্ঠ দেব পুত্র শোকে অধীর হয়ে কাঁদছেন ? রাম বল্লেন—ভাই! যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞান আছে, যার এক জ্ঞান আছে, ভার অনেক জ্ঞান ও আছে, যার আলো বোধ আছে তার অক্ষকার বোধ ও আছে। ব্রন্ধ—জ্ঞান অক্ষানের পার, পার, ধর্মাধর্মের পার, শুচি অক্টেচির পার!"

"জ্ঞান অজ্ঞান হই ফেলে দিতে হয়—তাই বিজ্ঞানের প্রেয়েজন। বিজ্ঞান কিনা তাঁকে বিশেষরূপে জ্ঞানা। কাঠে অগ্নি আছে—এই বোধ, এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগ্রুনে ভাত রাঁধা ও থাওয়া ও থেয়ে হাই পুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এটা বোধে বোধ —তার নাম জ্ঞান। তাঁর সঙ্গে আলাপ করা, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্য ভাবে স্থাভাবে দাশ্র-ভাবে মধুর ভাবে,—এরই নাম বিজ্ঞান। জ্ঞাব জ্ঞাৎ তিনি হয়েছেন, এইটা দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।"

"বিজ্ঞানী নিরাকার সাকার ছই লয়, অরূপ রূপ ছই গ্রহণ করে। বিজ্ঞানী দেখে—ব্রহ্ম, অটল নিজ্ঞিয় স্থমেরুবং। আবার এই জগৎ সংসার তাঁর সন্ধ রক্ষ:তম: তিনগুণে হয়েছে। কিন্তু তিনি নিলিপ্তা। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান; যিনিই গুণাতীত, তিনিই যড়ৈম্বর্যাপূর্ণ ভগবান। এই জীব, জগং, মন বৃদ্ধি, ভক্তি বৈরাগ্য জ্ঞান এ সব তাঁর ঐশ্বর্যা। ঈশ্বর যড়ৈম্বর্যা পূর্ণ।" (ক)

অবৈতজ্ঞান লাভ করিবার পর—পুরাণ তন্ত্র ও বেদ মতে সাধন করিয়া সিদ্ধ হইবার পর, শ্রীরামরুষ্ণের বিজ্ঞানীর অবস্থা হইয়াছিল। বিজ্ঞানীর অবস্থা ও বিশিষ্টাবৈতবাদের সিদ্ধাবস্থা একই প্রকার, তবে বিজ্ঞানী অবৈত্ত্ঞান উপলব্ধি করিয়া ভক্তি-পথে অবস্থান করেন ইংাই তাঁহার বিশেষত্ব। এই বিজ্ঞানীর অবস্থা লাভ, সেই জন্ত সাধারণ সাধকের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে।

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

বিজ্ঞানীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রীরামক্লঞ্চ দেখিলেন যে বালা-কালে প্রতিমায়, শিলায়, ঘটে পটে বুক্লে, ভিন্ন ভিন্ন ক্লপে ও , ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যে "অস্তি ভাতি ও প্রিয়কে" পূজা করিয়াছিলেন, ভক্তিপথে সাধন াা সন্তণ সাকার ক্ল'ে তাঁহারই দর্শন লাভ হইয়াছিল এবং জ্ঞানপথে অখণ্ড সচিচদানল ও তিনিই। ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথ— দৈত ও অদৈত, তুইটা ভিন্ন পথ হইলেও একই গস্তব্য স্থানে তিনি পৌছিয়াছেন। তিনি দেখিলেন,—

"পূর্ণজ্ঞান আর পূর্ণভক্তি একই। নেতি নেতি করে বিচারের শেষ হলে—ব্রহ্মজ্ঞান। তারপর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে ওঠবার সময় সব সিঁড়ি একে একে ছেড়ে যেতে হয়। তার পর ছাথে যে ছাল ও যে জিনিষে তইরি—ইট চুণ স্থরকি—িস্ভিও সেই জিনিষে তইরি। জ্ঞানের পর উপর নীচে এক বোধ হয়। বিজ্ঞানী ছাপে যিনি নিগুণ, তিনিই সগুণ। জ্ঞান ভক্তি একই জিনিষ—তবে একজন বল্ছে—জল, আর একজন বল্ছে—জল,

প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতে যে অমৃশ্য ধর্ম্মচিস্তা রাশি বেদে ও স্থৃতিতে, বেদান্তে ও দর্শনে, পুরাণে ও তন্ত্রে নানা মতবাদে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে, প্রীরামক্ষণ একটা জীবনে দাধনা করিয়া দেই দকলের প্রকৃত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন। এই দকল মতবাদ লইয়া কত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, কতই বিচার বিবাদ, দর্যা ও বিদ্বোনন প্রস্তাত ইইয়াছে! বেদের কর্মা, বেদাস্তের বিচার, স্থৃতির আচার, সাংখ্যের জ্ঞান, যোগের ধ্যান, পুরাণের ভক্তি, তন্ত্রের মন্ত্র—নানা মতে নানা পথে সাধককুল প্রান্ত ও লক্ষ্য প্রই! শুধু তাহাই নহে। অবৈভবাদী হিন্দু ও বৌদ্ধ, সার্দ্ধ সহস্র বৎসর ধরিয়া কিন্ধপ পরস্পরের উৎসাদনে ও নির্যাতনে বীভৎস চেন্টা করিয়াছে ভারতের ইতিহাস তাহার সাক্ষী! আবার বৈভবাদী অবৈভবাদীকে কিন্ধপ চক্ষে দেখিতেন, পদ্মপুরাণের নিম্ন লিখিত বচনগুলি তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়,—"মায়াবাদ রূপ অসংশান্ত্র প্রক্রন্ত বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য। কলিকালে ব্রাহ্মণ রূপে আমিই মায়াবাদ প্রচার করিয়াছি। ইহাতে লোকগর্হিত শ্রুতি বাক্যের কদর্য প্রিন্ত্রন্ত বিধর্মের কথা প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরমান্ত্রার সহিত্র জ্ঞাবের ঐক্যা, ব্রহ্মের নিগুণিরূপ ইত্যাদি আমি তাহাতে বলিয়াছি। কলিকালে লোক দিগকে মুগ্ধ করিবার জন্তই জগতে এই সকল শান্ত প্রচার হইয়াছে। আমি জগতের নাশের জন্ত এই সকল অবৈদিক বেদবৎ মহাশান্ত্র রক্ষা করিতেছি।"

অপরদিকে বৈতবাদীগণের পরস্পরের ভিতর ও ঈর্ষা দেষের অসম্ভাব নাই। গ্রীরামক্লফ বলিতেন,—

"বৈষ্ণবদের একটী গ্রন্থ ভক্তমাল। বেশ বই—ভক্তদের সব কথা আছে। তবে এক ঘেরে। এক জারগায় ভগ-বতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে। শ্রীমন্তাগবতে—তাতে ও নাকি ঐরকম কথা আছে। কেশব মন্ত্র না নিশ্বেশ ভবসাগর পার হওয়া ও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমুদ্র পার হওয়া ও তা। সব মতের লোকেরা

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

আপনার মতটাই বড় করে গেছে। শাক্তরা ও বৈষ্ণবদের থাটো করবার চেটা করে। নিজেদের মত নিয়ে আবার অহন্ধার কত! ও দেশে গ্রামবালার এই সব জায়গায় তাঁতিরা আছে। অনেকে বৈষ্ণব—তাদের শ্বাশ্বা কথা। বলে—ইনি কোন বিষ্ণু মানেন,—পাতা (পালন কর্তা) বিষ্ণু?—ও আমরা ছুঁই না! কোন শিব ?—আমরা আত্মারাম শিব—আত্মা রামেশ্বর শিব মানি। কেউ বল্ছে—তামরা বৃঝিয়ে দাওনা, কোন হরি মান! তাতে কেউ বল্ছে—না, আমরা আর কেন, ঐথানে থেকে হোক্।"(ক) নানা মত ও নানা পথে-বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মথ্যত সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়, ইহা দেখাইবার জ্লুই, সনাতন ধর্ম্মের জীবস্ত উদাহরণ স্বন্ধ প্রীরামক্ষের অতিমাত্মিক সাধনা! সেই মহা-সাধনার ফল তিনি শ্রীমথ্য বিশ্বাছেন,—

'যে সমন্ত্র করেছে সেই লোক। অনেকেই এক থেছে।
কিন্তু আমি দেখি সব এক। শাক্ত বৈষ্ণব বেদান্ত মত
সেই এক্কে লয়ে। যিনিই নিরাকার তিনিই সাকার।
তারই নানা রূপ। বেদে বার কথা আছে, তন্তে তারই
কথা, পুরাণে ও তাঁরই কথা—সেই এক সচিদানলের
কথা। যারই নিত্য তাঁরই লীলা। বেদে বলেছে—ওঁ
সচিদানল ব্রহ্ম, তন্ত্রে বলেছে—ওঁ সচিদানল শিব, পুরাণে
বলেছে—ওঁ সচিদানল রুষ্ণ। সেই এক সচিদানলের
কথাই বেদ পুরাণ তন্ত্রে আছে। আর বৈষ্ণব শাস্ত্রে ও
আছে, কুষ্ণই কালী হয়েছিলেন।" (ক)

#### বেদমতে সাধন।

বেলান্তের অবৈত্ততত্ত্বর সাধন শেষ হইলে শ্রীর।মকুন্তের সনাতন ধর্মের সকল সাধনই প্রায় শেষ হইয়াছিল। তিনি বলিয়া-ছিলেন,—

"সব রকম সাধন এখানে হয়ে গেছে—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, হঠবোগ পর্যাস্ত—আয়ু বাড়াবার জন্ম।" (ক)

কিন্তু তাঁহার সার্কাকালিক, সার্কভৌমিক ও সার্কজনীন ধর্ম সাধনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আমরা সম্প্রতি সেই সর্কগ্রাসী সাধনার প্রিসমাপ্তি দেখিতে পাইব।

# স্বদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিন্তু তি সাধনা।

শীরামকৃষ্ণ সমাধি ভঙ্গের পর বিজ্ঞানীর অবস্থা লাভ করিয়া কথন 'নিত্যে' কথন 'লীলায়' অবস্থান করিতে লাগিলেন। কথন ভাব সমাধিতে 'গর্গর মাতোয়ারা' হইয়া তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান লুপ্ত হয়, কথন বা নির্ক্তিকল্প সমাধি অবস্থায় অথণ্ডে লীন হইয়া জড়বৎ অবস্থান করেন। তাঁহার নির্ক্তিকল্প সমাধি অবস্থায় কত রূপ অক্তব হইত তাহা ব্লিয়াছিলেন,—

শ্বেষীকেশের সাধু এসেছিল। সে বল্লে,—কি আশ্চর্ষ্য !
তোমাতে পাঁচ প্রকার সমাধি দেখলাম। কথন কপিবৎ
—মহাবায়ু দেহরুক্ষে বানরের ন্তায় যেন এ ডাল থেকে
ও ডালে আকেবারে লাফ্ দিয়ে ওঠে আর সমাধি হয়।
কথন ও পাশ ফিরে রয়েছি, মহাবায়ু বানরের ন্তায়
আমায় ঠেলে আমোদ করে। আমি চুপ করে থাকি,
সেই বায়ু হঠাৎ বানরের ন্তায় লাফ দিয়ে সহস্রারে
উঠে যায়। তাই ত তিড়িং করে শাফিয়ে উঠি। কথন
মীনবৎ,—মাছ যেমন জলের ভিতরে সড়াৎ সড়াৎ করে
যায় আর স্থে বেড়ায়, তেমনি মহাবায়ু দেহের ভিতর
চল্তে থাকে আর সমাধি হয়। ভাব শস্ক্রের ভিতর

স্বদেশ গমন, তীৰ্ষীত্ৰা ও শাস্ত্ৰবহিভূ ত সাধনা।

আত্মা মীন আনন্দে থেলা করে। কথন পক্ষীবং,—দেহ
বৃক্ষে পাৰীর স্থায় কথন এডালে কথন ও ডালে মহাবায়ু
উঠতে থাকে। যেথানে বসে সেস্থান আগুনের মত
বোধ হয়। হয় ত মূলাধার থেকে স্থাধিষ্ঠান, স্থাধিষ্ঠান
থেকে হাদয়, এইরূপে ক্রমে ক্রমে মাথায় ওঠে। কথন
পিপীলিকাবং,—মহাবায় পিপড়ের মত একটু একটু
শিড়্ শিড়্ করে ভিতরে উঠতে থাকে, তারপর সহস্রায়
বায়ু উঠলে সমাধি হয়। কথন তিথাকবং,—অর্থাৎ
মহাবায়ুব গতি সর্পের স্থায় এঁকা বাঁকা, তারপর সহস্রায়

যোগপথে ধ্যান ধারণাদি সাধন করিয়া বাঁহার সমাধি হুইয়াছে, তিনিই এ স্কল অনুভবের মর্ম্ম বোধ করিতে পারিবেন। শ্রীরামকুফ্রের সাধন পথের উপদ্ধি সক্ল চিরদিন সাধকগণের অন্ত্রান্ত পথ প্রদর্শক হুইয়া থাকিবে। গ্রাহার ভাবসমাধি সম্বন্ধে ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কথা বলিতেন,—

'সমাধি—যেথানে মনের লয়। সমাধি মোটাম্ট তুরকম
—জ্ঞানপথে বিচার কর্ত্তে কর্ত্তে অহংনাশের পর যে
সমাধি তাকে স্থিত সমাধি বা অড় সমাধি বলে,—'আমি'
থাকে না। ভক্তি পথের সমাধিকে ভাব সমাধি—চেতনা
সমাধি বলে—এতে সম্ভোগের অন্ত, আযাদনের অন্ত
রেথার মত একটু অহং থাকে। সেব্য সেবকের 'আমি'
থাকে—ঈশ্বর সেব্য, ভক্ত সেবক।'

"হৈত্ত সেবের তিন্টী অবস্থা হতো। প্রথম বাহ্

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

দশা—তথন সূল ও হল্মে তাঁর মন থাক্তো। সূল
শরীর অর্থাৎ অরময়ও প্রাণময় কোষ। তারপর হল্ম,
শরীর—মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। তৈতল দেবের
য়থন বাছ দশা হতো, তখন তিনি নাম সন্ধীর্ত্তন কর্ত্তেন।
তার পর কারণ শরীর অর্থাৎ আনন্দময় কোষ। য়থন
মন কারণ শরীরে আসে, তখন আনন্দ—আনন্দময় কোষে
মন থাকে। এইটা হৈতল দেবের অর্ধ্ব বাছ দশা—তখন
কারণ শরীরে—কারণানন্দে মন গিয়েছে। তখন তিনি
ভক্ত সঙ্গে নৃতা কর্ত্তে পারতেন। তারপর মন শীন হয়ে
য়ায়—মনের নাশ হয়, মহাকারণে নাশ হয়। মনের নাশ
হলে আর থবর নাই। এইটা হৈতল দেবের অন্তর্দশা।
অন্তর্দশা হলে তিনি সমাধিত হতেন। তখন মহাকারণে
মনের লয় হতো।" কেঃ

শ্রীরামক্ষ হৈ ত্রাদেরের দৃষ্টান্তে আপনারই ভাব সমাধির অবস্থা স্কল বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার মহাভাব দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মনে এ সকল অবস্থা জীবন্ত ভাবে অন্ধিত হইয়া আছে। এই ভাবসমাধির জন্ত তাঁহাকে সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপ ভাগন হইতে হইত। কালাবাড়ীর কর্মাচারীগণ তাঁহার ভাব সমাধি দেখিয়া কেহ ভণ্ডামি কেহ বা পাগলামি মনে করিত। আবার হলধারী শাস্ত্রবিদ্ হইয়া ও ইহা ভক্তিপথের কোনক্রপ উচ্চাবস্থা বলিয়া বোধ করিতেন না, বরং ইহার বিরুদ্ধে নানা কথা কহিতেন। ভিনি বলিয়াছিলেন.—

"হলধারী বল্ডো—ভিনি ভাব অভাবের অভীত। আমি

স্থাদেশ গমন, তীর্থধাত্রা ও শাস্ত্রবহিভূতি সাধনা।

মাকে গিয়ে বল্লাম—মা ! হলধারী একথা বল্ছে—তা হলে রূপ টুপ কি সব মিথ্যা ? মা, রতির মার • বেশে আমার কাছে এসে বল্লে—তুই ভাবেই থাক। আমি হলধারীকে তাই বল্লাম।" (ক)

বিজ্ঞানীর অবস্থায় ভক্তি ভক্ত ও ভগবান্ লইয়া বিলাস, তাঁর মারই ইচ্ছা ইহা ব্ঝিতে পারিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইলেন। এ সময় সামান্ত উদ্দাপন মাত্র তিনি ভাব সমাধিতে মগ্ন থাকিয়া, নানাবিধ ঈশ্বরীয়ক্রপ, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক সভ্য সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। একদিন ৬ কালী প্রতিমার সম্মুখে ভাগবত পাঠ হইতেছিল। তিনি দেখিলেন—মার প্রতিমার শ্রীপাদপদ্দ হইতে অমি শিখার স্থায় জ্যোতিঃ বাহির হইয়া তাঁহার বক্ষঃত্বল ও ভাগবত গ্রন্থ স্পর্শ করিয়া এক ইইয়া রহিয়াছে। মা, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখাইয়া দিলেন যে, ভাগবত ভক্ত ও ভগবান এক। এক্রপ নানাভাবের দর্শন সম্বন্ধে তিনি বলিতেন,—

"কালীবরে একদিন ক্রংটা আর হলধারা আধ্যাত্ম রামার্ণ)
পড়ছে। হঠাং দেখ্লাম—নদী তার পাশে বন, সব্জ
রং গাছপালা, রাম লক্ষণ জাঞ্চিয়া পরা চলে যাজেন।
একদিন কুঠিং (বাগানের বৈঠকখানা বাড়া) সাম্নে
অর্জুনের রথ দেখ্লাম—সার্থির বেশে ঠাকুর বসে
আছেন—সে এখন ও মনে আছে। আর একদিন দেশে
কীর্ত্তন হচ্ছে - সন্মুণে গৌরাঞ্গ মূর্ত্তি।"

রতির মা, শ্রীরামকুক্তের পবিচিত্ত কর্তাভলা সম্প্রকায়ের লোক।

# প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

"রামলীলা দেখতে গেলাম। একেবারে দেখ্লাম সাক্ষাৎ সীতা রাম লক্ষণ হমুমান বিভীষণ। তথন যারা সেভেছিল তাদের সব পূজা কর্ত্তে লাগ্লাম। একদিন বকুলতলায় দেখ্লাম—নীল বসন পরে একটী মেয়ে দাঁড়িয়ে—বেখ্যা। দপ্করে একেবারে সীতার উদ্দীপন,—ও মেয়েকে ভূলে গেলাম, কিন্তু দেখ্লাম সাক্ষাৎ সীতা লক্ষা থেকে উদ্ধার হয়ে রামের কাছে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ বাহ্য শুক্ত হয়ে সমাধি অবস্থা হয়ে রইল।"

"গড়ের মাঠে বেলুন দেখতে আমায় নিয়ে গিছিল। বেলুন উঠ্বে অনেক লোকের ভিড়, হঠাৎ নজর পড়লো—একটী সাহেবের ছেলে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ত্রিভঙ্গ হয়ে। যাই দেখা অমনি শ্রীক্ষের উদ্দীপন —সমাধি হয়ে গেল।"

"ঈশ্বরীয় রূপ কত যে দর্শন হয়েছে তা বলা যায় না। সেই সময় বড় পেটের ব্যামো। ঐ সকল অবস্থায় পেটের ব্যামো বড বেড়ে যেতো। তাই রূপ দেখলে শেষে থু থু কতাম। কিন্তু পিছনে গিয়ে ভূতে পাওয়ার মত আবার স্থামায় ধর্তো। ভাবে বিভোর হয়ে থাক্তাম, দিন রাত কোণা দিয়ে যেতো। তারপর দিন পেট ধুয়ে ভাব বেক্লত।" (ক)

আমরা বলিবাছি, বেদমত সাধনের শেষ হইতেই তিনি কঠিন ও কটকর অতিদার রোগে আক্রান্ত হন। রোগের আতিশ্যে তাঁহার দেহ রুণ ও হর্মণ হইয়াছিল। পীড়া আরোগ্যের জ্ঞ স্বদৈশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিত্ব সাধনা। তিনি কিছু দিন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসাধীন থাকিলেন। তিনি বলিতেন,—

"যথন আমার ভারি ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। পঙ্গা প্রসাদ বল্লে, স্বর্ণ পটপটি থেতে হবে কিন্তু জল থেতে পাবে না, বেদানার বস থেতে পার। সকলে মনে কল্লে—জল না থেয়ে কেমন করে আমি থাকবো। আমি রোক কল্লাম—আর জল খাবো না।" (ক) কবিরাজি চিকিৎদায় বিশেষ কোন ফলোদয় না হওয়াতে. স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্ম তিনি কামারপুকুরে গমন করেন। বিবাহের পর সাত বৎসর সাধনা করিয়া ইহাই তাঁহার প্রথম স্বদেশ গ্ৰন। সভাবতঃই আত্মীয় বন্ধু ও গ্ৰামবাদী সকলেই তাঁহার ভভাগমনে স্বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। যথনই তিনি গ্রহের বাহির হইতেন, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ম নী পুরুষ বালক বুক চারিদিকে সমাগত হইত। পূর্বের ভাষ সকলের সহিত সদালাপে ও ভগবং কথায় সময় কেপ হইতে লাগিল। পীড়া সত্ত্বেও সকলেই তাঁথাকে সমানুৱে তাঁহার অভিল্যিত খাল্প ভোজন করাইবার নিমিত্ত উৎক্ষিত হইত। তিনি ও তাহাদের প্রীতি পূর্ণ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করিতে পারিতেন ৰা। এ সময় আহার বিষয়ে তাঁহার কোনরপ আচার পালন ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "সাত বংসর উন্নাদের পর ও দেশে (কামারপুক্র) গেলাম। তথন কি অবস্থাই গেছে!—থানকী পর্যান্ত থাইয়ে দিলে। এখন কিন্তু পারি না।" (কু)

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

গ্রামের উচ্চ নীচ সকলেই নানা প্রকার মিষ্টারাদি প্রস্তুত্ত করিয়া তাঁহাকে থাওয়াইতে আসিত। শুনা যায়, ডোম পাড়ার ডোমেরা তাহাদের গৃহের পাকা কাঁঠাল তাঁহার আহারের জন্তু মাথায় করিয়া আনিয়া ছিল। তিনি ও তাহা প্রমানন্দে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি ভিক্ষামাতা ধনী কামারণীর গৃহে ভোজন করেন। তিনি বলিতেন,—

> "আমার কামার বাড়াব দাল থেতে ইচ্ছা ছিল— ছেলে বেলা থেকে। কামাররা বল্ডো,—বামুনরা কি রাঁধ্তে জানে ? তাই থেলাম, কিন্তু কামারে কামারে গক।" ক।

আহার সম্বন্ধে মূল সূত্র কি, তাহা তিনি বলিয়াছিলেন,---

্ত্তি প্রতিষ্ঠান আধ্যাতি পার্ক বিষয় প্রেম্বিক প্রতিষ্ঠান বিষ্ঠান আধ্যাতি প্রতিষ্ঠান বিষয় বিষয় প্রতিষ্ঠান আধ্যাতি প্রতিষ্ঠান তার্থিক তা হলে সে ধিক !" (ক

তাঁহার উক্তির মর্ম এই যে, আহারের বিচার জ্ঞান ভব্তি লাভ কবিবার জন্ম। আহারের সঙ্গে মানসিক অবতা বিশোষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, গেরূপ আহারে দেহ মনের পরিবর্ত্তন হইয়া ভগবানে ভক্তির হানি হয়, ভক্তের সাধন অবস্থায় সেকল আহার ভাজা। তিনি ব্লিভেন,--

> "ব্রহ্মজ্বান লাভের পব আৎয়াব ও বিচার গাকে না। ব্রহ্ম জানী ঋষি ব্রহ্মাননের পর সব থেতে পারতে।—শৃকরের মাংস পর্যান্ত। ভক্তের অবস্থান সব রক্ষ থাওয়া চলে না। অবস্থা বিশেষে আহারের ক্ষৃতি ভেদ হয়। জ্ঞানীর

সদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিভূতি সাধনা। পক্ষে কিছুতেই দোষ নাই। গীতার মতে, জ্ঞানী আপনি থায় না,—কুণ্ডালিনীকে আহুতি দ্যায়।" (ক)

জানী, যিনি জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করিয়াছেন, কাঁহার আহার রসনার তৃপ্তির জন্স নহে। জ্ঞানী যাহা আহার করেন তাহ। তাঁহাকে "ঔনধবং" গ্রহণ করিতে হয়। জ্ঞানীর দৃষ্টি ভোজ্যা দ্রব্যে বন্ধ না থাকিয়া ব্রহ্মে সংসূক্ত থাকে, স্কুতরা আহারের গুণ দোনে জ্ঞানীর মন লিপ্ত হয় না! অবৈত জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীরামক্ষণ্ডেব আহারনিষ্ঠা স্বভাবতঃই অন্তহিত হইয়াছিল। এখন তাঁহার আহার কেবল দেহ বক্ষার্থ,—সদয়ের মধ্যে কুপ্তলিনীকে আহতি প্রদান।

শাস্ত্রে একট ব্রহ্মজ্ঞের ভোজনে দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের।
তুলা বলিয়া কথিত আছে। "বেদানভিজ্ঞ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ যথায়
ভোজন করে, সেই শ্রাহ্মে বেদবিং একজন ব্রাহ্মণ ও যদি ভোজন
হারা প্রীত হন, তাহা হইলে ঐ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের
ফল ধর্মতঃ এক ঐ ব্রাহ্মণের হারা নিস্পাদিত হইয়া থাকে।" •
স্মৃতি শাস্ত্রের এইরূপ বিধান জন্ম দেবকার্যে বিশেষতঃ পিতৃ কার্য্যে
বিশেষ পাত্র বিচার করিয়া ভোজন করাইতে হন। যাহারা বেদ
ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন এরূপ পাত্র ভিন্ন অসদাচারী ব্রাহ্মণ ভোজনে
ভালা কর্ম্ম নিহ্মণ হয়। কারণ বেদজ্ঞ ব্যক্তি যাহা আহার করেন
ভাহা ব্রহ্মেই স্বর্পিত হইয়া থাকে। অতএব এরূপ ব্রাহ্মণ ভোজনে
ব্রক্ষেরই সেবা হয়। শ্রীরাম্রক্ষ বলিতেন,—

"লোক্কে থাওয়ান এক রকম তাঁরই সেবা করা।

মন্তুসংহিতা :

# প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

সব জীবের ভিতর তিনি অগ্নিরূপে রয়েছেন। থাওয়ান
কি না তাঁকে আহতি দেওয়া। কিন্তু তা বলে অসৎ
লোক্কে খাওয়াতে নাই—এমন লোক যারা বাভিচারাদি
মহাপাতক করেছে, খোর বিষয়াসক্ত লোক,—এয়া যেথানে
বিদে থায় সে জায়গার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়।
জনে সিওড়ে একবার লোক থাইয়ে ছিল। তাদের
মধ্যে অনেকেই থারাপ লোক। আমি বল্লাম,—গ্রাথ
ভাদে, ওদের যদি তুই থাওয়াস্তবে এই তোর বাড়ী থেকে
চল্লাম।" ক)

প্রীরামক্ষের স্বদেশে আদিবার সময় তাঁহার ভাগিনেয় হালয় এবং তন্ত্র সাধনার গুরু রাজণী তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। তিনি স্বগৃহে অবস্থান করিতেছেন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, প্রীসারদাদেবা স্বামীর অনুমতি ক্রমে কামারপুকুরে আগমন করেন। বিবাহের পর এই তাঁহার প্রথম স্বামী দর্শন। যদিও বিবাহের কয়েক মাস পরে, প্রীরামক্ষণ্ণ একবার, মাত্র শান্তরালয় জয়রামবাটী গমন করেন, কিন্তু সে সময় প্রীসারদাদেবা সপ্তম বর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র। সেই বালিকা বয়সে স্বামী স্ত্রীর কি সম্বন্ধ এ বিষয়ে তাঁহার কি জ্ঞান থাকিতে পারে ? বিবাহ ব্যাপার সেই বালিকার চক্ষে পুতুল থেলার মধ্যে একটী খেলা বই আর কি ? কিন্তু এখন তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স। সংসারের নানা বিষয়জ্ঞান তাঁহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি শুনিতে পাইতেন যে, তাঁহার স্বামী পাগল হইয়াছেন। একণে তাঁহাকে ক্ষেনি করিতে আদিয়া তাঁহার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল।

### স্বদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিভূতি সাধনা

তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্বামী ইতর ভদ্র সকলেরই স্নেহাম্পদ, কোনরূপ লোকাচারে বদ্ধ থাকেন না, এবং ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ভিন্ন তাঁহার অন্ত কথা নাই। প্রীরামক্রণ তাঁহার সহিত কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং শ্রীসারদাদেবীও স্বামী সন্নিকটে কি ভাবে কয়েক দিন অভিবাহিত করেন, ভাহার প্রক্রত কথা অবিদিত। স্থৃতরাং তাহার আলোচনাব আমবা নিবৃত্ত হইলাম।

কামারপুকুরে কিছুদিন থাকিয়া তিনি সিওডে যাইবার অভিনত প্রকাশ করেন। সিওড়ে জনয়ের বাটীতে তিনি বর্ষা ও শরৎ ঋত অতিবাহিত করিবার পর, তাঁহার ভগ্নদেহ অনেক পরিমাণে স্তুম্ভ হইয়াছিল। হানয়ের গৃহ গ্রামের প্রান্তভাগে, তাহার পরে বিস্তৃত ধান্তক্ষেত্র। মাঠের মধ্যে ছোট বড় অনেক পুন্ধরিণী আছে। তিনি বলিতেন---"থুব বড় মাঠে দাঁড়ালে অনন্তের ভাব, ঈশ্বরীয় ভাব হয়—যেন হাঁডির মাছ পুকুরে এসেছে।" সিওডের বল্লব্র-ব্যাপী বিস্তীর্ণ মাঠে বেডাইতে বেডাইতে তাঁহার সর্বাদা অথও চৈতন্তের ক্টি হইত। বৃষ্টিতে জ্লসিজ মাঠ দেখিয়া তাঁহার মনে হইত-"বর্ষায় যেমন পৃথিবী জরে থাকে,-- সেই রূপ এই জ্বরণ, চৈতল্যেকে জারে রয়েছে।" তিনি দেখিতেন বর্ষাগ্রে নদীর জল মাঠের মধ্যে কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হইলা পুকরিণীতে প'ড়তেছে। সেই জলপথে ঝাঁকে ঝাঁকে মংশুও াদিয়া আদিতেছে। পেটের পীড়ার জন্ম ক্ষুদ্র মংক্রের ঝোল তাঁহার পথা হিল ৷ তিনি দেখিতে পাইলেন, এক ঝাঁক ছোট মাছ একটা বড় মাছের পশ্চাতে পুষ্করিণীর দিকে নালা দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। হাদয় বহু কষ্টে তাঁহার ভোজনের মংস্ত জোগাড করে জানিয়া, সেই মংস্ত ধরিবার

#### জীরামকৃষ্ণ দেব।

জ্ঞান্ত ভাষাকে ডাকিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বোধ করিলেন, বড় মাছটা পোনাদিগকে রক্ষা করিবার জ্ঞান্ত যেন কাতর ভাবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। মনে হইবামাত তিনি দেখিতে পাইলেন,—

"থার চৈত্তে ভগৎ চৈত্ত,—ছোট ছোট মাছের ভিতর সেই চৈত্ত কিল্পিল্ কচেচ !" (ক)

পর দিন হাদয় তাঁহার পথাের জন মউরোলা মাছ সংগ্রহ
করিয় আনন্দে তাহাকে দেখাইতে আসিয়া বলিল,—মামা। কেমন
'মাছ এনেছি দ্যাথ।' তিনি বাগ্র হইয়া বলিলেন,—"৽রে, ছেড়ে
দে, ছেড়ে দে, আমি ও মাছ থেতে পারবো না।" তিনি বলিতেন,
—"মাছ ছেড়ে দিলাম। প্রথম প্রথম কট হতাে, পরে তত কট
হতাে না " এ সময় তাঁহার বিজ্ঞানীর অবস্থায় তিনি সর্ব্রেই
এক্কপ চৈত্নসন্ধা উপলক্ষি কবিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"ও দেশ থেকে বন্ধমানে আস্তে আস্তে দৌড়ে একবার মাঠের পানে গেলংম—বলি দেখি, এথানে জীবেরা কেমন করে খায়, থাকে ! গিয়ে দেখি—মাঠে পিপতে চলেছে— স্ব হানই চৈত্যময় !" (ক)

১২৭৪ সংশের শীতের প্রারম্ভেই তিনি সিওড় পরিভাগ পূর্বক বর্জমান হইয়া দক্ষিণেশরে পুনরাগমন করেন। কদেশ হইতে ফিরিবার কিছুদিন পরে তিনি মগুর বাবুও ভাঁহার পরিজনগণের সহিত দ্বিভাগবার ভার্থ দশনের জভা যাত্রা ক্রিয়াছিলেন। এবার ভাগিনেয় স্বয় ভাঁহার সমভিবাহারে গিয়াছিল, কিন্তু ভাঁহার বুদ্ধা স্থাদেশ গমন, তীর্থবাত্রা ও শাস্ত্রবহিস্কৃতি সাধনা।

জ্বনী কালীবাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তীর্থ পর্যাটনের
বর্ণনা তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন,—

"সেজ বাবুর সঞ্জে যথন কাশী গিয়াছিলাম, মণিকণিকার বাটের কাছ দিয়ে আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। ইঠাং শিব দর্শন হলো! আমি নৌকার ধারে এসে দাঁড়িয়ে— সমাধি মাঝিরা হাদেকে বল্তে লাগ্লো—ধর, ধর, পাছে পড়ে যাই। যেন জগতের যত গস্তাব নিয়ে সেই ঘাটে নাড়িয়ে আছেন! প্রথমে দেখ্লাম দূরে দাড়িয়ে, তারপর কাছে আস্তে দেখ্লাম, তারপর আমার ভিতরে মিলিয়ে গেলেন! ভাবে দেখ্লাম—সন্নাসী হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে, একটী ঠাকুর বাড়ীতে চুক্লাম—সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন হলো।"

"তীর্থে গেলাম, তা এক একবার ভারি কট হতো।
কাশীতে দেজ বাবুর সঙ্গে রাজা বাবুর (কাশীর প্রসিদ্ধ মিজ্র
পরিবার ) বাড়ীতে কয়দিন আমরা ছিলাম। মথুর বাবুর
সঙ্গে বইঠক্থানায় বসে আছি, রাজা বাবুরাও বসে আছে।
দেখি তারা কেবল বিষয়ের কথা কইছে—এত টাকা
লোক্সান হয়েছে, এই সব কথা। সেই সব কথা শুলে
আমি—কাঁদ্তে লাগ্লাম। বল্লাম—মা। কোথায়
আনলে ? আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম।
তীর্থ কর্ত্তে এসেও সেই কামিনীকাঞ্চনের কথা। কিন্তু
সেথানে ত বিষয়ের কথা শুন্তে হয় নাই।" (ক)

স্বভাৰত:ই তিনি কাশী আসিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু দেখি-

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

বার ও তাহাদের সহিত পরিচয় করিবার নিমিত্ত উৎস্কুক হন। তিনি বলিতেন,—

"কাশীতে মঠ্ দেখ্লাম—মোহন্তের কত মান। বড় বড় থোটারা হাত জোড় করে দাড়িয়ে আছে, আর বল্ছে, কি আজা! কাশীতে নানকপন্থী ছোকরা সাধুদেখেছিলাম। আমার বল্তো—প্রেমীসাধু। কাশীতে তাদের মঠ আছে। একদিন আমায় সেখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। মোহত্তকে দেখ্লাম যেন একটী গিন্নী। তাকে জিজ্ঞানা কল্লাম—উপায় কি ? সে বল্লে—কলিযুগে নারদীয় ভক্তি। পাঠ কজ্ঞিল। পাঠ শেষ হলে বল্তে লাগ্লো—জলে থিফু স্থলে বিফু বিষ্ণু পর্বত মন্তকে, সকং থিফু ময়ং জগং। সব শেষে বল্লে—শান্তিঃ শান্তিঃ

"একদিন গীতা পাঠ কলে, তা এমনি আঁট, বিষয়ী লোকের দিকে চেয়ে পড়বে না। আমার দিকে চেয়ে পড়বে না। আমার দিকে চেয়ে পড়বে না। সেজবাবু ছিল—নেজবাবুর দিকে পেছন ফিরে পড়তে লাগলো। সেই নানক পথী সাধুটী বলেছিল—উপার নারদীয় ভক্তি। 'ভরা বেদান্তবাদী কিন্ত ভক্তিমার্মণ্ড মানে।" (ক)

একদিন তিনি প্রমহংস মৌনব্রতী তৈল্পস্থামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম গিয়াছিলেন এবং ক্যারপ্রীদিগের সহিত পরি-চয়ের অনেক কথা শুনা যায়। কাশীতে গাকিবার কালান তাঁহার তৈরবাচক্রে যাইবার কথা ও তিনি বলিয়াছিলেন। কাশী হইতে

#### স্বদেশ গমন, ভীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবিক্ত ভ সাধনা।

প্রসারে ছই চারিদিন অবস্থিতি করিয়া তিনি প্রীর্ন্দান বাসায় করেন। প্রয়াগতীর্থে তাঁহার বিশেষ কোন ঈশ্রীয় রূপ দর্শনি ব কোনরূপ উদ্দীপন হয় নাই এবং প্রথামত তথায় মন্তক মুগুন ও করেন নাই! তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "পইরাগে গিয়ে দেখ্লাম—সেই পুকুর সেই দুর্বা সেই গাছ সেই তেঁতুলপাতা। কেবল তফাৎ—পশ্চিমে লোকের ভূবির মত বাহে।" (ক)

#### শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের কথার বলিয়াছিলেন,—

"বুলাবনে গেলে অনেক লীলার স্থান দেখা যায়। মথুরার ফ্রবলাট থেই দেখ্লাম, অম্নি দপ করে দশন হলো—
বস্তুদেব ক্ষণ কোলে লয়ে যমুনা পার হচ্ছেন। যমুনাতীরে সক্ষার সময় বেড়াতে যেতাম। সন্ধ্যার সময় যমুনা পুলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট ছোট থোড়ো ঘর, বড় কুল গাছ, গোধূলির সময় গাভারা গোষ্ঠ থেকে ফিরে আস্ছে। দেখলাম হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে। তার পরই কতকগুলি রাখাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে। যাই দেখা, আমার ক্ষের উদ্দীপন হলো। উন্নতের স্থায়—কোথায় ক্ষণ, বেলাথায় ক্ষণ, বলা বেছুঁস হয়ে গেলাম। ভাবে বুক্ রক্তবর্ধ হয়ে গিছ্লো।"

"খামকুণু রাধাকুণু দর্শন কর্ত্তে ইচ্ছা হয়েছিল। পান্ধী করে আমায় পাঠিয়ে দিলে। অনেকটা পথ—লুচি জিলিপী পান্ধীর ভিতর দিলে। মাঠ পার হবার সময় এই ভেবে কাঁদ্তে লাগ্লাম—কুষ্ণরে, তুই নাই কিন্তু সেই সব রয়েছে

#### শ্রীরামক্রম্ভ দে

বার ও সই মাঠ তুমি গরু চরাতে। হাদে রান্তায় সজে সজে

শিছনে আস্ছিল। বেয়ারাদের বলে দিছ্লো—থুব
ছ'শিয়ার। আমি চক্ষের জলে ভাস্তে লাগলাম। বেয়ারাদের দাঁড়াতে বল্তে পার্লাম না। আমকুণ্ডু রাধাকুণ্ডুর
পথে যাচ্ছি, গোবদ্ধন দেণ্তে নামলাম। গোবদ্ধন দেশবার মাত্রেই একেবারে বিহবল। দৌড়ে গিয়ে গোবদ্ধনের
উপরে দাড়িয়ে পড়লাম। ব্রজ্বাসীরা গিয়ে আমায়
নামিয়ে আনে। আমকুণ্ডু রাধাকুণ্ডু গিয়ে দেণ্লাম,
সাধুরা একটা একটা ঝুপ্ডির মত করেছে। তার ভিতরে
পিছন ফিরে সাধন ভজন কচ্চে—পাছে লোকের উপর
দৃষ্টিপাত হয়। ঘাদশ বন দেখবার উপয়ুক্ত। বন্ধবিহারীকে
দেখে ভাব হয়েছিল—আমি তাকে ধর্তে গিছলাম।
গোবিনজীকে ছইবার দেখ্তে চাইলাম না। মথুরায় গিয়ে
রাখাল রুয়্ককে স্থপন দেখেছিলাম। হাদেও সেজবারুও
দেখেছিল।

"আমি বুনাবনে ভেক নিয়ে ছিলাম—পোনের দিন রেখে ছিলাম। কালীয় দমন ঘাট দেখবামাত্রই উদ্দীপন হতো— আমি বিহুবল হয়ে যেতাম। হুদে আমায় যথুনার সেই ঘাটে ছেলেটার মত নাওয়াত।" (ক)

"গঙ্গামাই আমায় বড় যত্ন কর্তো। অনেক বয়স।
নিধুবনের কাছে একটা কুটারে থাক্তো, আমার অবস্থা
দেখে, আর ভাব দেখে বল্ডো—ইনি সাক্ষাৎ সেই রাধা,
দেহ ধারণ করে এসেছেন। আমায় ছলালী বলে

স্বদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিন্তু ত সাধনা।
ডাক্তো। তাকে পেলে আমার গাওয়া দাওয়া, বাদার
ফিরে যাওয়া দব ভূল হয়ে যেতো। হদে এক এক দিন
বাদা থেকে খাবার এনে ধাইয়ে যেতো। দেও আমায়
থাবার জিনিষ তয়ের করে থাওয়াত। গলামাইয় ভাব
হতো। তার ভাব দেথ বার জন্তা লোকের মেলা হতো।
ভাবেতে একদিন হদের কাঁধে চড়ে ছিল। (ক)

"গঙ্গামাইর কাছ থেকে দেশে চলে আস্বার আমার ইচ্ছা ছিল না। সব ঠিক্ ঠাক্—আমি সিদ্ধ চালের ভাত থাবো, গঙ্গামাইর বিছানা ঘরের এক দিকে হবে, আমার বিছানা ও দিকে হবে, সব ঠিক্ ঠাক্। হুদে তথন বলে, ভোমার এত পেটের অস্থুথ কে দেখুবে ? গঙ্গামাই বল্লে—কেন আমি দেখুবো, আমি সেবা কর্বো। হুদে এক হাত ধরে টানে আর গঙ্গামাই আর এক হাত ধরে টানে। এমন সময় মাকে মনে পড়্লো। মা, সেই একলা দক্ষিণখরে কালীবাড়ীর নবতে আছেন। আর পাকা হলো না। তথন বল্লাম—না, আমায় ধেতে হবে।" (ক)

শ্রিকাবন হইতে তাঁহারা প্নরায় ৺কাশীধামে ফিরিয়া 
আদেন। এই সময় কাশীর প্রসিদ্ধ বীণ্ বাদক মহেশ সরকারের 
বীণ্ বাদন গুনিবার জন্ম তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
মহেশ ও আগনাকে অমুগৃহীত মনে করিয়া পরমানন্দে তাঁহাকে 
নিজের বীণ্ বাদনের পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন।

প্রায় তিন মাস কাল তীর্থ প্রমণ করিয়া শ্রীরামক্তক মথুর

### **बी**बामकृष्क (प्रव।

বাবুর সহিত কলিকাতার প্রত্যাগত হইলেন। পরে তিনি
দক্ষিণেশ্বরে আদিয়া পঞ্চবটীর চতুর্দিকে শ্রীবুন্দাবন হইতে
আনিত রজ ছড়াইয়া দিলেন এবং নিজ সঙ্গে যে মাধবীলতা
আনিয়া ছিলেন তাহা স্বহস্তে পুঁতিয়া বলিলেন—"আজ হতে
এ স্থান শ্রীবুন্দাবন হলো।" শুনা যায় তীর্থে দানাদি কার্য্যে
মথুরবাবু এই সহস্র টাকা বায় করেন এবং তীর্থকর্ম্ম সমাপনের
জন্ম শ্রীরামক্ষক্তের পরামর্শে নিজ ভবনে ব্রাহ্মণ সাধু বৈফার ও
দরিদ্রগণকে ভক্ষা ভোজা ও উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়া পরিতৃষ্ট করিয়া
ছিলেন।

বোধ হয় ১২৭৫ সালের জৈছিমাসে তিনি রাদ্ব পশুতের প্রীপাট পাণিহাটী গ্রামে রখনাথ দাসের দশু মহোৎসব প্রথম দর্শন করিতে গমন করেন: প্রতি বৎসর জ্যান্তের শুক্রা এয়োদনীতে মহাসমারোহে এই মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গের জনেক স্থান হইতে বৈষ্ণব সম্পন্ন য় ও সন্ধার্ত্তন দল এই উৎসবে যোগদান করেন। ইহাকে রাদ্ব পশুতের চিঁডার মহোৎসব হুবলে। দাস রঘুনাথকে দশু দিবার জ্ঞা মহাপ্রে করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই চিঁড়ার মহোৎসব পাণিহাটী গ্রামে জন্মন্তিত হইতেছে। সে দিন মহোৎসব করেয়াছিলেন। সেই অবধি এই চিঁড়ার মহোৎসব পাণিহাটী গ্রামে জন্মন্তিত হইতেছে। সে দিন মহোৎসব ক্ষেত্রে সন্ধার্ত্তন মধ্যে প্রীরামক্ষের হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য ও মহাভাব সমাধি নিরীক্ষণ করিয়া সহস্র সহস্র কঠের হরিধ্বনিতে পাণিহাটীর গ্রন্ধাতীর রাজপথ ও শ্রীরাদ্ব মন্দির প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। স্মাগন্তক জগনন দর্শকের মধ্যে সাধক পশুতে বৈজ্ঞবচরণ উৎসব

স্বদেশ গমন, তার্থযাত্রা ও শান্তবহিভূতি সাধনা।

ক্ষেত্রে তাঁহার এই অপূর্ব্ব মহাভাবাবন্তা, ভক্তিগ্রন্থে লিখিত প্রীচৈতন্তার মহাভাবের অন্তর্মপ বোধ করিয়া আশ্চর্য্য হন। এ সময় হইতেই প্রীরামক্ষণকে দেবাদিট মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে কালীবাড়ীতে দর্শন করিতে আসিতেন এবং তাঁহার প্রীমুখের অমৃতময়া কথা প্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইত্তেন। বৈষ্ণবচরণ বলিয়াছিলেন—"তুমি যে সব কথা বল, সে সব শাস্ত্রে থাছে, তবে তোমার কাছে কেন আসি জ্ঞান ?—তোমার মুখে সেই সব শুন্তে আসি।" বৈষ্ণবচরণ কি ব্রিয়া ছিলেন যে, প্রীরামক্ষণ্ডের প্রীমুখ হইতে ভগবান্ মাবার শাস্ত্র মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন ?

বৈষ্ণবচরণ বৈষ্ণবতন্ত্র মতে সাধনা করিতেন এবং ইলানীস্তন কর্ত্তাভন্ধা সম্প্রদায়ের একজন নেতা ছিলেন। তিনি একদিন শ্রীরামরফকে কলিকাতার কাছিবাগান পলির কোন কর্ত্তাভন্ধা সমাজে শইয়া যান। শ্রীরামরফ বলিতেন,—

ত্রক মতে আছে মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধন করা। কর্তাভক্ষা মাগাদের ভিতর এক বার আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।
সব আমার কাছে এসে বস্লো। আমি তাদের মা, মা,
বলাতে পরস্পর বলাধলি কর্ত্তে লাগ্লো—ইনি প্রবর্ত্তক,
এখনো ঘাট চেনেন নাই। ওদের মতে কাঁচা অবস্থাকে
বলে প্রবর্তক, তার পর সাধক, তার পর সিদ্ধ। একজন
সেয়ে বৈক্তবচরণের কাছে গিয়েশ্বস্লো। বৈক্তবচরণকে
জিজ্ঞাসা কর্ত্তে বলে—এর বালিকা ভাব। স্ত্রাভাবে শীঘ্র
পতন হয়, মাতৃভাব শুদ্ধভাব!

# **ब**ित्राश्कृष्ण (पर ।

"ওদেশে ভগী তেলি—কর্ত্তাভজার দলে। ঐ মেরে মানুষ নিয়ে সাধন। একটী পুরুষ না হলে মেরে মানুষের সাধন ভজন হবে না। সেই পুরুষটীকে বলে রাগকৃষ্ণ। তিনবার জিজ্ঞাসা করে, ক্লফ্ষ পেয়েছিদ্ ?—সে মেরে মানুষটা বলে,—পেয়েছি।"

"বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাসা করাতে বল্লে—যে যাকে ভালবাসে তাকে ইট বলে জান্লে, ভগবানে শীঘ্র মন হয়। তুই কাকে ভাল বাসিন্?—অমুক্কে। তবে ওকেই তোর ইট বলে জান। ও দেশে (কামার পুকুরে) আমি বল্লাম— এরূপ মত আমার নয়। আমার মাতৃভাব। দেখলাম যে, লয়া লয়া কথা কয় আবার বাভিচার করে। মাগীরা জিজ্ঞাসা কল্লে—আমাদের কি মুক্তি হবে না? আমি বল্লাম,—হবে, যদি একজনেতে ভগবান্ বলে নিষ্ঠা থাকে। পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে থাক্লে হবে না।"

"একদিন আমি দালানে থাছি, একজন ঘোষ পাড়ার মতের লোক এলো। এনে বল্ছে, তুমি থাছে না কারুকে থাওয়াছে ? অর্থাৎ যে সিদ্ধ সে দ্যাথে যে অস্তরে ভগবান্ আছেন। যারা এ মতে সিদ্ধ হয়, তারা অভ্য মতের লোকদের বলে জীব। বিজাতীয় লোক থাক্লে কথা কবে না। বলে—এথানে জীব আছে। ওদেশে (কামার পুকুরে) এই মতের লোক একজন দেখেছি—সরীপাথর মেয়ে মানুষ। এ মতের লোক পরম্পরের বাড়ী থায় কিন্তু অভ্য মতের লোকের বাড়ী থাবে না। মল্লিকরা

সাদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিভূতি সাধনা।
সরীপাথরের বাড়ীতে গিয়ে থেলে, তবু হুদের বাড়ীতে
গিয়ে থেলেনা। বলে, ওরা জীব। আমি একদিন তাদের
বাড়ীতে হুদের সঙ্গে বেড়াতে গিছ্লাম। বেশ ভূলসী
বন করেছে। কড়াই মুড়ী দিলে ছটী থেলাম। হুদে
অনেক থেয়ে ফেল্লে, তার পর অফুথ।"

কর্ত্তাভঙ্গা সম্প্রদায়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। স্ত্রীলোক লইয়া সাধন এবং নানাবিধ রোগ আরোগ্য ও ঝাড়ন বশীকরণাদি কর্ম্মই, ইহাদের লোক সাধারণের ভিতর প্রতিপত্তির কারণ। কর্ত্তাভঙ্গাদিগের ভার বাউল সম্প্রদায় ও স্ত্রীলোক লইয়া সাধন করিয়া থাকে। শ্রীরামক্লফ বাউলদের সম্বন্ধে বলিতেন,—

"শাক্ত মতের সিন্ধকে বলে কৌল। বেদান্ত মতে বলে পরমহংস। বাউল বৈষ্ণবদের মতে সিন্ধকে বলে সাঁই— সাঁইরের পর আর নাই। বাউল সিন্ধ হলে সাঁই হয়। তথন সব অভেদ—অর্দ্ধেক মালা গোহাড়, অর্দ্ধেক মালা তুলসীর। হিন্দুর নীর, মুসলমানের পীর। সাঁইরা বলে আলেথ আলেগ্। বেদমতে বলে ব্রহ্ম, ওরা বলে আলেথ্। জীবদের বলে আলেথে আসে আলেথে যায়। অর্থাৎ জীবান্থা অব্যক্ত থেকে এসে তাইতে লয় হয়। তারা বলে হাওয়ার থবর জান ? অর্থাৎ কুগুলিনী জাগরণ হলে ইড়া পিঙ্গলা স্থ্যা—এর ভিতর দিয়ে মহাবা্যু ওঠে—তার থবর। জিজ্ঞাসা করে, কোন পৈঠেতে আছ ? ছটা পৈঠে, ষড়চক্রে । বিশ্ব পঞ্চমতে আছে, তার মানে যে বিশুদ্ধ চক্রে মন উঠেছে। তথন নিরাকার দর্শন।"

### **बीतामकृष्ट** (पव।

"একজন বাউল এসেছিল; তাকে জামি বল্লাম—তোমার রসের কাজ সব হয়ে গেছে? থোলা নেমেছে?

যত রস জাল দেবে তত রেফাইন (Refine) হবে।
প্রথম আকের রস, তার পর গুড়, তার পর দোলো, তার
পর চিনি, তারপর মিছরি, ওলা, এই সব। ক্রমে ক্রমে
আরও রেফাইন হচেচ। থোলা নাম্বে কখন? অর্থাৎ
কখন সাধন শেষ হবে?—যখন ইন্দ্রিয় জয় হবেঁ—যেমন
ক্রোঁকের উপর তুন দিলে র্জোক আপনি খুলে পড়ে যাবে—
ইন্দ্রিয় তেমনি শিথিল হয়ে যাবে। রমণীর সঙ্গে গাকে না
করে রমণ। ওরা অনেকে রাধাতস্ত্র মতে চলে। পঞ্চতত্ত্ব
নিয়ে সাধন করে। পৃথিবী তত্ত্ব, জল তত্ত্ব, অগ্রি তত্ত্ব, বায়ু
তত্ত্ব, আকাশ তত্ত্ব—মল মূত্র রজ বীজ্ব এই সব তত্ত্ব।
এসব সাধন বড় নোংরা সাধন—যেমন পাই খানার ভিতর
দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকা।"

কর্ত্তাভা ও বাউল সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা সহজিয়া বৈঞ্চব মতেরই অফুকরণ। আবার সহজিয়া মত বৌদ্ধ
তান্ত্রিক মতের রূপান্তর মাত্র। মহাযান মতাবলয়ী শৃত্যবাদী
বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অন্তির স্বীকার না করিলে ও তাহাদের এক
শাপা—মাধামিকেরা, বৃদ্ধ ও বোধিদত্তদিগের সাকার মূর্ত্তির পূজা
করিত। আবার মাধামিকের আর এক সম্প্রদায়—মন্ত্রণনেরা,
বৃদ্ধ ও বোধিদত্তের এক একটী শক্তি কল্পনা করিয়া শক্তিপূজার
প্রচলন করিয়াছিল। এই শক্তিপূজা হইতেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার
আরম্ভ। বৃদ্ধদেবের সময়েই স্ত্রীলোকদিগকে সর্গ্রাদে অধিকার

#### সদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিভুতি সাধনা।

দে ওয়া হয়। কালক্রমে সকল বৌদ্ধমঠে সহস্র সহস্র মণ্ডিত মন্তক শ্রমণ ও শ্রমণাগণের অবাধ একতা অবস্থানের কুফল উৎপর হইয়াছিল। শীঘুই ইহাদের ভিতর বজ্রখান নামে এক নব সম্প্র-मार्यंत अञ्चामग्र व्या वेंबाता এवे मा र्शांभात প্রচার করিলেন যে, তাঁহাদের সাধন পথে ভোগস্থ উপভোগ করিয়া সহজে নির্বাণপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের প্রচারিত চণ্ডরোষণ মহাতন্ত্রের অভিমত-রুমণের দারা সহজানন উপভোগানস্তর যে विज्ञमाननः, जांगा निर्वाललन । कामिनोकाक्षनामक माधाजरणज আদক্তি অনুত্রপ নির্বাণ লাভের এই "সহজ্ঞ তত্ত্ব" তাঁহাদিগের উপাক্ত ভগবান বজ্রসত্ব ও তাঁহার শক্তি বজেশ্বরী একীভূত হইয়া প্রকাশ কবিয়াছেন বলিয়া বজ্ঞঘান সম্প্রদায় নানা 'সহজ' মতের তন্ত্রশান্ত প্রচার করিলেন। ইহার ফলে, মধ্য এসিয়ার ভত প্রেত উপাসক, মত মাংসানী, বৌদ্ধর্মাবলম্বী নানা বর্ষর জাতির ভারতে প্রবেশ ও আপন আপন বিশ্বাস ও আচার বজ্রথান মতের সহিত একীভূত করিয়া পঞ্চ-ম-কার সাধনরূপ বামা-চার মতের প্রবর্ত্তন হয়। বৌদ্ধ পাল রাজগণের রাজত কালে বামাচারের পূর্ণ প্রবলতা বঙ্গের সর্বতি দৃষ্ট হইয়াছিল। নেপালের বৌদ্ধগণ এখনও এই বজ্ঞান মতাবলম্বী রহিয়াছেন। বঙ্গদেশে বৌদ্ধ রাজত্বের অধংপতনের সহিত ব্রাহ্মণা ধর্মের পুনরভা্যার এবং বামাচারের পরিবর্ত্তে সিদ্ধান্তাচার ও কুলাচারের বিধান প্রচারিত হয়। শৈব ও শাক্ত মতাবলম্বী উচ্চ দীধকগণের প্রবৃত্তি অনুরূপ পঞ্চতত্ত্বের আধ্যাত্মিক বাাখ্যা ও সাধারণের জন্ম পঞ্চতত্ত্বের অমুকল্পের আদেশ করিয়া তন্ত্র সকল লিখিত হইল। কিন্তু অহিংসা

#### শ্রীরামক্রম্ভ দেব।

ধর্ম পালনকারী বজীয় বজ্ঞয়ানগণ বৈষ্ণব মত গ্রহণ কবিয়া সহজ ভন্তাভ্যায়ী সহস্ক্ষাধন পথ পরিতারি করেন নাই। সহস্কিয়া বৈষ্ণবৰ্গণ বজ্বখানের বজেশ্বরীকে বাঙ্গী নামে পূজা করিতে লীগিলেন এবং শ্রীশ্রামস্থলর ও শ্রীরাধারাণীর যুগল রূপ নায়ি-কাতে অধিষ্ঠিত বিশ্বাস করিয়া পর্কিয়া সাধনই প্রবল রাখিলেন। ইহাদের মতে মাত্রয় ভজনই সাধনের প্রধান অঙ্গ। প্রথমে একটী পরকীয়া রমণী গ্রহণ করিয়া দেই নায়িকার দেহই ত্রীবুন্দাবন এবং তাঁহাতেই খ্রীশ্রামস্থলর ও শ্রীরাধারাণী বিরাজিত ভাবিয়া থাকেন। নায়িকাতে দেহ মন আবোপ কবিয়া সাধন কবিলে অচিবাৎ প্রেমরদ সাধনে দিদ্ধিলাভ হয়। সহজিয়ারা আপনা-দিগকে ব্দমার্গের পথিক ব্দিক-ভক্ত বলিয়া থাকেন। তাঁহা-দিগের মতে বিভ্রমলন, বিত্যাপতি, চণ্ডাদাদ, জয়দেব গোলামী, রায় রামানন্দ, এই পাঁচজন রুসিক-ভক্ত সহজ্ঞিয়া সাধন করিয়াছিলেন। পুৰ্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বৌদ্ধ প্ৰভাব বিলুপ্ত হইলে অনেক মুক্তিত কেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বৈফাবাচার অবলম্বন করিয়া বৈফাব সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহারা পরবর্তী সময় নেডা নেডী বলিয়া পরিচিত। মহাপ্রভ নিত্যানন্দের পুত্র বীরভন্ত বারশ নেডা তেরশ নেডীকে স্বসম্প্রদায় ভক্ত করিয়া সংসারী করিয়া-ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

শ্রীরামক্রক্ত সহজিয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিতেন,—

"ওরা সিদ্ধাবস্থাকে বলে সহজাবস্থা। এক থাকের লোক আছে, তারা সহজ্ঞ সহজ্ঞ করে চেঁচায়। সহজাবস্থার তুটী লক্ষণ বলে। প্রথম ক্লফ গদ্ধ গায়ে থাক্বেনা। দ্বিতীয়, স্বদেশ গমন, তীর্থবাত্রা ও শাস্ত্রবহিভূতি সাধনা।
পল্মের উপর অনি বস্বে কিন্তু মধুপান কর্বে না। ক্লফ্ড
গন্ধ নাই, এর মানে ঈশ্বরের ভাব সমস্ত অন্তরে—বাহিরে
কোন চিহু নাই—হরিনাম পর্যান্ত মুখে নাই। আর
একটীর মানে—কামিনীতে আস্তি নাই—জিতেজিয়।

"ওরা ঠাকুর পূঞ্জা প্রতিমা পূজা এসব লাইক (Like) করে না—জীবস্ত মামুষ চার। তাই ত ওদের এক থাকের লোককে বলে—কর্ত্তাভন্না অর্থাৎ যারা কর্ত্তাকে, গুরুকে ঈশ্বর বোধে ভন্তনা করে—পূজা করে।" (ক)

তাঁহার উক্তি সকল হইতে আমরা ব্ঝিতে পারি ষে, কর্ত্তাভ্রুদা বাউল প্রভৃতি সাধক দিগের আধ্যাত্মিক ভাবগুলি তিনি ঐ সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া সহজ্বেই আপনার ভিতর মিলাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বামাচারী তান্ত্রিকগণের স্থায় পঞ্চত্তব লইয়া সাধনা না করিয়া, তাঁহার মাতৃভাবের সাধনা এবং উল্লিখিত সম্প্রদায় সকলের স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার নিন্দা হইতে ব্ঝা যায় যে, এ সকল সাধনা অশাস্ত্রীয় সাধনা। ইতিহাসও তাহাই শিক্ষা দিতেছে।

বৈষ্ণবচরণ কর্ত্তাভচ্চা, সহজিয়া প্রভৃতি সমাল ভৃক্ত হইলেও তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সাধক ও পরমভক্ত ছিলেন। তাঁহার কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—

> "আমি বৈষ্ণবচরণের অনেক স্থাাতি করে সেজবাব্র কাছে নিয়েগিছলাম। বৈষ্ণবচরণ বৈরাণী খুব পণ্ডিত কিন্তু মোঁড়া বৈষ্ণব। এদিকে সেজবাবু ভগবতীর ভক্ত। সেজবাবু খুব থাতির যত্ন কল্লে—ক্সপোর বাসন বার

#### श्रीतामकुष (नव।

করে জল গাওয়ান পর্যান্ত। বেশ কথা হচ্ছিল। তার পর সেজবাবৃর সাম্নে বলে কি—মুক্তি দেবার এক মাত্র কর্ত্তা কেশব! আমাদের কেশব মন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না। বল্তেই সেজবাবৃর মুখ লাল হয়ে গেল। বলে ছিল—খালা আমার! সেজবাবৃ শাক্ত ভগবতীর উপাসক। আমি আবার বৈহুব চরণের গা টিপি।" (ক)

কলিকাতার কলুটোলা পল্লিতে বৈশ্বব সম্প্রদায়ের চৈত্র সভা নামে একটা সভা ছিল। সম্ভবতঃ কলুটোলার ধনাট্য স্থবর্ণবিণিক সম্প্রদায় ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৈশ্ববচরণ সেই সভার সভাপতি। চৈত্রস্থানের উদ্দেশে একথানি স্বতন্ত্র আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সম্মুখে ভাগবত পাঠ ও হরিনাম সন্ধীর্ত্তন ইইত। বৈশ্ববচরণ ভাগবত পাঠ করিতেন। চৈত্রসভার এক অধিবেশনের দিবস বৈশ্ববচরণ শ্রীরামক্রম্পকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা এবং ভাব সমাধিতে বাহুজ্ঞান শৃত্য হইয়া তিনি সহসা শ্রীচৈতক্তের আসনে উপবেশন করেন। চৈত্রসভান গ্রহণ করাতে মহাপ্রভুর অবমাননা হইয়াছে মনে করিয়া বৈশ্বব সুড়ামণি ভগবান দাস বাবাঞ্জীর কর্ণে এই সংবাদ পৌছিলে তিনি অতিশয় গহিতাচরণ হইয়াছে ভাবিয়া শ্রীরামক্রম্পের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ উৎপন্ন হইয়াছিল।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইবার সময় তিনি নানক পছী শিথ সম্প্রদায়ের ও বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কালীবাড়ীর পার্শেই গভর্ণমেণ্টের বারুদথানা। এক দল শিথ

#### স্বদেশ গমন, তীর্থবাত্রা ও শাস্ত্রবহিত্তি সাধনা।

শৈশু রক্ষীরূপে তথায় অবস্থান করিতেছিল। ইহারা সকলেই নানকপন্থী; কালীবাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার সহিত ধর্মালাপ করিত। তিনিও বারুদখানায় নিমন্ত্রিত হইয়া ঘাইলে তাহারা তাঁহাকে আপনাদের পরিশুদ্ধ শ্যায় বসাইয়া নিজেরা ভূতলে বসিত এবং স্বহস্তে তামাক সাজ্জিয়া তাঁহার সেবা করিত। তাহাদের হাবিলদার কোয়ার সিং তাঁহাকে গুরুর ন্থায় ভক্তি করি-তেন। কোয়ার সিং একদিন বলিয়াছিলেন,—"সমাধির পর ফিরে আসা লোক কথন দেখি নাই—ভূমি নানক।" তিনি বলিতেন,—

"কালীঘরের সাম্নে শিশ্রা বলেছিল,—ঈশ্বর দয়ায়য়।
আমি বলাম,—দয়া কাদের উপর ? শিথ্রা বলে—
কেন মহারাজ! আমাদের সকলেরই উপর। তিনি
আমাদের স্পৃষ্টি করেছেন, আমাদের জন্ম এতো জিনিয
তৈয়ারী করেছেন, আমাদের মানুষ করেছেন, আমাদের
পদে পদে বিপদ পেকে রক্ষা কচেন। আমি বল্লাম
—তিনি আমাদের জন্ম দিয়ে দেখ্ছেন,—তা এতে কি
বাহাত্রী ? আমরা সকলে তাঁর ছেলে. ছেলের উপর
আবার দয়া কি ? তিনি ছেলেদের দেখ্ছেন—তা তিনি
দেখ্বেন না তো বামুন পাড়ার লোক এসে দেখ্বে ? তবে
কি তাঁকে দয়াময় বলবে না ? যতক্ষণ সাধনার অবস্থা
ততক্ষণ তাঁকে সবই বল্তে জয়। তাঁকে লাভ হলে
তবে ঠিক আপনার বাপ কি আপনার মাবলে বোধ হয়।
যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ বোধ হয়, আমরা খুব
দরের লোক—পরের ছেলে।"

# बितामकृष्य (प्रव।

এক সময় কোয়ার সিং—তথন তাঁহার সৈতদল বারাথ পুরে থাকিত—তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। তিনি বলিয়া-ছিলেন,—

"কি অবস্থাই গেছে ! কোরার সিং সাধু ভোজন করাবে, আমায় নিমন্ত্রণ কলে। গিয়ে দেখলাম, আনক সাধু এসেছে। আমি বস্লে পরে সাধুরা কেউ কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করা আমি আলাদা বস্তে গেলাম। ভাবলাম অত থবরে কাজ কি ! তার পর বেই সকল্কে পাতা পেতে থেতে বসালে, কেউ কিছু না বল্তে বল্তে আমি আগে থেতে লাগ্লাম। সাধুরা কেউ কেউ বল্তে লাগ্লাে শুন্তে পেলাম—আরে, এ কেয়ারে !"

"চানকের পণ্টনের ভিতর ইংরেজকে আস্তে দেথে সেপাইরা সেলাম কল্লে। কোয়ার সিং আমায় বৃথিয়ে দিলে, ইংরেজের রাজত্ব তাই ইংরেজকে সেলাম কর্ত্তে হয়।" (ক)

এই নানকপন্থীরা তাঁহাকে কিরপ ভক্তি করিত তাহা একটী
ঘটনায় বুঝা যায়। এই দৈশুদল কলিকাতার কেল্লায় একদিন
বদলি হইয়া যাইতেছিল। মথুরবাবু শ্রীরামরুষ্ণকে গাড়ীতে
লইয়া মাঠে বেড়াইতে যাইবার পথে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে
পায়। দৈনিক বিভাগের নিয়ম লজ্যন করিয়া ও দৈশুদল
শ্রীপ্তক্ষর জয়।" উচ্চৈঃসরে ঘোষণা করিয়া একে একে তাঁহার
পদাধ্লি গ্রহণ করিয়াছিল।

# স্বদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শান্ত্রবহিত্ব ত সাধনা।

এইক্রপে বিভিন্ন বৈষ্ণব ও অন্তান্ত সম্প্রদায়ের স্হিত তাহাদের সাধনা বিশেষে মিলিত হইবার পর জাঁহার এক অভিনব ধর্মসাধন করিবার ইচ্ছা মনে উদয় হইয়াছিল। সহজিয়া বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ওপ্ত-সাধন-প্রণালী এবং তাহাদের আচারাদি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের মধাবত্তী। জাতিবিচার না মানিয়া এবং প্রতিমাদি পূজা পরিত্যাগ পূর্বক হিন্দু ও মুসলমান উভয় আচার প্রতিপালন এবং মানুষে দেবতা বোধ ও নিরাকারে নিষ্ঠার জন্ত, এই সকল সম্প্রদায় মুসলমান ধর্মের সমধিক নিকটস্থ। হিন্দু সমাজের নিম শ্রেণীস্ত লোকেরাই এই সকল ধর্মসাধন অবলম্বন করিয়া থাকে। স্থতরাং এ সকল সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠত। হইবার পর, তাঁহার যে মুদলমান ধর্ম দাধন করিতে অভিলাষ হইবে ইহা সন্তাবনা বলিয়াই বোধ হয়। এ সময় গোবিন্দ রায় নামে এক ব্যক্তির সহিত কালীবাড়াতে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গোবিন্দের বাড়ী দমদমার নিকট। তিনি জাতিতে কৈবর্ত্ত এবং গোপনে মুদলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া দরবেশী মত দাধন করিতেন। বে!ধ হয় ১২৭৫ দালের কোন সময় তিনি গোবিন্দের নিকট আল্লা মন্ত্র গ্রহণ করেন ৷ তিনি বলিতেন,—

> "গোবিন্দ রায়ের কাছে আলা মন্ত্র নিলাম। কুঠিতে পাঁাজ দিয়ে রারা ভাত হলো, থানিক থেলাম। মনি মল্লিকের বাগানে ব্যারাচ্ন রারা থেলাম, কিন্তু কেমন একটা ধেরা এলো। (ক)

আলা মন্ত্র সাধন করিবার সময় তিনি মুসলমানের মত বেশ্ পরিধান, পিঁয়াজ রহান সংযুক্ত অন আহার এবং মস্ফিলে যাইয়া

# শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

নমান্দ প্রভৃতি নিয়ম পালন করিতেন। আলা মন্ত্র ল্প ছাড়া ভাঁহার অন্ত কোন আচরণ ছিল না, ভূলিয়া ও কালীবরে যাইতেন না, কালী নাম কি কোন দেবদেবার নাম পর্যান্ত উচ্চারণ করিতেন না! তিন দিন এইরপে সাধন করিবার পর তাঁহার এক দিব্য দর্শন লাভ হইল তিনি বলিয়াছিলেন,—

"ভেদবুদ্ধি দূর করে দিলেন। বউতলাঘ ধানে কচিচ, ভাথালে—প্রথম ভাথালে অনেক মানুষ জাবজন্ত রয়েছে; তার িতর বাবুরা আছে, ইংরেজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুদোফবাশ, কুফুব, আবার একজন দেড়ে মুসলমান হাতে এক শান্কি, তাতে ভাত রয়েছে। শান্কিতে করে ভাত নিয়ে সাম্নে এলো। সেই শান্কির ভাত সকাইয়ের মুথে একটু একটু দিয়ে গালে। সেই শান্কি থেকে মেছেদের থাইয়ে আমাকে চটা দিয়ে গালে। আমি ও একটু আলাদ কল্লাম। মা, দেখালেন,—এক বই চই নাই! সেই সচিচদানকই নানা রূপ ধরে রয়েছেন! তিনিই জীব জগৎ সমন্তই হয়েছেন। তিনিই আর হয়েছেন!" (ক)

যতদিন ভেদবুদ্ধি থাকিবে — আর অবৈতজ্ঞান লাভ ভিন্ন ভেদবুদ্ধি যায় না — ততদিন বর্ণে বর্ণে, ফ্রাভিতে জাতিতে, ভেদজ্ঞান ও তৎনঞ্জে অরাদির বিচার মন হইতে দুঃ হইবার নয়। কিন্তু যথন সকল জাবে ঈশ্বরস্থা অনুভব হয়, যথন সর্ব্বভূতে তিনি বর্ত্তমান, এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়, তথনই ফ্রাভি বিচার, বর্ণ বিচার আহারাদির বিচার চলিয়া গিয়া, "হিন্দু ও মুসলমান, ধনাচা ও মুদ্দোফরাশ, কুকুর ও বাহ্মণ" সর্বজ্ঞাবে সর্বভূতে অভেদবুদ্ধি উৎপন্ন স্বদেশ গমন, তীর্থযাত্তা ও শাস্ত্রবহিভূ ত সাধনা।

হয় এবং তথনই সার্বজনীন সাম্যও আতৃভাবের সার্থকতা চইয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রে ইহাকেই ব্রহ্মজ্ঞের অবস্থা বলিয়াছে— "বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুরুর ও চণ্ডাল প্রভৃতি সকল জীবের প্রতি আত্মভন্তর পণ্ডিত সমদশী হন।" \*

শ্রীরামক্ষের পূর্ব্বোক্ত মুদলমান ধর্ম সাধনার বিশেষত্ব আছে। মহম্মদের মতারুগামী বাঁহারা, তাঁহাদের স্বধর্মাবলম্বীর প্রতি সম্পূর্ণ সামাও ভাতৃতাবের পরাকাটা দেখিতে পাওয়া যায়। দোর্দিও প্রতাপ বাদ্দা হইতে, নীচকর্মী ঝাড়ুদার ও অরহান তিকুক, সমাজে একাসনে ভাতৃতাবে আলিন্নিত চইয়া থাকেন। ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশু! কিন্তু তাঁহারাই আবার বিধর্মীর উচ্চেদ সাধন, অনার্ত স্বর্হার স্বরূপ জ্ঞান করেন। মহম্মদীয় সমদর্শী সমাজ ভয়ত্বর ধর্মাবিদ্বেবর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শ্রীরামক্ষ্য মুদলমান ধর্ম সাধনায়, স্ব্ধধর্মের অভেদায়তা ও সার্বজনীন সমদর্শীতা প্রতাক্ষ উপলব্ধি করিলেন। তিনি একটী ভাবকে মায়া, অপ্রতীকে দয়া বলিয়া বাক্ত করিবাছেন। তাঁহার উক্তি,—

'দয়া আর মায়া আনেক তফাং। দয়া ভাল, মায়া ভাল
নয়। আমার জিনিষ, আমার জিনিষ বলে সেই সকল
জিনিষকে ভালবাদার নাম মায়া। দয়া সক্রভূতে সমান
ভালবাদ।! শুধু ব্রাহ্ম সমাজের লোকগুলিকে ভালবাদি,
কি শুধু পরিবারদের ভালবাদি, এর নাম মায়া। শুধু
দেশের লোকগুলিকে ভালবাদি, এর নাম মায়া। স্ব

<sup>\*</sup> গীতা পঞ্চম অধ্যার।

# **बित्रामकृक** (पव

দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা এটা দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়! মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়—ভগবান্ থেকে বিমুথ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়!" কে

মুসলমান ধর্ম সাধনা করিবার পর আহার সম্বন্ধে আচারনিষ্ঠা পুনর্বার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। মথুরবাবু আচার
বিষয়ে তাঁহার মনোভাব পরিবর্তনের নিমিত্ত, তাঁহাকে লইয়া
কিছুদিন গঙ্গাবক্ষে বজরা করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। তিনি
বলিতেন,—

"নেজ বাব্র সঙ্গে ক দিন বজরা করে হাওয়া থেতে গেলাম।
সেই যাত্রায় নবদ্বীপ ও যাওয়া হয়েছিল। বজরাতে দেখলাম মাঝিরা রাঁধ্ছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি,
সেজ বাবু বল্লে—বাবা, ওথানে কি কচ্চ ? আমি হেসে
বল্লাম—মাঝিরা বেশ রাঁধছে। সেজ বাবু ব্ঝেছে যে
ইনি এবারে চেয়ে থেতে পারেন। তাই বল্লে,—বাবা,
সরে এস, সরে এস। এখন কিন্তু আর পারি না। সে
অবস্থা এখন নাই। এখন ব্রাহ্মণ হবে, আচারী হবে,
ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত থাবো।" (ক)

মথুর বাবুর সহিত বজরায় বেড়াইবার সময় তিনি নবছীপ দর্শনাস্তর কালনায় ভগবানদাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। আমরা পুর্বে বলিয়াছি যে, শ্রীরামরুফ কলুটোলার চৈত্র সভায় মহাপ্রভুর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষুর হইয়াছিল এবং ভগবানদাস ধাবাজীও ভাহা স্থাদেশ গমন, তীর্থবাত্রা ও শাস্ত্রবহিস্কৃতি সাধনা।
শ্রবণ করিয়া অসপ্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রীরামক্ষের সহিত
আলাপ হইবার পর, তাঁহার বিশ্বেষ ভাব অপনীত হয় এবং তাঁহার
মহাভাবের প্রেমানন্দ দাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—
"আপনিই শ্রী হৈতভাগিনে বসিবার উপযুক্ত।"

কিছুদিন গঙ্গার উপর ভ্রমণান্তর বর্ধার আরন্তে তিনি পুনর্ব্বার স্বদেশ যাত্রা করেন। এবারেও আত্মীয়গণ তাঁহার আচার হীনতার কথা শ্রবণ করিয়া শক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

"দেশে গেলাম, রামলালের বাপ (তাঁহার মধ্যম প্রতার রামেশ্র) ভয় পেলে। ভাব লে যার তার বাড়ীতে থাবে। ভয় পেলে, পাছে তাদের স্থাতে বার করে থায়। আমি বেশী দিন থাকতে পারলাম না। চলে এলাম।" (ক)

কামারপুকুরে তিনি আসিবা মাত্র গ্রামবাসী সকলেই তাঁহার সহিত আনন্দে মিলিত হইল। তিনিও পরিচিত অপরিচিত ইতর-ভদ্র সকলেরই প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রীতিপূর্ণ সন্তুদয়তা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ বালকদিগের সহিত তাঁহার ব্যবহার এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"নারায়ণ শুদ্ধ আত্মাদের ভিতর বেশী প্রকাশ। ও দেশে যথন যেতাম ছেলেদের কারু কারু মুথে নিজে থাধার দিতাম। চীনে শাঁথারি বল্তো,—উনি আমাদের থাইয়ে জান না কেন? তা কেমন করে দেবো—কেউ ভাজ মেগো, কেউ বোন মেগো, তাদের কে থাইয়ে দেবে প্রিওড়ে রাথাল ভোজন করালাম। তাদের হাতে হাতে

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

জলপান দিলাম। দেখ্লাম সাক্ষাৎ ব্রজের রাঞ্থাল! তাদের জলপান থেকে আবার থেতে লাগলাম।" (ক)

শীরামক্ষের সকল বিষয় স্ক্রভাবে পরিদর্শন সম্বন্ধে আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি: এ সময় গৃহে থাকিয়া বালক চরিত্র কিব্ধাপ পর্যাবেক্ষণ কয়িতেন, জাহার উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি। তিনি বলিতেন,—

"পরমহংসের স্থভাব ঠিক পাঁচ বছরের মত- সব তৈওলাম লাখে। যথন আমি ও দেশে কামারপুকুরে রামলালের ভাই (শিবরাম) তথন ৪।৫ বছর বয়স। পুকুরের ধারে ফড়িং ধর্তে নাছে। পাতা নড়ছে, আর পাতার শব্দ পাছে হয়, তাহ পাতাকে বলছে—১৯০০, আমি ফড়িং ধর্বো। ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে সে ঘরের ভিতর আছে। বিহাৎ চম্কাছে—তবুও ধার খুলে খুলে বাহিরে যেতে চায়। বকার পর আর বাহিরে গ্যাল না। উঁকি মেরে এক একবার দেখ্ছে—বিহাৎ, আর বলছে—খুড়, আবার চক্মকি ঠুক্ছে।"

"পরমহংস বালকের ন্থায়, আত্মপর জ্ঞান নাই— ঐতিক সম্বন্ধের আঁট নাই। রামশালের ভাই একদিন বল্ছে— তুমি খুড়, না পিসে ?" (ক)

তিনি কামারপুকুরে কিছুদিন থাকিয়া সিওড়ে গমন করেন। তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় এবার নিজ বাটাতে প্রথম ৬ হুর্গাপূজা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্ম পূজার দ্রব্যাদি সংগ্রহে বাস্ত হন। শ্রীরামক্ষের কথা হইতে মনে হয়, তিনি বর্ষা-

# স্বদেশ গমন, তীর্থষাত্রা ও শান্তবহিভূতি সাধনা।

কাল সিওড়ে অতিবাহিত করেন এবং শরতের সমাগমে হৃদয়ের 
ত হুর্গাপূজায় উপস্থিত থাকিয়া পূজাকার্যা সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।
এ সময়ের একটী ঘটনা হইতে তাঁহার সিৎড়ে অবস্থিতির কথা
বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"পরমহংসের বালকের ভাষ পতিবিধির হিসাব নাই—সব ব্ৰহ্মময় দ্যাথে। কোথায় যাত্তে কোথায় চলেছে, হিনাব নাই . রামগালের ভাই, হাদ্যের বাড়ী এর্গাপুজা দেখ তে গিছিল। হানয়ের বাড়ী থেকে ছট্কে আপনা আপনি কোন দিকে চলে গেছে। চার বছরের ছেলে দেখে পণের লোক জিজ্ঞাসা কচ্চে—তুই কোণা থেকে এলি গ তা কিছু বলতে পারে না,—কেবল বলে, চালা অর্থাৎ যে আট্টালায় পূজা হয়েছে! তথন জ্বিজ্ঞাসা কলে, কার বাড়ী থেকে এদেছিদ্ ? তথন কেবল বলে,—দাদা।" কে) স্বদেশ হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আদিবার কয়েক মাদ পরে --১২৭৬ দালে তাঁহার ভাতৃষ্পুত্র অক্ষের মৃত্যু হয়। অক্ষয় ঠাহার জোঁচভাতা রামকুমারের একমাত্র পুত্র। অক্ষয়ের জন্ম-মাত্রে দে মাতৃহান হইয়াভিল। প্রীরামক্ল দেই মাতৃহান শিশুকে স্বড়ে পালন করিয়াছিলেন। অক্ষয় এ সময় প্রীশ্রীরাধাকাত জীব পূজা করিতেন। বিবাহ হইবার অল্পদিন পরেই কঠিন জররোগে আক্রান্ত হন। পীড়া শীঘ্রই সাংঘাক্তিক আকার ধারণ করিয়া তাঁহাকে অকালে কালগ্রস্ত করিয়াছিল। অক্ষয়ের অকাল মৃত্যুতে শ্রীরামক্লঞ যে সাময়িক কাতর হইয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজ মুখেই বলিভেন।

#### শ্রীরাগক্ত দেব।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি মথুরবাবুর সহিত তাঁহার নৃত্ন জমীদারী দেখিতে রাণাঘাট অঞ্চলে গমন করেন। দীন হুংখী দিগের জন্ম তাঁহার দরার্দ্র হৃদয় চিরদিন অঞ্পাত করিত। এখানে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, গ্রামের বহির্ভাগে প্রান্তরের ধারে, ছোট ছোট পর্ণক্টীরে জন্নাভাবে ক্লিষ্ট, রুক্ষ দেহু, কটিতটে ছিন্নবাস, বহুসংখ্যক শ্রমজীবী অতি কপ্তে দিনপাত করিতেছে। সম্ভবতঃ ইহারা দূর দেশবাসী, মজুরির জন্ম এ প্রদেশে আসিয়াছিল। তিনি মথুরবাবুকে বলিলেন—"মা, আনন্দমরীর রাজ্যে এত হঃথ কট্ট। তুমি এদের এক মাথা করে তেল, একথানা করে কাপড়, আর এক পেট করে জন্ন দিয়ে সেবা কর।" মথুর বলিয়াছিলেন,—বাবা, এত টাকা কোথা পাব যে এই সমস্ত লোক্কে আমি থাওয়াতে পারি ? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন,—"তুমি মার ভাঁড়াড়ী মাত্র। দীন হঃখীর সেবার জন্ম মার ঐখর্য্য তোমার ছরে।" মথুর বাবু কলিকাতা হইতে বস্তাদি আনাইয়া সেই সমস্ত দরিন্দ্র নারায়পের সেবা করিয়াছিলেন।

আমরা দেখিয়াছি, যথন শ্রীরামক্তকের বয়স একাদশ বৎসর তথন তাঁহার হঠাৎ দিব্যভাব উপস্থিত হয় এবং তিনি অপূর্ব্ব ঈশ্বরীয়ন্ত্রপ দর্শন করেন। সেই দিন হইতে নিজের অন্তরে আর একজন রহিয়াছেন ইহা তিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেন। ক্রেমে তাঁহার অন্তরে দেবভাবের ফুর্লি সর্বক্ষণ হইতে লাগিল। যে বাল্যভাবের বশে তিনি সকল কার্য্য করিতেন, তাহা তাঁহার অন্তরত্ব এই দেবভাবের উত্তেজনা ভিন্ন আরু কিছুই নয়। এই দেবভাবের সাহায়েই তাঁহার নানাবিধ সাধন্ ভজন, নানাবিধ

## স্বদেশ গমন, ভীৰ্ষযাত্ৰা ও শাস্ত্ৰবহিভু ভি শাখনা।

ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব নির্বিকল্প ও মহাভাব সমাধি ! তাঁহার তন্ত্র সাধনার গুরু ব্রাহ্মণী ইতঃপূর্বে তাঁহার মহাভাবাবস্থায় দেহে অপূর্ব্ব অষ্ট্রসাত্মিক ভাবের বিকাশ ও বিরহকালে কম্পদাহাদি নানাবিধ বাভিচারী ভাব প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন এবং ভক্তিশাস্ত্রের বর্ণনার সহিত সে সকলের আশ্চর্যা রূপ একতা দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীগোরাঙ্গের পুনরাবির্ভাব, এই কথা প্রকাশ করেন। বৈদান্তিক পণ্ডিত পদ্মলোচন এবং নৈয়ায়িক নারায়ণ শাস্ত্রী তাঁহাতে অদ্ভুত ঐশবিক বিভৃতি দর্শন করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও তাঁহার আশ্চর্যা প্রেমোনাত্তা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে মলৌকিক শক্তি সম্পর মহাপুরুষ জ্ঞান করিতেন। এই সকল সাধক ও পশ্তিতগণের তাঁহার সম্বন্ধে যেক্সপ বিশ্বাস, তাহার ভিতর কিছু কি সত্য আছে ? শ্রীরামক্লফ সরল বালকের ভার মণ্রবাবকে জিজ্ঞাসা क्तिलन-"এই मकन कथा देशात्रा या वरन देश कि मछा १ जुनि কোন শাস্ত্রজ সাধক আনাইয়া ইহার মীমাংসা করাইয়া দাও।" মথুরের নিজের ও তাঁহাকে ঐণীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস ছিল স্থতরাং এ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব স্থির করিবার জ্বন্ত তিনি বিশিষ্ট সাধক ও শাস্ত্রত পুরুষ অনুসরান করিতে সচেই হন। অবশেষে বর্দ্ধানের সরিহিত ইদেশের তান্ত্রিকসাধক পণ্ডিত গৌরীকান্তকে বিশেষ তত্ত্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্তণ করিয়া আনাইলেন এবং পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের সহিত গৌরীকাঞ্জের বিচারের জ্বল তিনি উত্যকে একত সুমাবেশ করিলেন। এরূপ জনশ্রতি যে, বৈষ্ণব্দর্গ উপস্থিত হইবামাত্র শ্রীরামক্ষণ মহাভাবে भारतायात्रा बहेबा किंदात अस्त आत्राव्य करत्रन এवः रेवक्षवहत्रव

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

জ ভাবাবিষ্ট হইয়া আঁটৈচতন্ত বোধে তাঁহার স্তবগান করিতে থাকেন। গৌরীকান্ত এই অন্তুত ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারও মনে শ্রীরামক্ষফের অলোকিকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস হইয়াতিল। তাঁহার সঙ্গ লাভ করিবার পর, গৌরী শ্রীরামক্ষফকে নিজ ইষ্ট মহাশক্তির পূর্ণাবির্ভাব জ্ঞান করিয়া ভক্তি পূঞা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

শ্রীরামরুফ এই সকল সাধক পণ্ডিতগণের মীমাংসা শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন "এ সমস্তই মারই লীলা! তিনি যেমন করান তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি, যেমন চালান তেমনি চলি।"

তিনি গৌরীকান্ত সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

গোরীপণ্ডিত সাধন করেছিল; যথন স্তব কর্জো—হা রে রে নিরালম্ব লম্বোদর, তথন পণ্ডিতেরা কেঁচো হয়ে যেতো। গোরী স্থাকে পূলাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর্জো। সকল স্ত্রীই ভগবতীর এক একটী রূপ। গোরী বলেছিল,— কালী গোরাঙ্গ এক বোধ হলে তবে ঠিক জ্ঞান হয়। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, তিনিই নর্ব্বপে প্রীগোরাঙ্গ।" (ক

এই ঘটনার কিছুদিন পরে. ১২৭৮ সালের ১লা শ্রাবণ.
চতুর্কা বংসর নিজের দেহ মন প্রাণ ও অতুল ঐখা উৎসর্গ
পূর্বক, প্রগাঢ় নিষ্ঠা ভক্তির সহিত, গুরু ও ইইরূপে শ্রীরামক্ষের
অন্ত্বত সেবা করিয়া, পরম ভক্ত মগুরানাথ ইহলীলা সংবরণ করেন।
শ্রীরামক্ষ জীবনের সহিত মথুরানাথের সেবা ভক্তির কথা চিরদিন
উজ্জন অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

# ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

শ্রীরামক্ষ্য সর্ব্ব প্রকার ভাব সাধনে সিত্র ও অকৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হটয়া এখন ভাঁহার দেহবক্ষা কেবল ভাকের সঞ্জে বিলাস ও লোকশিকার জন্ম। ছান্দোগা উপনিষ্ধে একটা আখ্যায়িকা আছে। কোন দিন আৰুনি নিত পুত্ৰ খেতকেতৃকে বলিলেন, খেতকেতো ! তুমি আপনাকে অসামাল বিয়ান মনে করিতেছ এবং অভিমানে কাহার ও সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না। ভাল, বল দেখি, তুমি গুরুর নিকট এমন কোন প্রশ্ন করিয়াছিলে, যাহার উত্তর অবগত হইলে, অঞাত বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হওয়া যায় ? খেতকেত हैं। अमुख्य छान कतिया विशासन,—ज्ञायन । हैंहा किकारी সম্ভব হুইতে পারে ? আরুণি উত্তর করিলেন,-- হে সৌমা। বেমন একটামংপিও বিজংত হটলে সমস্ত মুনায় বস্তু বিজ্ঞাত হয়, একটা লৌহমণি বিজ্ঞাত হটলে সমস্ত লৌহ বিকার জ্ঞাত इश्व. (कन न!, मृद्धिक। ও लोइट मछा, टेटालंड विकांत मकन মিথ্যা, সংস্থান বিশেষ অনুসারে ঘটাদি নাম গ্রহণ করে মাত্র. সেইর। এক বিজ্ঞানে মর্ব্ব বিজ্ঞান সম্ভব পর হইতে পারে। উপাদান মাত্রই সতা, বিকার মিগ্রা। স্বতরাং জগতের উপাদান জানিতে পারিলে, সমস্ত বিশ্ব জানিতে পারা যায। হে সৌমা। এই জ্বগৎ সৃষ্টির পুর্বের কেবল সন্মাত্র ছিল,—একমাত্র এবং

#### ত্রীরামক্ষ্ণ দেব।

অদ্বিতীয়, নাম ও ব্লপ কিছুই ছিলনা। সেই এক অদ্বিতীয় সংমাতকে জানিলে সমস্কই বিজ্ঞাত হওয়া বায়।

শ্রীরামক্ষ সেই এক অথগু সচিদানন্দকে জানিতে পারিয়া তাঁহারে জানিবার অবশেষ আর কিছুই ছিল না। পূর্ণ অবৈত জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি যাহা অনুভব করিতে লাগিলেন তাহ। এইক্লপ বাক্ত করিয়াছেন,—

> "হরিট সেবা হরিট সেবক, এই ভাবটী পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম নেতি নেতি করে হরিই সতা আর সব মিথ্যা বোধ হয়। তারপর সেই দ্যাথে যে, হরিই এই সব হয়েছেন-মায়া জীব জগৎ এই সব হয়েছেন। অনুলোম হয়ে তারপর বিলোম। একবার অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পৌছে তাবপর নেমে এসে এই সব দ্যাথা—তিনিই সব হয়েছেন। সংসার কিছু তিনি ছাড়া নন। ব্রহ্মজ্ঞানের পর ও ঈশব একট 'আমি' রেথে দ্যান,—'আমি' যায় না। সমাধির অবস্থায় যায় বটে কিন্তু আবার এসে পড়ে। জ্ঞান লাভের পরও আবার কোথা থেকে 'আমি' এসে পডে। দেই 'আমি' ভক্তের 'আমি', বিভার আমি. তা হতে এই অনন্ত লীকা আসাদন হয়। তাই এই ভক্তের 'আমি' বিভার 'আমি' রাথে—লোকশিক্ষার জন্ত, আবার ভক্তি আসাদ কর্বার জন্ম-ভক্তের সঙ্গে বিশাস কর্বার জন্ম।" (ক)

উপরোক্ত উক্তিতে তিনি বিজ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। অবৈতভূমি হইতে নামিয়া আসিয়া, তাঁহার এখন বিজ্ঞানীয়



# ভক্ত সমাগম ও লোক শিকা।

আবস্থা। ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভগবান্ তাঁহার একটু 'আমি' রাথিয়া দিয়াছেন,—এখন তাঁহার পাকা আমি। এই পাকা আমি, দাস আমি, ভক্ত আমি, ছেলে আমি, এইরপ 'আমি' জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ভগবানের বিচিত্র অগৎলীলা ও নরলীলা আসাদন করিতেছেন। তাঁহার সচ্চিদানক্ষয়ী মা, তাঁহাতে ভক্তের আমি রাথিয়া দিয়াছেন—তাঁহার ভক্তের সঙ্গে বিলাস করিবার জন্ত, আর লোকশিক্ষার জন্ত। তাঁহার মা, তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন—তুই ভাবেই থাক্, আমার সব ভক্তেরা আস্বে, তোকে ঐহিক লোকের সঙ্গ কর্ত্তে হবে না, আমার শুদ্ধসন্থ ভক্তের সঙ্গ কেবল থাক্বে।"

মথুরানাথের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে শ্রীসারদাদেবী তাঁহার সামী শ্রীরামরুফের সেবার জ্বন্ত দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করেন। ছয় বৎসরের বালিকা বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের প্রায় আট বৎসর পরে, প্রায়ত পক্ষে, তাঁহার প্রথম সামী সন্দর্শন ঘটে। সাত বৎসর সাধনার পর শ্রীরামরুফ জ্বনভূমি কামারপুকুরে আগমন করিলে, তাঁহার অফুমতি গ্রহণ পূর্বক শ্রীসারদাদেবীকে তথায় আনয়ন করা হয়। এত দিন তিনি শুনিতেছিলেন যে, তাঁহার সামী দক্ষিণেশ্বরে দেবালরে উন্মাদ অবস্থায় রহিয়াছেন। কামারপুকুরে আসিয়া তিনি স্থামীর নিকট কি ভাবে গৃহীত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীরামরুফের এ সময় লোকাচার পরিত্যাগ ও ভগবৎ চিস্তায় ভাবাবেশ্বর প্রেতাক্ষ করিয়া তাঁহার মনোভাব কির্ক্নপ হইয়াছিল তাহা সক্ষিমা জানা যায় না। ইহার ও পর প্রায়্ম চারি বৎসর কাটিয়া

#### ত্রীরামক্ষ দেব।

গিয়াছে। তিনি এখন অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। কিন্ত তাঁহার স্বামী এ পর্যান্ত তাঁহার কোন সংবাদ গ্রহণ করেন নাই। অবগ্র, সামীর প্রতি স্ত্রীর ও কর্ত্তবা আছে। সামীর ফেরপ অবস্থাই হউক সাধ্বী স্ত্রীর কঠোর কর্ত্তবা পালন বিষয়ে শাস্ত্র ও লোকচার উভয়েরই জাঁহার প্রতি তীক্ষ্বষ্টি। শ্রীসারদাদেবী, সহধর্মিণীর কর্ত্তবা পালন করিবার জ্বন্য ১২৭৮ সালের ফাল্কন মাসে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শুনা বায়, গঙ্গাম্বান উপলক্ষে পিতাৰ সম্ভিব্যাহাৰে এবং জ্যুৰাম্বাটী গ্ৰাম ও তদ্ভালৰ আনেক স্ত্রীপুরুষদিগের সহিত দশবদ্ধ হইয়া বৈদাবাটীতে আসিতেছিলেন। কিন্তু বহুদুর পথ চলার কঞ্চে তিনি প্রবল জ্বরে পীডিতা হইয়া কোন চটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিঞ্চিন্মাত স্কন্ত বোধ করিলে, ঐ স্থান হইতে পিতার সহিত তিনি অস্ত্রস্থ শরীরে দ্ফিণেখরে আগমন করেন। তঃদহ ক্লেশ কি করিয়া নিরবে দহা করিতে इस. श्रीमांत्रमारमधीय कीयान छात्रा हित्रमिन रम्था शियारक। - শ্রীদারদাদেবীর দক্ষিণেখনে অবস্থিতি চইতে, শ্রীবামরুফ জাবনে এক অভিনব পরিছেদ উন্মুক্ত হইল। শুদ্ধসৃদ্ধ ভক্তের সঙ্গ ও লোকশিক্ষার নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ 'মার' কাছে আদিষ্ট। জাঁহার প্রথম ভক্ত ও শিষ্যা তাঁহার পত্না শ্রীসারদাদেরী।

প্রীরামরুক্ত নিজ সহধর্মেণী শ্রীসারদাদেবীকে স্বিশেষ যত্নও
সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া নহবতে আপনার জননীর নিকট
নিজ্তে থাকিবার বাবতা করিলেন। শ্রীসারদাদেবী ও প্রীত
মনে স্বামী ও মুদ্রার সেবায় নিযুক্তা হইজেন। অল্লাদনের মধ্যেই
তিনি ব্বিতে পারিলেন যে, শ্রীরামক্রফের এখন পাঁচ বৎসরের

## ভক্ত সমাগম ও লোক শিকা।

বালকের স্বভাব হইয়াছে—স্নানন্দ মূর্ত্তি সরল বালক অমুক্ষণ মার নামে মাতোয়ারা ও ভাবসমাধি ময় হইয়াথাকেন। সে প্রেমমূর্ত্তি দর্শন করিলে, মহাপাষও নান্তিক ও পাপাচারীর মন ও দ্রবীভূত হয়। শ্রীসারদাদেবী স্বামীকে যে পরম আরাধা দেবতা ভিন্ন অন্য কোন মৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেন না,—ইহা-সহজেই বোধ হইতে পারে।

শ্রীরামক্লয়, পত্নী শ্রীসারদাদেবীকে কি ভাবে শ্রীয় সরিধানে রাথিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার যোড়নী পূজায় প্রকাশ পাইয়াছে। জীবাশকার জন্ম, নিজ স্থীবনে সেই মহাপূজা অমুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়াছেন যে,—

> "যে মেয়ে মানুষের কাছে থেকে এত সাবধান হতে হয়, ভগবান দুর্শনের পর বোধ হবে সেই মেয়ে মানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী ! তথন তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা কর্কে ! আর তত ভয় নাই !" (ক)

শ্রীরামক্ষ সোপচারে ও বিহিন্ত বিধানে মোড়শী পূজা করিয়াছিলেন। জৈঠি মাসের ফলহারিণী শ্রামাপুজার রাত্রে তাঁহার গৃছে
পূজার আয়োজন হইয়াছিল। যোড়শাক্ষর মন্ত্রে জগদম্বার পূজা
করিতে হয় বলিয়া, ইহাকে যোড়শী পূজা বলে। শ্রীবিদ্যা ও
বিপ্রাস্থলরা ইহারই নামান্তর। যোড়শী পূজায় ভগবতীর কোনক্রপ ভয়য়য়া মূর্ত্তি কল্পনা নাই। মহামায়াকে সর্ব্ব সৌন্দর্যাময়ী,
সর্ব্বকল্যান দায়িনী রূপে ধ্যান করিবার বিধান। মহাবিদ্যা যোড়শী
দেবীর ধ্যান নিয়্রোক্তভাবে করিতে হয়।

## শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

· "দেবী পল্মসল্লিভা, বালসূর্য্য কিরণের ভাষ ইঁছার শরীরের জােতিঃ। ইনি জবাকুত্বম, লাডিম্ব পুষ্পা পদ্মরাগমণি ও কুন্ধুমের স্তায় অরুণবর্ণ বিশিষ্টা। ইহার মন্তক্ষিত উজ্জ্বল মুকুট মাণিকা-কিছিণীজাল দ্বারা বিভূষিত। কুষ্ণকায় অলিবুন্দের ভায় বক্র অলকাদাম স্থাভিত ও নবোদিত অফণের স্থায় ইহার মুখপন্ম। কুটিল ললাট দেশে অদ্ধিচক্র বিরাজিত। এই পরমেশ্বরীর শিবধমু সদৃশ ভ্রমুগল। ইহার নেত্র তার আনন্দভরে মুদিত ও বিকশিত হইতেছে। উজ্জ্ব কিরণবিশিষ্ট সুবর্ণকুগুলে কর্ণযুগল পরিশোভিত। স্থানর গণ্ডস্থলে স্থাংশুর অমৃতমণ্ডল জয় করিয়াছে। তাম বিক্রম মণি ও বিশ্বফলের জায় ওঠাধরে অমৃত শুন্দিত হইতেছে এবং ঈষৎ হাস্থের মাধুর্য্যে রস্সাগরের মাধুর্যাকে জয় করিয়াছে। একা ও বিষ্ণুর শিরোরত্ব দারা পাদপদ্ম শোভিত। ইনি রক্তপদ্মে উপবেশন করিয়াছেন। ইঁহার চারি হস্ত ও তিনেত। ইঁহার ছই হস্তে পাশ ও অন্ধুশ। ইনি অপর তুই হত্তে পঞ্চবান ও ধনু ধারণ করিয়াছেন। ইনি সর্বপ্রকার মোহন বেশ এবং সর্বাভরণে विकृषिका। अन्नराज्य आक्लाममाग्रिमी, अन् त्र अनकाविनी, अन् আকর্ষণকরী, জগতের কারণস্ক্রপা, সর্ব সোভাগাদায়িনী, স্কাণজা এবং স্কাশক্তিময়ী, এই মঙ্গলদায়িনী নিত্যা দেবাকে চিস্তা কবি।"

শ্রীসারদাদেবাকে সন্মুখন্থিত দেবার জন্ত নিদ্দিষ্ট আসনে বসাইয়।
পুপা চন্দন মাল্য ধুপ দীপাদি প্রদান পূর্বক পূজা করিতে করিতে
শ্রীরামক্ষয়ের শ্রীশ্রীত্রিপুরাস্থনরা দেবার সর্বাশক্তি সমন্বিতা দিব্যমূর্তি সাক্ষাৎকার হইল। শ্রীপাদপদ্মে ভিনবার পূলাঞ্জলি ও

#### ভক্ত সমাগ্ম ও লোক শিক্ষা।

আপনার জপমালা সমর্পণ করিয়া তিনি ভাবসমাধি মগ্ন হইলেন।
শ্রীসারদাদেবী ও সহদেয়ে জগদমার আবির্ভাব উপলব্ধি করিলেন
এবং তাঁহারও বাহসংলা বিলুপ্ত হইল। যোড়শী পূজার পুণাফলে
বিবাহিতা হইয়াও তিনি আজীবন ব্লচারিণী, সংসারী হইয়াও
সন্ন্যাসিনী। শ্রীরামক্ষণ বলিয়াছিলেন—"মার যত রূপ দেথিছি,
তাঁর রাজরাজেশ্রী মূর্ত্তি সৌনদর্যো অনুপ্য—তার তুলনা নাই।"

শ্রীরামরুষ্ণ এসমর আপনাতে স্ত্রীভাব আরোপ করিয়া শ্রীসারদা দেবীকে আপনার শয়ন শ্যায় স্থান দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে পুনর্কার স্থাভাবের উদয় হইল। তিনি বলিয়াছেন,—

> "তা না হলে পরিবারকে আট্মাস কাছে এনে রেখেছিলাম কেমন কোরে ? ছজনেই মার সখী!" (ক)

শুনা যায় এ সময় তাঁহার ভাবসমাধি প্রগাঢ় হুইয়াছিল।
শ্রীসারদাদেবীকে সর্বকণ সতর্ক থাকিতে হুইত। রাত্রে তিনি
প্রায় নিস্রা যাইতেন না, সর্বাদাই উদ্বিশ্ব চিত্রে জাগিয়া অপেক্ষা
করিতেন, কথন সমাধি অবস্থা উপস্থিত হয়। সমাধি দেখিলেই
তিনি মার নাম শুনাইয়া চৈত্র সম্পাদন করিবার জন্ম চেষ্টা
করিতেন।

শ্রীসারদাদেরী ভক্তিবিনমভাবে পর্যাবেক্ষণ করিতেন, শ্রীসামকৃষ্ণ দিবারাত্র কি ভাবে রহিয়াছেন এবং মনোনিবেশ পূর্ব্বক
শুনিতেন, তাঁহার শ্রীমুথের বর্ণিত প্রত্যক্ষ অমুভূতির কথা।
এরপে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি নিজের জীবন কি ভাবে প্রস্তুত
করিয়াছিলেন, শ্রীরামরুষ্ণের অস্তরঙ্গ ভক্তগণ তাহা বিশেষরূপে
অবগত আছেন। স্বামীর নিকট সর্বক্ষণ জ্ঞান ভক্তির কথা প্রবণ

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

করিয়া, সংগারে থাকিয়াও কি করিলে ভগবান লাভ হয়, তিনি সাক্ষাৎভাবে তাই। অবদারণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীকেই আপনার ইষ্ট জ্ঞান কবিয়া প্রজা করিতে লাগিলেন, এবং মনে ब्बारन मर्क विभएय छै। हार्य आब्बाक वर्दिनी इहेश द्रशिकन। সামীর নিকট তাঁহার স্বতন্ত অস্তির জ্ঞানও ছিল না। **क्षीत्रात्रमात्म्वी वड्डा देशा मग्रा कमा त्यर ও त्य**त खीवल भृति । দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রস্থান কালে গভার নিশাথে, যথন সকলেই নিত্রভিভত, তিনি জাগরিতা হইয়া নি:শব্দে মানাদি প্রাতঃকত্য সমাপন করিতেন। কালীবাড়ীতে নিতাই উৎসব , কর্মানারী ভূতা পুজক সাধু অতিথি প্রভৃতি শত শত লোকপূর্ণ কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করা দূরে থাক, তাঁহার অবস্থিতি মাত্রও কেহ কথন জানিতে পারে নাই। শ্রীরামক্ষের অনুক্ষণ সেবাকারী অন্তরঙ্গ ভব্তগণও কেহই তাঁলার কণ্ঠস্ব বা পদশন্দ কগন শ্রবণ করেন নাই, তাঁহার প্রীঅঙ্গ দর্শন ত দুবের কথা। স্বামী যোগানন্দ একদিন বলিয়া-ছিলেন—"আমি মাকে লুহুয়া ছায়ার হায় ভাঁহার সঙ্গে সঞ্জে ফিরিয়াছি, বল ভার্থভানে প্রয়া গিয়াছি, গাড়ী ইইতে নামান উঠান পর্যান্ত আ্যাকে করিতে হট্যাছে, কিন্তু মার প্রীচরণের অঙ্গুলির অগ্রভাগ বাতীত আর কিছুই দেখিতে পাই নাই।" শ্রীসারদাদেবার চরিত্রে স্বামার একান্ত আজ্ঞাপুবর্তিতা, তাঁহাকে সর্বতো ভাবে আত্মসমর্পণ ও স্ত্রীলোকের অনুলা ভূষণ স্বরূপ, সসন্ত্রম লজার ভাব, আধুনিক স্বাধানতা প্রয়াসী, পুরুষ-সমতা-কাজ্মিনী ই রাজী অফুকরণে শিক্ষিত। হিন্দু মহিলার সম্পূর্ণ বিপরীত। যে সমাজে গোরী, সীতা ও সাবিত্রী স্ত্রী চরিত্রের চরমোৎকর্ম ভাবে

## ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা

পূজীতা হইতেছেন, সে সমাজে শ্রীসারদাদেবীও যে আদর্শন্তানীয়া হইবেন তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না।

নহবতে যে কক্ষে তিনি থাকিতেন ভাহাতে শ্বশ্ৰ ঠাকুরাণীর শন্যা, আহারীয় দ্রবা, তৈজ্ঞ্বপত্রাদি রক্ষিত হটবার পর একট বসিবার স্থানের সংক্লান হওয়া তুর্ঘট ছিল। তিনি কি করিয়া দেই মল পরিদর স্থানে দিবাবাত্র অভিবাহিত করিতেন, ভাহা **মনে** করিলেও কট্ট হল। আগমুক, অভাগিত, শ্রীরামকুষ্ণ গ্রন্থ কেই জয়গমবাটী ঘাইয়া তাঁহার পিতৃগুছে অতিথি হইয়াছেন, িনি মুক্তকণ্ঠে পাকার করিয়াছেন যে, শ্রীসারদাদেবীর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুত্রাধিক স্লেচে লোকসেবা এক ছাপর্ব বাপার। নিজ পিতা মাতা ও প্রমাহীয়গণেও সেরাপ ঐকান্তিক ভাশবাসা তাঁহারা দৃষ্টি করেন নাই! প্রিডামে দরিদ্র সংসারে আহারীয় দ্রবোর নিতাই অভাব। সংসা লোক সমাগমে দে সকল সংগ্রহ করাও সহজ্পাধ্য নহে। অতিথি সংকার করিবার জন্ম অনেক সময় লোকাভাবে তিনি স্বয়ং সকলের অজ্ঞাতসারে, রুধক পল্লি হইতে ফলমুণাদির বোঝা নিজ্ঞ মস্তকে বহন করিয়া আনিয়াছেন! নিজের কথা দেখের প্রতি দৃষ্টিপতি না করিয়া রন্ধনাদি কার্য্যে উদয়ান্ত পরিশ্রম করিয়া দেহপাত করিয়াছেন. কিন্তু সাহাগ্যের জন্ম কাহাকেও বাস্ত করিতে বা কট দিতে চাহিতেন না। আগন্তুক সকলে বিদায় গ্রাহণ করিলে, তিনি होत्रातर्भ व्यामिया मधन नयान मखायमाना शांकिया প्रश्नितीकन করিতেন, যতক্ষণ না তাঁহারা নয়নপথ অতিক্রান্ত হন। আত্ম-বিসর্জন পূর্বক সকলকে প্রীতিদানে সম্বষ্ট রাথিয়া, স্বার্থপর সতত

## **শ্রীরামকৃষ্ণ** দেব

দেষ হিংসা কলহ পূর্ণ সংসার মধ্যে সকল ছঃথ ক্লেশ নিরবে সহ্ করিয়া, প্রশান্ত মনে তিনি দিন যাপন করিয়াছেন। কত শোক তাপ দগ্ধ অসহায় স্ত্রীলোক তাঁহার পুণাসঙ্গ লাভ করিয়া জীবনের শেষকাল শান্তিতে কাটাইয়াছে! শ্রীসারদাদেবীর জীবন কাহিনী বর্ণনা করিবার এ স্থান নহে। আমরা ছুই একটী কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

আটমাস কাল দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া, শ্রীসারদাদেবী
পিত্রালয়ে গমন করেন। মথুরবাবুর পরলোক গমনের পর
এ সময় শ্রীরামক্ষেত্র বৃদ্ধা জননীর আহারাদি নির্বাহের জ্বন্ত
অর্থাভাব হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা সিঁ ছরিয়াপটা নিবাসী বাবু শস্তুচরণ মল্লিকের বদান্যতায় তাঁহাকে সে কট্ট
অমুভব করিতে হয় নাই। শস্তুচরণ একজন ইংরাজী শিক্ষিত
হাদ্যবান্ পুরুষ। শুনা যায়, কোন সদাগর আফিসে মুৎসদ্দীর
কর্ম্মে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর
নিকট তাঁহার একথানি বাগান বাটী ছিল এবং তথায় দাতবা
ঔষধালয় স্থাপন করিয়া পার্শ্ববর্তী স্থান সকলের পীড়িত দিগকে
ঔষধ দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন: যে অবধি শ্রীরামক্ষেত্র সহিত
তাঁহার পরিচয় হয়, তিনি তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন
করিতেন। শ্রীরামক্ষণ ও শস্তুবাবুর বাগানে সময় সময় যাইতেন
অবং ভগবৎ প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের অনেক সময় অতীত হইত।

প্রভৃত সঞ্জিত অর্থ যাহাতে লোকহিতকর কার্য্যে বায় করিতে পারেন, শন্তুবাবুর ইহাই আন্তরিক ইচ্ছা! কিন্তু মাহুষের জ্বন-সাধারণের মঙ্গলকর অনুষ্ঠান যে আনেক সময় সকাম হইয়া

থাকে, এবং ঐ সকল কম্মে ব্যাপৃত হইয়া জাবনের প্রেক্ক উদ্দেশ্য যে মাত্র্য ভূলিয়া যায়, শ্রীরামক্রফ তাহাই শভুবাবুকে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"শস্তু বল্লে এখন এই আশীৰ্কাদ কৰুন যে, যে টাকা আছে সেগুলি महारा यात्र—शांम्भाजान, ভিদপেনসারী, রান্তা ঘাট করা, কুয়ো করা, এই সবে। আমি বল্লাম, এসব অনাসক্ত হয়ে কর্ত্তে পাল্লে ভাল, কিন্তু তা বড় कठिन। आत याहे ट्यांक अजी यन मतन शांक या. তোমার মানব জন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, হাঁদপাতাল ডিসপেনসারী করা নয়। মনে কর, ঈশ্বর তোমার সাম্নে এলেন, এসে বল্লেন-তুমি বর লও। তা হলে তুমি কি বলবে,—আমায় কতক গুলো হাসপাতাল फिमर्लनमात्री करत्र मो ७ १--ना वनरव-- एक ज्यान । তোমার পাদপয়ে যেন আমার শুদ্ধাভক্তি হয়, আর যেন তোমায় দৰ্মদা দেওতে পাই! ইাসপাতাল ডিসপেনসারী এ সব অনিতা বস্ত। ঈশ্বরই বস্ত আর সব অবস্তা তাঁকে লাভ হলে আবার বোধ হয়-তিনি কর্ত্তা, আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন তাঁকে ছেডে নানা কাজ বাডিয়ে মরি! তাঁকে লাভ হলে, তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাঁদপাতাল ডিস্পেন্দারী হতে পারে।" (ক) শস্তবাবুর নিকট হইতে সামাগ্র একট আফিম কিরূপ তিনি সঙ্গে লইয়া ঘাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন, আমরা অন্ত স্থানে তাহা বলিয়াছি। শ্রীরামক্ষের ঈদৃশ অভুত ত্যাগের

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

দৃষ্টাশু অবলোকন করিয়া, শভুচরণ ও মথুরানাথের ভায় অকপট ভক্তি যোগে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীসারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম অবস্থিতি কালে, কালাবাড়ীর নহবতে থাকিবার অভিশয় ক্লেশ হইয়াছিল জানিতে পারিয়া, শভুবাবু মন্দিরের সরিকটে একথণ্ড জমি থাজনা করিয়া লইয়া, তাহাতে বাসের উপযোগী একটা কুঠরা নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

শস্ত্বাব্র গ্রাইধয়ে অনুরাগ ছিল। তিনি শ্রীরামক্কাকে মধ্যে মধ্যে বাইবেল গ্রন্থ হইতে পড়িয়া শুনাইতেন। শস্তুচরণের নিকট তিনি বিশুগ্রীষ্টের পবিত্র চরিত্র ও ধর্মোপদেশের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামরক্ষ যিশু গাঁপ্তকে ঋষি গ্রীপ্ত বলিতেন। তিনি নিজমুথে বলিয়াছিলেন যে, একদিন অচিস্তা রূপে তাঁহার যিশুগ্রীপ্তের জীবস্ত সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছিল। বাবু যহনাথ মল্লিকের বাগানবাটীর বৈঠকথানা গৃহ এই অপূর্ব্ব ঘটনার স্থান। কালীবাড়ীর পার্থেই কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী বাবু যহনাথ মল্লিকের বাগানবাটী। যহনাথ এবং তাঁহার মাতা শ্রীরামরক্ষকে সক্ষতাগাঁ ও সর্ব্ববিধ আকাজ্যাশ্র্য সাধু পুরুষ জ্ঞানিয়া বিশেষ ভক্তিকরিতেন। এবং প্রায়ই তাঁহাকে নিজ বাগানবাটাতে ও কথন কলিকাতার বাসভবনে লইয়া বাইতেন। শ্রীরামরক্ষ একদিন যহনাথের উন্থানগৃহে বিশুগ্রীপ্তের একখানি স্থানর তৈল চিত্র দেখিতে পান। চিত্রথানিতে যিশুমাতা মেরা, শিশু বিশুকে কোলে করিয়া রহিয়াছেন, ইহাই চিত্রিত ছিল। চিত্র দেখিয়া শ্রীরামরক্ষ মহাভাবে বাহ্জান শৃন্য হন এবং সমাধি অবস্থায় অনুভব করেন যে,

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

ষিশুমূর্ত্তি চিত্র ইইতে আসিয়া তাঁহার দেহের ভিতর মিশিরা যাইলেন! তাঁহার উপলব্ধি ইইলে যে, যিশু এবং তিনি এক ব্যক্তি! এই ঘটনার পরে তিনি গ্রীপ্ত ধর্মাবলম্বাদিগের ধর্মোপদেশ ও উপাসনা দেখিবার ও শুনিবার জন্ম ব্যাকুল ইইতেন। তিনি 'মাকে' বলিয়াছিলেন এন

"মা! তেমির গ্রীষ্টান ভজেরা কিরুপে জোমায় ডাকে আমি দেপ্বো!" (ক)

কলিকাভার কোন গিজ্জার দারদেশে দাড়াইয়া গ্রীষ্টায় উপাসনা পদ্ধতি দেখিয়া পলিয়াছিলেন.—

> "থাজাঞ্চার ভয়ে ভিতরে গিয়ে বসি নাই.—ভাব্লাম কি জানি যদি কালীবরে যেতে না ভায়।" \* (ক)

মনোনিবেশ পূর্ব্বক পর্যালোচনা কবিলে বোধ হইবে যে, শ্রীরামক্ষেত্রে এক্লপ দিবা দশনের ভিতর প্রগাঢ় অর্থ কমুস্তাত রহিয়াছে। মুদলমান ধর্ম সাধন করিয়া তিনি যেমন সর্ববর্গে, সর্ব্ব জাতিতে ও সর্ব্বজীবে অভেদাত্মতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেইক্লপ যিভগ্রীষ্টের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়া, তিনি সর্ব্ব জাতীয় ও সর্ব্বকালীয় অবতার ও প্রত্যাদিষ্ট ঝবি ও মহাপুরুষদিগের একাত্মতা-ক্লপ অলৌকিক সতা, সাঞ্চাৎ অবধারণ করিলেন। এই দিবাদর্শন

<sup>\*</sup> এ সথকো শীর।মনসংখর একটা প্রাত্যাহিক ব্যবহার অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কালাবাড়ীর যে ঘরে তিনি থাকিতেন, তাহার দেয়ালে অনেক-গুলি দেবদেবীর ছবির সহিত তাহার নিজেব ফটোগ্রাফ ও কেশবচন্দ্র সেনপ্রদেও কথানি যিশুঞ্জীষ্টেব ছবি ছিল। প্রত্যাহ প্রাতে ও সন্ধ্যার এই সকল দেবদেবী মূর্ত্তি নমস্কার করিবাব সময়, বিশুঞ্জীষ্টের ছবি তিনি কথন নমস্কার করিতেন না:।

# জীরামকৃষ্ণ দেব।

প্রভাবে তাঁহার অফ্রতপূর্ব সর্বধর্মসমন্বয় সাধনা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল এবং সাব্বকালিক, সাব্বদৈশিক ও সাব্বলোকিক স্ববিধ ধর্ম ও ধর্মোপদেষ্টাগণের মহাসন্মিলন সংসাধিত হইল। বাসনাবিমৃত্-চিত্ত ও সংগ্যাত্ম। আমরা, এই মহাসমন্বয়ের মহন্ব, গভীরতা ও ওক্তমত আমাদের কৃত্র বৃদ্ধিতে কেমন করিয়া ধারণা করিব!

শস্ত্তরণ ও যত্নাথ মল্লিকের সহিত তাঁহার পরিচয় সম্ভবতঃ ১২৭৯ সালে হইয়াছিল। স্বামী দ্যানন্দ সরস্বতীর সহিত ও এ সময় মহারাজা যতীক্রমোহন ঠাকুরের নৈনান উন্থানে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিয়াছিলেন,—

শিরানন্দকে দেখতে গিছ্লাম। তথন ওধারে একটা বাগানে সে ছিল। কেশব সেনের আসবার কথা ছিল সে দিন; তা যেন চাতকের মতন কেশবের জন্ম বাস্ত হতে লাগলো। খুব পণ্ডিত। বাঙ্গালা ভাষাকে বল্তো গৌরাণ্ড ভাষা। দেবতা মান্তো—কেশব মান্তো না। তা বল্তো, ঈশ্বর এত জিনিষ করেছেন, আর দেবতা কর্তে পারেন না! নিরাকার বাদী। কাপ্তেন \* 'রাম রাম' ক্ছিল, তা বল্লে, তার চেয়ে সন্দেশ সন্দেশ বল।"

সামী দয়ানল তাঁহার শ্রীমুথের অপূর্ব আধ্যাত্মিক অমুভূতি সকল এবং ভাবাবেশে প্রেমানল দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

<sup>\*</sup> কাপ্তেন বিখনাথ উপাধ্যায় নেপাল রাজ্যের প্রতিনিধি। শ্রীরামকুঞ্চের সহিত্ত এই সময় তাঁহার পরিচয় হয় এবং প্রথম সাক্ষাৎ হইতে কাপ্তেন তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। সম্ভবতঃ শ্রীহারই সমভিব্যহারে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী দ্বানন্দকে দেখিতে যান।

**"আম**রা কেবল শাস্ত্রের বাক্যাড়ম্বর লইয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু এই মহাপুরুষ শাস্ত্রের দার ভাগ উপভোগ করিতেছেন।"

এ সময় কি ধনৈখগ্য সম্পন্ন বা পদগৌরবাধিত ব্যক্তি, কি পণ্ডিত বা সাধু কাহারও সহিত কথা বার্তার দিনি স্পাষ্টবাদীতা এবং নিজীকতা স্বতঃই প্রদর্শন করিতেন। মনোরঞ্জক তোষামোদ বাক্য, তাঁহার জিহবা কথন উচ্চারণ করিতে শিক্ষিত হয় নাই। মথুরানাথকৈ তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,—"তুমি মনে কোরো না, তুমি একটা বড় মানুষ আমায় মান্ছো বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলুম। তা তুমি মানো আর নাই মানো।" তিনি বলিতেন,—

"যহমিল্লাকের বাগানে যতীক্র \* এসেছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। আমি বল্লাম—কর্ত্তব্য কি ? ঈর্যর চিস্তা করাই আমাদের কর্ত্তব্য কি না ? ষতীক্র বল্লে, 'আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি মুক্তি আছে ? রাজা যুধিষ্টিরই নরক দর্শন করেছিলেন।' তথন আমার বড় রাগ হলো। বল্লাম, তুমি কি রকম লোক গা! যুধিষ্টিরের নরকদর্শনই মনে করে রেথেছ? যুধিষ্টিরের সত্যকথা, ক্রমা, ধৈর্য্য বিবেক বৈরাগ্য ঈর্যুরে ভক্তি এ সব কিছু মনে হয় না ? আরও কত কি বল্তে যাছিলাম। হাদে আমার মুধ চেপে ধল্লে! যুতীক্র একটু পরেই 'আমার একটু কাজ আছে' বলে চলে গেল।"

"আনেক দিন পরে কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীক্র ঠাকুরের বাড়ী গিছ্লাম। তাকে বল্লাম, 'তোমাকে রাজা টাজা \* মহারাজা যতীক্রমোহন ঠাকুর

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

বল্তে পারব না, কেন না, সেটা মিথ্যা কথা হবে।' আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে। তারপর দেখ্লাম, সাহেব টাহেব আনাগোনা কর্ত্তে লাগলো। রজ্যেগুণী লোক, নানা কাল লয়ে আছে। যতীক্রকে ধবর পাঠান হলো। সে বলে পাঠালে, আমার গলায় বেদ্নাহয়েছে।" (ক)

নারায়ণ শাস্ত্রী এ সময় তাঁহার নিকট সর্বলাই থাকিতেন। এবং মহাকবি মাইকেল মধুস্থান দত্তের সহিত কালীবাড়ীর কুঠিতে তাঁহার একদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন.—

"নারায়ণ শাস্ত্রী যথন ছিল, মাইকেল এসেছিল। মথুরবাবুর বড় ছেলে ছারিকবাবু সঙ্গে করে এনেছিল। ম্যাগাজিনের সাহেবদের সঙ্গে মোকদ্দমা হবার যোগাড় হয়েছিল—তাই মাইকেলকে এনে নাবুরা পরামর্শ কচ্ছিল। দপ্তরখানার সঙ্গে বড় হর, সেইখানে মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি নারায়ণ শাস্ত্রীকে কথা কইতে বল্লাম। সংস্কৃতে কথা ভাল বল্তে পাল্লেনা—ভূল হতে লাগ্লো। তথন ভাষায় কথা হলো। নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে,—ভূমি নিজের ধর্ম ছাড়লে ক্যান ? মাইকেল পেট দেখিয়ে বল্লে,—পেটের জন্ম ছাড়তে হয়েছে। নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে, 'য়ে পেটের জন্ম ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা কি কইব।' তথন মাইকেল আমায় বল্লে—'আপনি কিছু বলুন।' আমি বল্লাম, কে জানে ক্যান আমার বল্তে ইচ্ছা কচ্চেনা। আমার মুথ কে যাান চেপে ধরেছে।" (ক।

যদিও ইতঃপূর্বে ভারতের নানা প্রদেশের বেদান্তবাদী ও

## ভক্ত সমাগম ও লোক শিকা।

বিভিন্ন পন্থী বৈষ্ণব, সাধু ও সন্নাসীগণ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহার সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশের আনেকানেক তান্ত্রিক সাধক, কর্ত্তাভঙ্গা বাউল সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদাযের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হন কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় এ পর্যান্ত তাঁহার নাম মাত্র প্রবণ করে নাই। শিক্ষিত দলের মুখপাত্র ব্রহ্মানল কেশবচন্দ্রকে তিনি দশ বংসর পূর্বে একবার আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে দেখিয়াছিলেন। ১২৮১ সালে,—কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁ,ার কিন্তুপে মিলন হয়, তংসম্বন্ধে জনৈক ব্রাহ্ম প্রচারকের বিবরণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে। তিনি নিজ মুখে কেশবের সহিত সাক্ষাৎকারের কথা এরপ বলিয়াছিলেন,—

"কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে তাকে দেখানা। সমাধি অবস্থায় দেখলান,—কেশব সেন আর তার দল। আকে বর লোক আমার সাম্নে বসে রয়েছে। কেশবকে দেখাছে যেন একটা ময়ুর তার পাগা বিস্তার করে বসে রয়েছে। পাগা অর্থাৎ দল বল। কেশবের মাগায় দেখ্লাম লাল মণি— ওটা রজোগুণের চিয়া। কেশব শিশুদের বল্ছে—'ইনি কি বল্ছেন তোমরা সব শোন।' মাকে বলাম—মা! এদের ইংরাজী মত, এদের বলা কালন পূতার পর মাব্ঝিয়ে দিলে সে, কলিতে এ রক্ম হবে। তথন এখান থেকে হরিনাম ও মায়ের নাম ওরা নিয়ে গাল। তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে \* নিলে। কিন্তু আদিসমাজে গালে না।" (ক)

পণ্ডিত বিভয়কক গোহামী

#### শ্রীরামকুষ্ণ দেব

সমাধিতে কেশবচন্দ্রকে দেখিবার পর তাঁহার বিশেষ সংবাদ লইবার জন্ত, শ্রীরামক্রফ নারায়ণ শাস্ত্রীকে কেশবের নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি বলিতেন,—

"কেশব সেনকে দ্যাগ্বার আগে নারায়ণ শান্ত্রীকে বল্লাম, তুমি একবার যাও, দেখে এস কেমন লোক। সে দেখে এসে বল্লে, 'লোকটা জ্বপে সিদ্ধ।' সে জ্যোতিষ জ্ঞান্তো, বল্লে,—কেশব সেনের ভাগ্য ভাগ। আমি সংস্কৃতে সে ভাষায় কথা কইল।"

"তথন আমি হাদেকে সঙ্গে করে বেলছরের বাগানে গিয়ে দেখলাম। দেখেই বলেছিলাম—এঁরই ল্যাজ থসেছে। ইনি জলেও থাক্তে পারেন, ডাঙ্গাতেও থাকতে পারেন। সভাত্তম লোক হেসে উঠলো। কেশব বল্লে, —"তোমরা হেস না, এর কিছু মানে আছে। এঁকে জিজ্ঞাসা করি।" আমি বল্লাম—যতদিন ব্যাঙাচির ল্যাজ্ঞান থসে, তার কেবল জলে থাক্তে হয়, আড়ায় উঠে বেড়াতে পারেনা। যেই ল্যাজ্ঞ থসে, অম্নি লাজ্ঞ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তথন জলে ও থাকে আবার ডাঙ্গায় ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিভার ল্যাজ্ঞ না থসে, ততদিন সংসার জলে পড়ে থাকে। অবিভার ল্যাজ্ঞ থস্ন, ততদিন সংসার জলে পড়ে থাকে। অবিভার ল্যাজ্ঞ থস্লে,—জ্ঞান হলে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে সংসারে থাক্তে পারে।" (ক)

'মার' ইচ্ছায় ও দাক্ষাৎ আদেশে প্রীরামরুঞ্চের সহিত কেশব চন্দ্রের এবং তাঁহার দাহচর্য্যে ইংঝাজী শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদারের একত্র সন্মিলন। কেশবচন্দ্র হইতেই ভক্ত সমাগম আরম্ভ, এবং কেশবচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া জাঁহার মহা ধর্মসমন্বয় বার্ত্তা জগতের সমক্ষে প্রচার।

শ্রীরামক্ষেত্র লোকশিক্ষার এই বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি অধিকারী বুঝিয়া শিক্ষা দিতেন। যে ব্যক্তি যে ভাবের অধিকারী তাহাকে সেই ভাবে উপদেশ দিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেন। দাদশবর্ষব্যাপী কৃষর তপশ্চর্য্যার প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে তাহার সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সহিত সমান সহাত্ত্ত্তি ছিল। তাঁহার উক্তি-

"আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈশ্ববকে বৈশ্ববের ভাবটা রাখ্তে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। আমি সব ভাবই কিছু কিছু দিন কর্ত্তাম তবে শান্তি হতো। আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি। শাক্তমের ও মানি, বৈশ্ববদের ও মানি আবার বেদান্তবাদীদের ও মানি। এথানে তাই সব মতের লোক আসে। আরু সকলেই মনে করে, ইনি আমাদেরই মতের লোক। আছে কাল কার ব্রক্ষজ্ঞানীদের ও মানি। এথানে সব ভাবই আছে—এথানে সব রকম লোক আস্বের বলে,—বৈশ্বব, শাক্ত, কর্ত্তাভ্জা, বেদান্তবাদী আবার ইদানীং ব্রক্ষজ্ঞানী।" (ক)

যিনি ঈশর দর্শন করিয়াছেন, যিনি জীবনুক্ত পুরুষ, ঈশর লাভের পর ও তাঁহার কার্যা অবশিষ্ট থাকে। শ্রীরামক্লফের লোকশিকা রূপ মহাকার্যা এখন ও বাকী। তাঁহার উক্তি,—

#### শীরামক্ষ্ণ দেব।

"জ্ঞান লাভ করে চুপ করে থাক্লে লোকশিকা কি করে হবে ? বিজ্ঞানী স্বার্থপর নয় যে স্থাপনার হলেই হলো। সে স্থাম স্বাইকে দিয়ে থায়, স্থাপনি থেয়ে মুথ পুঁচে বদে থাকেনা।" (ক)

জীবন্ত পুরুষই জগতের কল্যান করিবার প্রাক্ত অধিকারী।
কারণ তাঁহার কার্যাশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের শক্তি। তিনিই লোকশুরু আচার্যা; কারণ ঈশ্বরের বাণী তাঁহার শ্রীমূথ দিয়াই বাহির হয়।
কেবল জগতের মঙ্গল ইচ্ছায় ও লোকশিক্ষার জন্ম বিজ্ঞানী পুরুষ
দেহরক্ষা করেন। ভগবান শঙ্করাচার্যা জ্ঞান দান করিবার জন্ম বিতার
'আমি' রাথিয়াছিলেন; মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্স প্রেম বিলাইতে ভক্তির
'আমি' রাথিয়াছিলেন; যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের সমূচ্চয় এক
মাত্র শ্রীয়ামক্ষের শ্রীমুগ হইতে প্রচার হইয়াছে।

ে লোকশিক্ষক কে হইতে পাবেন ? ধর্মশিক্ষা দিবার অধিকারী কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামক্ষেরে যে উক্তি, ভাহাতে তিনি কোন রূপ সংশ্যু রাখেন নাই। তিনি বলিয়াছেন.—

"ঈশবের সাক্ষাং আদেশ বাতিরেকে লোক শিক্ষা দেওয় যায়
না। যদি তিনি সাক্ষাংকার হন আর আদেশ তান তাহলে
হতে পারে। আদেশ না হলে কে তোমার কথা গুন্বে ?
সে উপদেশের কোন শক্তি নাই। আগে সাধন করে
বা যেরূপে গোক্ ঈশবকে লাভ কর্ত্তে হয়। তাঁর
আদেশ পেয়ে লেক্চার দিতে হয়। আবার মনে মনে
আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য সতাই সাক্ষাং কার
হন, আরে কথা কন। তথন আদেশ হতে পারে। যে

ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

তাঁর আ্বাদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায়। সে কথার জ্বোর কত ? পর্বত টলে যায়!"

"ওদেশে কামারপুকুরে : হালদার পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। পাড়ে রোজ সকাল বেলা বাহে করে রাখ্তো। যারা সকাল বেলা আসে খুব গালাগাল ছায়। আবার তার পরদিন সেইরূপ,—বাহে আর গামেনা। লোকে কোম্পানিকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই যখন একটা কাগজ মেরে দিলে,— বাহে করিও না, তথন সব বন্ধ। যে লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাস্ চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয়না, আবার অন্ত লোক! কানাকে পথ দেখিয়ে যাচেচ, হিতে বিপরীত! ভগবান্ লাভ হলে অন্তদ্ ষ্টি হয়,—কার কি রোগ বুঝা যায়, তথন উপদেশ দেওয়া যায়।' (ক)

"তাগী না হলে লোকশিক্ষা হয় না। যাদের ছারা তিনি লোকশিক্ষা দেবেন তাদের সংসার তাগা করা দরকার, তা না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। তথু ভিতরে ত্যাগ হলে হবে না, বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়। সন্নাসী ও যদি মনে ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনীকাঞ্চন লয়ে থাকে তার ছারা লোকশিক্ষা হয় না।" (ক)

শীরামক্ষ আচার্যোর অভিমান রাথেন নাই। "তিনি নয়" কিন্তু তাঁহার মা, তাঁহাকে যেমন বলাইতেছেন, তিনি তেমনিই বলিতেছেন,"—ইহাই তাঁহার ধারণা। তিনি বলিয়াছিলেন,—

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

"গুরু, বাবা, কর্ত্তা এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে। আমি তাঁর ছেলে—চিরদিন বালক, আমি আবার বাবা কি ? ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। রাধাবাজারে আমাকে ছবি তোলাতে নিয়ে গিছ্লো। দেদিন রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী যাবার কথা ছিল। কেশব সেন আর সব আস্বে শুনে ছিলাম। গোটা কত কথা বল্বো বলে ঠিক্ করে ছিলাম। রাধাবাজারে গিয়ে সব ভূলে গেলাম। তথন বল্লাম্—মা তুই বলবি! আমি আর কি বল্বো! আমার স্বভাব এই,—আমার মা সব জানে। রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী তিনি কথা কবেন। সেই কথাই কথা! সরস্বতীর জ্ঞানের একটী কিরণে এক হাজার পশ্তিত থ হয়ে যায়!" (ক)

তাঁহার উব্জির ইহাই মর্ম্ম যে, লোকশিক্ষার জন্ম তাঁহার শ্রীমুথ দিয়া যাহা কথিত হয়, তাহা ঈশ্বরের বাণী—ভগবানের আাদেশবাণীই তিনি জনসমকে প্রচার করিতেছেন। তাঁহার নিজের ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া অহংজ্ঞানে তিনি কোন শিক্ষা দেন নাই। তাঁহার শ্রীমুথের উব্জি,—

> "যেমন আমকাশের জ্বল ছাদ হতে, বাবেরমুথ দিয়ে বেরোর, তাঁরই কথা এই থোলটার ভিতর দিয়ে বেরুচ্ছে !"

বর্ত্তমান যুগে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান গ্রীষ্টান ও অক্সান্ত নানা ধর্মমত ও তাহাদিগের অন্তর্ক্তী বিভিন্ন সম্প্রদায় বিদ্বেষ পর হইয়া নিজ নিজ মত সংস্থাপনের জ্বন্ত পরম্পর বিরোধকারী ও শক্রভাবাপন। সকল ধর্মেরই ভিতর ঈর্বা ও অফুলার ভাব প্রবল। সহামুভূতির অভাবে এক ধর্ম অন্ত ধর্মের প্রতি খড়াহস্ত।
পৃথিবীর আদি হইতে ধর্মের নামে কত অভ্যাচার ও উৎপীড়ন
না মনুষ্য সমাজ-দেহ বিথণ্ডিত করিয়াছে, কত শোণিত প্রোত না
প্রবাহিত হইয়াছে। জগৎ ব্যাপী এই ধর্ম্মবিল্লব ও বিদ্বেষ বহ্লি
নির্বাপিত করিবার জন্ম, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে সর্ব্ব প্রকার
ধর্মজাব সাধনে দিদ্ধ হইয়া সর্ব্বধর্মসমন্বয়ের সমাচার প্রচার
করিতেছেন,—

১। সকল ধর্মাই এক একটা পথ ; সকল ধর্মা পথেই ঈশ্বরের কাছে পৌছান যায়।

"এক একটী ধর্মের মত এক একটা পথ, ঈশ্বরের দিকে
নিয়ে যায়। যেমন নদী নানাদিক থেকে এসে সাগর
সঙ্গমে মিলিত হয়। নানা ধর্মা, নানা পথ, এক ঈশ্বরের
কাছে পৌছিবার। মত পথ। অনন্ত মত, অনন্ত পথ।
সব মতই পথ—মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক
ভক্তি করে, একটা মত আশ্রয় কল্লে তাঁর কাছে পৌছান
যায়। যেমন কালীধরে ধেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া
যায়—তবে কোন ও পথ শুদ্ধ, কোন পথ নোংরা। শুদ্ধপথ দিয়ে যাওয়াই ভাল।"

"একটা জোর করে ধর্ত্তে হয়। ছাদে গেলে পাকা সিঁড়িতে ওঠা যায়, একথানা মইয়ে ওঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে ওঠা যায়, একগাছা দড়ি দিয়ে, একগাছা বাঁশ দিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু এতে থানিকটা পা ওতে থানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে ধন্তুতে হয়। একটাতে দৃঢ় হলে তবে

## শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

ঈশর লাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হলে সাকার বাদীরাও ঈশরলাভ কর্বে, নিরাকার বাদীরাও ঈশরলাভ কর্বে।"

#### ২। সকল ধর্ম ঈশরই করেছেন।

দেশ কাল পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম, নানা মত করে-ছেন- অধিকারা বিশেষের জন্য। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধি-কারী নয়, এই আবার সাকার পূজার ব্যবস্থা করেছেন। হার জগৎ তিনিই এ সব করেছেন--অধিকারী ভেদে। তাব ইচ্ছায় নানা ধর্ম নানা মত হয়েছে: তবে তিনি যাব যেমন ক্লাচ আবার যার যা পেটে সয় তাকে সেইটা দিয়েছেন। এক মার পাচ ছেলে। বাডীতে মাছ এসেছে। मा नाना त्रकम वाञ्चन करत्रष्ट्रन-चात या পেটে मग्र। কারু জন্ম মাডের পোলাও করেছেন। মা সকলকে মাছের (भावां क नाम मा -- मक (व्यवं (भावें मग्र मा। यात (भावें व् অসুথ তার জন্ম মাছের ঝেলি করেছেন। আবার কারু জ্বতা মাছের অম্বল, মাছের চড চড়ি, মাছ ভাজা এই সব করেছেন। যার যেটা ভাল লাগে: যার যেটা পেটে স্যা किन्द्र मा मकलरकर ममान जान वारमन। शकृति चानाना, व्यावात व्यक्तिकातो (अम । यात्र या श्राकृति, यात्र या जाव, সেই ভাবটা নিয়ে থাকে।"

৩। সকল, ধর্মমত্র সতা অতএব বিছেমভাব ভাল নয়।

"আন্তরিক হলে সকল ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বকে পাওয়া নায়। বৈষ্ণবেরা ও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরা ও

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা

পাবে, বেদান্তবাদারাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা ও পাবে, কাবার মুসলমান গ্রীষ্টান এরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। বৈষ্ণব বলে—আমাদের প্রীক্রন্ধকে না ভজ্জে কিছু হবে না; শাক্ত বলে --আমাদের ভগবতী একমাত্র উদ্ধার কর্ত্তা—তাঁকে না ভজ্জে কিছুই হবে না। গ্রীষ্টানরা বলে—আমাদের গ্রীষ্টান ধর্মানা মান্লে কিছুই হবে না।

"এ সাব বৃদ্ধির নাম মৃত্যার বৃদ্ধি; অথাৎ আমার পর্দাই টিক ামি যা ভাবৃছি ভাই দ্ভা, আর নকলের মৃত মিথা। এ বৃদ্ধি পারাপ। ঈথরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌছান যায়।"

"আবার কেউ কেউ বলে.—আমরা নিরাকার বল্ছি
আত্রব ঈশ্বর নিবাকার সাকার নন , আমরা সাকার
বলছি অত্রব তিনি সাকার নিরাকার নন । এই বলে
আবার ঝগড়া। ২ত লোক দেখি বর্মা ধর্মা কোরে, এ
ওর সপ্পে ঝগড়া কচেচ ও এর সপ্পে ঝগড়া কচেচ । হিন্দু
মুম্বলমান ব্রক্ষজ্ঞানী শাক্ত বৈক্ষর শৈব সব পরম্পর ঝগড়া।
তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা বলোনা যে. তিনি এই হতে
পারেন, আর এই হতে পাবেন না। বলো, "আমান্ত্র্ বিশ্বাস এইরূপ, আরও কত কি হতে পারেন তিনি জানেন,
আমি জানি না : বুঝ্তে পারি না।" মানুযের এক ছটাক
বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায় ? এক সের ঘটিতে কি
চার সের ছধ্বরে ? তিনি যদি রূপা করে কথনও দর্শন
ভান, আর বুঝিয়ে ভান, তা হলে বুঝা যায়, নচেৎ নয়।"

# बीत बकुक (नव

"হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক জায়গায় যাচেচ। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে ভগবান লাভ হবে।"

"যদি কোন মত আশ্রয় কোরে তাতে ভূল হয়ে থাকে, আন্তরিক হলে তিনি সে ভূল শুধ্রিয়ে তান। তাঁর জ্বগৎ তিনি ভাব্ছেন। আন্তরিক ডাক্লেই হলো। তিনি ত অন্তর্থামী, তিনি অবশ্রই জানিয়ে দেবেন তাঁর স্কাপ কি। তবে এটা ভাল নয়—এই বলা যে আমরা থা ব্ৰোছি তাই ঠিক, কারে দে যা বল্ছে সব ভূল্। ত্তা

# ৪। ঈশর এক ;\* সকল ধর্মেই তাঁকে চায় আর কারুকে চায় না।

"বস্তু এক নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিষকে চাচে ! হিন্দু মুসলমান প্রীষ্টান শাক্ত শৈব বৈশুব, খাবিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী— সকলেই এক বস্তুকে চাইছে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে। হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচেচ, কলসী করে—বল্ছে জল। মুসলমান্রা আর এক ঘাটে জল নিচেচ, চামড়ার ডোল করে—তারা বল্ছে পানী। প্রীষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচেচ—তারা বল্ছে ওয়াটার। যদি কেউ বলে—না, এ জিনিষ্টা জল নয়—পানী; কি পানী নয়

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিকা।

— ওয়াটার; কি ওয়াটার নয়—য়ল; তা হলে হাসির কথা হয়! তাই দলাদলি, মনাস্তর, ঝগড়া—ধর্ম নিয়ে লাঠালাঠি কাটাকাটি—এ সব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচেচ। আস্তরিক হলেই, ব্যাকুল হলেই তাঁকে লাভ করে। বেদ পুরাণ তম্ত্র—সব শাত্রে তাঁকেই চায় আর কারুকে চায় না।"

"ঈশার এক বহ গুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। তিনি একই, কেবল নামে তফাৎ। কেউ বল্ছে গড়, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে এল, কেউ বল্ছে—কালী, ক্লফ, শিব, রাম, যিও, হুর্গা! এক রাম তাঁর হাজার নাম!"

# ৫। সশ্বরের স্বরূপ যে যতটুকু জেনেছে, সে সেই মাত্র বল্ভে পারে:

"যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা হলে তাঁর স্বরূপ কি
ঠিক বলা যায়। যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে ঠিক ফানে,
ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার, আরও তিনি কত কি
আছেন, তা বলা যায় না। কতকগুলি কাণা একটা
হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। আাকজন লোক বলে দিলে
—এ ফানোয়ারটীর নাম হাতী। তথন কাণাদের
ফিজ্ঞাসা করা হলো হাতীটা কি রকম ? তারা হাতীর
গা প্র্পর্শ কর্জে লাগ্লো। একজন বল্লে—হাতী একটা
থানের মত—সে কানাটা হাতীর পা প্র্পর্শ করেছিল। আর

# ত্রীরামকৃষ্ণ দেব।

একজন বল্লে—হাতী একটা কুলোর মত,—দে কেবল একটা কাণে হাত দিয়েছিল। এই রকম যারা শুঁড় কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল, তারা নানা প্রকার বল্তে লাগ্লো। তেম্নি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সেমনে করেছে,— ঈশ্বর এম্নি আর কিছু নুয়।"

# ৬ ঈশরকে যে সর্বভাবে দর্শন করেছে, সেই তাঁর যথার্থ স্বরূপ জানে।

"যে ভক্ত যেরূপ দ্যাথে সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক, কোন গওগোল নাই। তাঁকে কোন রক্ষে ষদি একবার লাভ কর্ত্তে পারা যায়, তা হলে তিনি সব বঝিয়ে দ্যান। একজন লোক বাহে থেকে ফিরে এসে বল্লে.—গাছতলায় একটা স্থন্দর লাল গিরগিটা দেখে এলাম। আর একজন বল্লে,—তোমার আগে আমি সেই গাছতলায় গিছ লাম, তা দে লাল রং হতে যাবে ক্যান ? সে যে সবজ বং—আমি স্বচক্ষে দেখেছি ৷ আর একজন বল্লে,—ও, আমি বেশ জানি, তোমাদের আগে গিছ্লাম। সে গিরগিটা আমিও দেখেছি। সে লাল ७ नग्न, मनुष्य ७ नग्न,--यहरक ल्लारथिह--नीम। आह क्टेब्बन हिन, जात्रा रुख़-श्लुष्त, शीम् एते, नाना दः। শেষে সব বাগড়া বেধে গ্যাল। সকলে জানে আমি যা দেখেছি তাই ঠিক। তাদের ঝগড়া দেখে আক্রমন লোক বিজ্ঞাসা কল্লে—ব্যাপার কি ? ষ্থন সব বিবর্ণ

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

শুন্দে, তথন বল্লে,—আমি ঐ গাছতলাতেই থাকি, আর ঐ জানোয়ার কি আমি চিনি। তোমরা প্রত্যেকে যা বল্ছো, তা সব সত্য। ও গিরগিটা কথন লাল, কথন সবুজ, কথন নীল, এইরূপ নানা রং হয়। আবার কথন দেখি, একেবারে কোন রং নাই—নিশুণ।"

"যে ব্যক্তি সদা সক্ষা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জান্তে পারে তাঁর স্বরূপ কি ? সেই ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানা রূপে দ্যাথা দ্যান। তিনি সশুণ আবার নিশুণ। যে গাছতলায় থাকে সেই জানে বে বছরূপী নানা রং—আবার কথন কথন কোন রংই থাকে না। অন্ত লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কট্ট পায়।"

"তা তথু সাকার বলে কি হবে ?—তিনি শ্রীক্কঞের ন্থায় মানুষের মত দেহ ধারণ করে আসেন এ ও সতা, নানা রূপ ধরে ভক্তকে দেখা দাান এ ও সতা, আবার তিনি অথগু সচিদানন্দ এ ও সতা। বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার হই বলেছে,—সগুণ ও বলেছে, নিপ্তাণ ও বলেছে।" (ক)

উল্লিখিত উক্তিগুলি কোন ধর্ম শান্তের ব্যাখ্যা নয়, কোন দর্শন শান্তের সিভাস্থ নয়, কেবল স্থায় বিচারের মীমাংসা ও নয়, এগুলি শ্রীরামক্ষেত্র ঈশ্বর দর্শনের প্রত্যক্ষ অন্তভূতি, জগদশ্বার আদেশে তাঁহার শ্রীমুশ হইতে নিঃস্ত হইয়াছে।

আবার সর্ক্ষর্প গ্রাসোল্প, আধুনিক পাশ্চাত্য জড়বাদীর

## ্বীরামক্ষ দেব।

মীমাংসা যে, আত্মা পরোলোক প্রভৃতি অলৌকিক তব, মানব জ্ঞানের বহিভূতি পদার্থ। ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়—মনবৃদ্ধির অগোচর। কোনরূপ উপায়ে তাঁহাকে জ্ঞানিতে পারা যায় না, জ্ঞানিবার আবশ্যক ও নাই।

ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা মত এই যে. মামুষ যথন অসভা ছিল, তৎকালে স্বপ্ন দর্শন হইতে তাহার মনে আত্মা ও পরলোকের কল্পনা উদয় হইয়াছিল। স্বপ্লাবস্থায় নিজে নানা কর্মা করিতেছে দেখিয়া, অসভ্য মামুষ মনে করে যে, তাহার দেহের ভিতর ঠিক তাহারই মত আর এক জন আছে। সে যথন নিদ্রা যায় তাহার অনুরূপ দ্বিতীয় স্বাটীই তথন নানা কার্য্য করিয়া বেডায় এবং জাগ্রত হইবার পূর্বের দেহমধ্যে ফিরিয়া আইদে। যখন কেই মৃত হয়, এই ভিতরের সন্থা, দেহ এইতে বাহির হইয়া যায়, কিন্তু পূর্বের ন্যায় দেহনধাে সে ফিরিয়া না আসিয়া প্রেতক্সপে চক্ষুর অন্তরালে বিগ্নমান থাকে। এই বিশ্বাস হইতে ক্রমে দেহমধ্যে একটা স্বতন্ত্র আত্মা আছে এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মৃত্যুর পর প্রেতের উদ্দেশে, জীবিতাবস্থার ন্থায় তাহার প্রীতির জন্ম, শ্মশানে ও তাহাকে আহার দ্রব্য, পরিধেয় প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকে। এইক্রপ অনুষ্ঠান হইতে প্রেত্পিতৃপুরা ও শ্রাদ্ধের উৎপত্তি; ইহাই ক্রমে দেবপূজায় পরিণত হয়। পরলোক প্রেতাত্মার দেশ। যত লোক মরে সকলেই প্রেত হয়। এইক্লপে যতদিন শায়, যত মৃতের সংখ্যা বুদ্ধি হয়, প্রেতের দল ও ততই বাড়িতে থাকে। ক্রমে প্রেত সকল স্থানেই বর্তমান বোধ হয়;

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

কথন কখন তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেতলোকে বাইয়া প্রেত প্রকৃত শক্তিমান হইয়া উঠে। মহাশক্তিশালী প্রেত না করিতে পারে এমন কোন কার্যাই নাই। সকল দেহের ভিতর, দকল পদার্থের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। মানুষ পশু সর্পাদি সকল দেহ ধারণ করিতে পারে। সকল প্রকার পীড়া, মৃত্যু পর্যান্ত অনিষ্টকারী প্রেতের দেহমধ্যে প্রবেশ হারা ঘটিতে পারে। আবার মঙ্গলকারী প্রেত দেহে প্রবেশ করিয়া অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। ক্রমে এইরূপ মহাশক্তি সমন্ত্রিত প্রেত্ত. कथन व्यापारवर्ष कथन वा प्रविचा विद्या शृक्षिक इन । अन्नवकांत्री প্রেত-দেবতাকে পূজা করিলে, ধন পুত্র ঐশ্বর্যা, যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই লাভ হয়। অনিষ্টকারী অপদেবতা নানাক্রপে কট্ট দেন। বতা অন্ত স্পাদি তাঁহাদের আজ্ঞাকারী। রোগ সকল ও তাঁহাদের আজ্ঞাকারী। তাঁহাদের পূজা না করিলে त्त्रांग भाष्टि इस ना। এইक्रार्थ मण्या ७ मज्ज मासिनी लच्छी. মঙ্গলচণ্ডী ষষ্ঠী প্রভৃতির পূজার প্রচার, ও শীতলা মনসা ঘন্টাকর্ণ জরামুর প্রভৃতি দেবদেবীর পুজার উৎপত্তি। ইহারা ইচ্ছা করিলে অলৌকিক শক্তি বলে, মামুষের দেহে, বুক্ষে, প্রস্তারে সকলেরই ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন। ইহা হইতে শালগ্রামে, বানলিকে, প্রতিমায়, ঘটে, বুক্ষাদিতে দেবদেবীর আবির্ভাব কল্লিত হয় এবং ইহা হইতেই নদী পর্বত ও প্রস্রবণ প্রভৃতির উপাসনা প্রচলিত श्हेंबाह्य। गाहाता कोविक काल मजनमनकाती, अवलम विख्यी তেজ্বী প্রজারঞ্জ রাজা ছিলেন, তাহারাই মৃত্যুর পর দেবতা-দিগের অগ্রণী ইক্র চক্র বায়ু বঞ্গাদি দিকপাল রূপে পূজা

# শ্রীরামক্লফ্র দেব।

পাইতেছেন। আর যিনি বল বার্যা ও ঐশ্বর্যা মহীয়ান, যিনি জ্ঞান ক্ষমা দয়া নীতিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠ, তিনিই দেবদেব ঈশ্বর বা রাম ক্ষমাদি অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন। স্ক্তরাং এই মতে দেবদেবী ঈশ্বর পর্যান্ত সকলেরই উৎপত্তি প্রেত হইতে। পূজাদি ধর্ম কর্ম্ম প্রেতের প্রীতি উৎপাদন মাত্র। আর এই প্রেতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে অসভ্যাবস্থায় স্বপ্ন দর্শন হইতে।

ধর্ম্মের উৎপত্তি ও পরিণতি বিষয়ে আর এক মত আছে। এ মতে বালক যেমন নিজের কল্লিভ এক চৈতভাময় রাজ্যে থেলা করে, তাহার থেলার পুতৃলটীকে ও জীবন্ত দেখে, অসভ্য মানব ও সেইক্লপ তাহার চারিদিকের প্রাকৃতিক পদার্থ ও তাহাদের অজ্ঞেয়শক্তির প্রকৃত কারণ অবধারণ করিতে না পারিয়া, ভয়ে ও বিশ্বয়ে তাহাদিগকে চেতনশক্তি সম্পন্ন জ্ঞান করে এবং অতীন্ত্রিয় অলোকিক ব্যক্তিবিশেষ বোধ করিয়া পূজা করিতে থাকে। ক্রমে এই সকল প্রাকৃতিক পদার্থের উপাসক দিগের প্রকৃতি অনুযায়ী, প্রাকৃতিক বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে, নানা বিধ শারীরিক ও মানসিক গুণান্বিত করিয়া নানা উপাধ্যানের সৃষ্টি হয়। অগ্নি বায়ু সূর্য্য প্রভৃতি বৈদিক দেবপূজার উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসকেরা নিজ নিজ দেবতাই একমাত্র অন্বিতীয় বলিয়া মনে করিত। নীতি ও জ্ঞানোয়তির সহিত যে সকল দেবচরিত্র नौिक विकक्ष वांध रहेन, कारानिश्वत निम्न सान निर्द्धन कतिया সকলের উপর সর্বাসদ্গুণ সম্পন্ন নীতি পরায়ণ, দয়া ও ক্ষমা-বান এক দেবদেব প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অভতএব এ মতে দেবভা

ও ঈশরকল্পনা, ভয় ও বিশায় সন্ত্ত। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত এই সকল কল্লিত প্রাকৃতিক দেবতা অন্তর্হিত হইতেছেন।

যুরোপীয় দার্শনিকের মীমাংসা যে, স্থসভ্য প্রজ্ঞাবান্ মানবের কর্ত্তবা, অজ্ঞান ও কল্পনা সঞ্জাত এই সকল ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়া, বৃদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে এবং জনহিতকর কার্য্যে কায়মনোবাকেয় নিষ্কৃ হওয়া। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায়ে মহয় সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন এবং নীতি পথ অবশ্রন করিয়া জ্ঞাত্তের যাবতীয় কুসংস্থারের উচ্ছেদ ও স্থথ শাস্তির বৃদ্ধি করাই মহয় জীবনের উদ্দেশ্য।

ভারতের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় এই পাশ্চাতা অজ্ঞের-বাদের মোহে আছের। ভগবান্ মন্ত্র স্থানে এখন জন্ ইুরার্ট মিল্ অধিষ্ঠিত, মহমি বেদবাাদের স্থান হার্বার্ট ম্পেনসার অধিকার করিয়াছেন। ইদানীং উল্লিখিত পণ্ডিতগণের পদার্সরণ করিয়া, প্রাচান আত্মতক্ত মহাপুরুষ প্রবিত্তি, সর্ক্ষবিধ মানবপ্রকৃতির উপযোগী এবং আত্মার সংসার হুংখের নিবর্ত্তিক, ধর্ম্ম ও সমাজ বিধান উৎপাটন পূর্বকি, অদ্রদর্শা বিচারবৃদ্ধি প্রস্তুত ও ইহলোকিক স্থাশার, অভিনব ধর্ম্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে। মুরোপীয় দার্শনিক শিক্ষা দিয়াছেন যে, জগং ব্যাপার এক অজ্ঞের শক্তির কার্যা। স্কুতরাং তাহার অনুসন্ধান বৃথা। ঈশ্বর, আত্মা, পরলোকাদিতে বিশ্বাস ভ্রম ও কুসংস্কার মাত্র। মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির সর্বাঙ্গীন উন্নতিই মনুষ্ম্ম। কেবল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অসুশীলন ছারা এই মনুষ্ম্ম লাভ করিতে পারা যায়। স্কুতরাং পাশ্চাত্যের অনুকরণে এখন হিন্দু সমাজে ত্যাগের পরিবর্ষে

## बित्रामकृष्ध (प्रव।

ভোগের, অধ্যাত্মবিস্থার পরিবর্ত্তে জড়বিজ্ঞানের ধর্মনীতির পরিবর্ত্তে অর্থকরী শাস্ত্রের আলোচনা। এখন ভগবং বিশ্বাস ও ভক্তি সংশয়াত্ম যুক্তি বিচারের নিকট পরাজিত। ধর্ম কর্ম কামিনী-কাঞ্চনের মহিমায় দূরে পরিতাক্ত। সাধন ভজন হীন বিষয়াসক্ত মন যুক্তি বিচার ও পাণ্ডিভাের দ্বারা ঈশ্বরতন্ত্র নিরূপণ করিতে যাইলে, তাহা চিরদিন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় থাকিবে। কেবল আন্তরিক ব্যাকুলতাও সাধন দ্বারা শুদ্ধচিত্তে, সেই "সতাং শিবং স্থানরং" "আনন্দরূপং অমৃতং" প্রকাশিত হন, প্রীরামক্রয়্ম তাহাই উল্লেখ করিতেছেন,—

"তাঁর বিষয়ে কে বিচার করে বৃঝ্বে? তাঁর অনস্ত ঐশব্য কি বৃঝ্বে? তাঁর কার্যাই বা কি বৃঝ্তে পার্বে? তোমার ফিলজফিতে কেবল হিসাব কিতাব করে, কেবল বিচার করে। ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না। ওধু বিচাব কলে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধন না কলে, তপভা না কলে, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। 'ষডদর্শনে দর্শন মেলে না আগম নিগম ভল্লপারে'।"

"তাঁকে দর্শন কতে হলে সাধন চাই। বিচার করে শাস্ত্র পড়ে তাঁকে জানা যায় না। তাঁর কাছে যেতে হবে। যতক্ষণ না হাটে পৌছান যায়, ততক্ষণ দুর হতে কেবল হোহো শদ হাটে পৌছিলে আর আকে রকম। তথন স্পষ্ট দেথ তে পাবে, শুন্তে পাবে 'আলু নাও' 'পয়সা নাও' স্পষ্ট শুনতে পাবে। যতক্ষণ ঈশ্ব থেকে দুরে ততক্ষণ

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিকা।

বিচার কোলাহল। তাঁর কাছে গালে তিনি কি স্পষ্ট ব্ঝাতে পারবে। সমুদ্র হতে হু হু শদ কচেচ। কাছে গোলে কত জাহাজ যাচেচ, পাথী উড়ছে, ডেউ হচেচ, দেখাতে পাবে।"

শতাঁর বিষয় জ্ঞান্তে গেলে সাধন চাই। সাগরের জল পান কল্লে তবে তাতে লবণ আছে বুঝাতে পারা যায়। কর্মা চাই তবে দর্শন হয়। আাকদিন ভাবে হালদার পুক্র দেখলাম। দেখি একজন লোক পানা ঠেলে জল নিচেচ, আর জল হাতে তুলে আনক আকিবার দেখছে—জল ফটিকের মত। যাান ভাখালে যে, পানা না ঠেল্লে জল দেখা যায় না। সচিদানন্দ পানাতে ঢাকা। তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন, কিছু জ্ঞানতে ভান না। কামিনীকাঞ্চন মায়া। এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে, সেই তাঁকে দেখতে পায়। তাঁকে দর্শনের পর, বিচার শাস্ত্র সায়েল সব থড কুটো বেধি হয়।" (ক)

সাধনের দারা চিত্তক্তম হইলে তবে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়। তথন তাঁহার স্বরূপাদি তর সকল তাঁহার রূপায় ব্ঝিবার মানুষ অধিকারী হয়। যুক্তি বিচারের দারা এ সকলের মীমাংসা হইতে পারে না। শ্রীরামরুষ্ণ তাহাই বলিতেছেন,—

"তাঁর কাণ্ড মামুষ কি বৃঝ্বে ? অনস্ত কাণ্ড ! তাই আমি ওস্ব বৃঝ্তে আদপে চেষ্টা করি না। শুনে রেথেছি তাঁর স্ষ্টিতে সব হতে পারে। তাই ওস্ব চিস্তা না

## **শ্রীরামকৃষ্ণ দে**ব

করে. কেবল তাঁরই চিন্তা করি। হমুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল—আজ কি তিথি ? ছতুমান বলেছিল — আমি তিথি নক্ষত্ৰ জানি না কেবল রাম চিন্তা করি।" ' "লোকে পৃথিবীর শোভা ও কামিনীকাঞ্চন দেখেই মোহিত হয়। যার পৃথিবী তাঁকে দর্শন কর্ত্তে চায় না। প্রায় সকলেই বাবুর বাগান দেখেই অবাক্—কেমন গাছ কেমন ফুল, কেমন পরির মূর্ত্তি ,কমন ঝিল, কেমন বৈঠক-থানা এই সব দেখেই অবাক। কিন্তু কই বাগানের মালিক যে বাবু তাঁকে খোঁজে কজন ? বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কথানা বাড়ী, কটা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ. এ আগে জানবার জন্ম অভ বাস্ত कार्न ? आर्श (म मव खानवांत ८०%। कत्रा ठिक नग्र। চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁডাতেই স্থায় না-কোম্পানির কাগজের থবর কি দেবে ? কিন্তু যো সো করে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আগাপ করো—তা ধাকা থেয়েই হোক আর বেডা ডিংয়েই হোক। তথন কথানা বাড়ী, কত কোম্পানির কাগজ তিনিই বলে দেবেন। বাবুকে দেখতে হলে গাছের কি পরির কাছে দেখুলে চল্বে না। তিনি ষেখানে থাকেন, সেইখানে গেলে ছাথা शारत । जेन्द्रतक नाकिल इस्त्र शुंखाल जांकि पर्नन इस, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়,—বেমন আমি তোমানের সঙ্গে কথা কচিচ ৷ সভা বল্ছি ৷ এ কথা কাকেই বা বল্ছি, কেবা বিশ্বাস করে। (क)

ভীষণ নিরাশা ও দারুণ অশান্তির হেত এই নান্তি হতা এবং অশেষ হঃথের নিদান ভোগস্থালালসার গতিরোধ করিতে প্রীরাম-कृत्स्वत लाक विश्वयकत माधना। छाँशत माधनमक छेललकि প্রতিপর করিতেছে যে অসভা মানব স্বপ্ন দেখিয়া বা কল্পনা করিয়া কোন ধর্ম সৃষ্টি করে নাই। সমস্ত ধর্মই ঈশ্বর হইতে সমন্তত। কোনটাই মিথা। নহে। কি অসভ্যাবস্থায় পূজা ভূত প্ৰেত নদী পর্বত; কি বৈদিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সর্ব্যকামার্থ প্রদায়ক. শর্ব বিপদনাশক দেব দেবী, কি বেদান্তের নিগুণ ব্রহ্ম, সকলই সেই একেরই বিভিন্ন বিকাশ। বালাকালে স্বীয় দেবগৃহে পূজা করিয়া শ্রীরামক্লফ থাঁহার আবির্ভাব দর্শন করিতেন, বিশালাক্ষী দেবীর উদ্দেশে থাত্রাকালীন ভাবসমাধি মগ্ন চইয়া তাঁহাকেই প্রতাক করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার বালাকালের প্রতাক দর্শন। সাধনাদ্বারা যে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন এই মহাস্ত্য তাঁহার ছাদশবর্ষব্যাপী প্রাণাস্তকর কঠোর সাধনা জগতের সন্মথে প্রমাণীত করিয়াছে। শ্রীরামক্ষের মহান্ সর্বাধর্মসমন্তর সাধন সম্ভূত অটল, व्यमिश्व अवशे छिकि.—

"ঈশরকে অবশ্য দর্শন করা যায়! ঈশ্বরকে দ্যাখা যায়,
আবার তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার
সঙ্গে কথা কছি ! এই হাতের পাথা যেমন দেখ ছি—
সাম্নে প্রত্যক্ষ, ঠিক এম্নি আমি ঈশ্বরকে দেখেছি!
জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ—শুধু দর্শন নয়—পিতৃত বাৎসলা ভাবে, মধুর ভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ!"
পাশ্চাতা নীতিবাদীগণের আর একটী মত,—জীবনেত কর্মা

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

জগতের মঙ্গল করা। পরত্বঃথক।তর মহাত্মা ঈশ্বরচক্র বিত্যাসাগর জগতের উপকারই জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছিলেন। কোন দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে শ্রীরামরুফ বলিয়াছিলেন,—

> "তুমি যে সব কর্ম কছে।, এ সব সৎকর্ম। যদি "আমি কর্তা" এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিজাম ভাবে কর্ত্তে পারো, তা হলে খুব ভাল। এই নিজামকর্ম কর্ত্তে কর্তে ঈশ্বরেতে ভব্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিজামকর্ম কর্ত্তে কর্তের ঈশ্বর লাভ হয়।"

> "কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আস্বে, ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। গৃহস্তের বউ, পেটে যথন ছেলে হয় শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দ্যায়। যতই মাস বাড়ে শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশমাস হলে আদপে কর্ম কর্তে দ্যায় না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন বাবিত হয়।"

"তুমি যে সব কর্ম কচেচা এতে তোমার নিজের উপকার। নিজামভাবে কর্ম কর্ত্তে পালে চিত্তক্ষ হবে, আর ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আস্বে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ কর্তে পার্বে। জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই কচেচন,—যিনি চক্রস্থা করেছেন, যিনি মা বাপের ভিতর স্বেহ দিয়েছেন, যিনি মহতের ভিতর দ্য়া দিয়েছেন, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভাক্ত দিয়েছেন! সংয়ে লোক কামনাশ্র হয়ে কর্ম কর্বে সে নিজেরই মঞ্জার্বিভর্বে।"

## ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

"অন্তরে সোনা আছে, এখনও থপর পাও নাই। একটু নাটি চাপা আছে যদি একবার সন্ধান পাও, ভাহতে অন্ত কাজ কমে যাবে।" (ক)

কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মভক্ত গণকে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"তোমরা বলো, জগতের উপকার করা। জগৎ কি এত টুকু! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার কর্বে! তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো, তাঁকে লাভ করো, তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত কর্তে পারো—নচেৎ নয়।"

বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও এইক্লপ নীতি-মতাবলম্বী ছিলেন। ীরামক্লয় তাঁহাকে বলিতেছেন,—

"যদি কারে। শুদ্ধ আদে দে কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে, তার আর কিছু ভাল লাগে না। কামনাশৃত হয়ে কর্মা কর্ত্তে চেষ্টা কল্লে শেষে শুদ্ধ লাভ হয়। রজাে মিশান সম্বশুণ থাক্লে ক্রমে নানা দিকে মন হয়, তথন জগতের উপকার কর্মো, এই অভিমান এসে জােটে। জগতের উপকার এই সামাত্ত জাবের পক্ষে কর্ত্তে যাওয়া বড় কঠিন। তবে যদি কেউ পরােপকার জন্ত কামনাশৃত্ত হয়ে কর্মা করে তাতে দােষ নাই, একে নিদ্ধামকর্মা বলে। এক্রপ কর্মা কর্ত্তে চেষ্টা করা খুব ভাল। কিছু সকলে পারে না, বড় কঠিন।"

শ্রীরামক্লফ আর ও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,—

"জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। কর্মতো আদিকাও। কর্ম

# ্ৰীরামকৃষ্ণ দেব।

জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে নিজামকর্মা একটী উপায়—উদ্দেশ্য নয়। সাধন করে আরও এগিয়ে পড়। সাধন কর্ত্তে কর্ত্তে আরও এগিয়ে পড়লে শেষে জান্তে পার্বে যে, ঈশ্বরই বস্ত আর সব অবস্তা। ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়। আগে তিনি, তার পর দয়া পরোপকার জগতের উপকার জীব উদ্ধার।"

উল্লিখিত কর্মবাদীগণ মনে করেন যে, সকল কার্যাই তাঁহাদের স্বাধীনইচ্ছা হইতে প্রস্থত হয়। তাঁহারা যেরূপ সকল করেন, কার্য, ও তদত্তরূপ হইয়া থাকে; এবং সেই কার্যা করিবার শক্তিও তাঁহাদের নিজস্ব। ডাক্তার মহেল্রলাল সরকার প্রীরামক্ষণের নিকট এই স্বাধীনইচ্ছা সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপিত করিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"কর্মা কর্ত্তে গোলে একটা বিশ্বাস চাই; সেই সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটা মনে করে আনন্দ হয়, তবে সেই ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নিচে এক খড়া মোহর আছে, এই জ্ঞান এই বিশ্বাস প্রথমে চাই। ঘড়া মনে করে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়, তার পর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং করে শক্ত হলে আনন্দ বাড়ে। তারপর ঘড়ার কাণা দ্যাপা যার, তথন আনন্দ আরও বাড়ে। আমি ঠাকুর বাড়ীতে দেখেছি — সাধু গাঁজা তয়ের কচ্ছে, আর সাজতে সাজতে আনন্দ।" (ক)

আনন্দের আকর্ষণ ও বিষয়স্থপের প্রলোভন শাস্ত্রে বাহাকে

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা ৷

'রাগছেষ' বলেছে, এবং "আমি কর্তা" এই প্রাস্তক্তান মাতুষকে কার্য্য করিতে বাধ্য করে। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি মাতুষ বিষয়স্থেরে লোভে ও রাগছেষের বশে কার্য্য করে, যদি তাহার ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, তাহা হইলে শাস্ত্র সাধন ভজনের উপদেশ কেন দেন, আর পুরুষকারেরই বা সার্থকতা কোথায় ? ইহার উত্তরে বলা হইয়া থাকে যে, শাস্ত্রের উপদেশ "রাগছেষের বশীভূত হইয়া কার্য্য না করা।" বিষয়স্থেপের লোভে কার্য্য না করিয়া, ক্রীতদাসের ভাগ্য কার্য্য না করিয়া, কামনাশৃত্য হইয়া কার্য্য করা, প্রভুর ভাগ্য কার্য্য কার্য্য না করিয়া, কামনাশৃত্য হইয়া কার্য্য করা। এক্লপ কার্য্যই প্রকৃত পুরুষকার, কার্ল নিক্ষামকর্ম্মের কার্য্যশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের শক্তি, স্তরাং অমোদ। এইক্লপ নিক্ষামকর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তক্তম্ব হয়, আর চিত্তক্তম হয়, বার চিত্তক্তম হয় বর্ণনি হইয়া থাকে। প্রীরামক্ষয়ের উক্তি-

"সকলই ঈশ্বাধীন। যতক্ষণ তাঁকে লাভ না হয়, মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম, এ স্বাধীন ইচ্ছা বোধ, যারা তাঁকে লাভ করে নাই, তাদের ভিতর তিনিই রেথে স্থান। যদি না রেথে দিতেন, তাহলে পাপের বৃদ্ধি হতো। নিজের দোষে পাপ কচ্চি, এ বোধ যদি তিনি না দিতেন, তাহলে পাপের আরও বৃদ্ধি হতো—পাপকে ভ্র হতো না, পাপের শাস্তি হতো না। যারা তাঁকে লাভ করেছে, তারা জানে—দেখ তেই স্বাধীনইচ্ছা, বস্ততঃ তিনি ষন্ত্রী, আমি যন্ত্র, তিনি ইঞ্জিনিয়ার আমি গাড়ী, যেমন করান তেম্নি করি।" "ঈশ্বর সব কচ্চেন, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র—এ বিশ্বাস যদি কারো হয়, সে তো জীবলুক্ত—"তোমার কর্ম ভূমি

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

করে লোকে বলে করি আমি।" কি রকম জান ?
বেদান্তের একটা উপমা আছে—একটা হাঁড়িতে ভাত
চড়িয়েছে। আলু বেগুন সব ভাতে দিয়েছে, থানিক পরে,
আলু বেগুন চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান কচেচ—
আমি নড়ছি আমি লাফাছিছ ছোট ছেলেরা দেখলে
ভাবে, আলু পটল বেগুন গুরা বুঝি জীবস্ত, তাই লাফাচেচ।
যাদের জ্ঞান হয়েছে তারা কিন্তু বুঝিয়ে দ্যায় যে, এই সব
আলু বেগুন পটল এরা জীবস্ত নয়,—নিজে নিজে লাফাচেচ
না, হাঁড়ির নীচে আগুন জলছে তাই গুরা লাফাচেচ।
যদি কাট টেনে লগুরা যায়, তাহলে আর নড়েনা। জীবের
'আমি কর্ত্তা' এই অভিমান, অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের
শক্তিতে সব শক্তিমান্, জলস্ত কাঠ টেনে নিলে সব চুপ।
পুতুল নাচের পুতুল বাজীকরের হাতে বেশ নাচে, হাত
থেকে পড়ে গেলে আরে নড়েচডে না।"

"তিনিই সব করাচ্চেন বটে, তিনিই কর্ত্তা, তাঁর ইচ্ছাতে সব হচেচ, মানুষ যন্ত্রহরূপ। আবার এও ঠিক যে কর্ম্মকল আছেই আছে। যার যা কর্ম্ম তার ফল সে পাবে। লক্ষা মরিচ থেলেই পেট জালা কর্মে— তিনিই বলে দিয়েছেন যে, পেট জালা কর্ম্মে। পাপ কল্পেই তার ফলটী পেতে হবে। নে বাক্তি সিদ্ধি লাভ করেছে, যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, যার ঠিক বিশ্বাস ঈশ্বরই কর্ত্তা, আর আমি অকর্ত্তা, সে কিন্তু পাপ কর্ম্মে পারে না। যে লোক নাচতে শিথেছে সেই সাধা লোকের বেতালে পা পড়ে না।"

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিকা।

শ্যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন না হয়, যতক্ষণ সেই পরশ্বনি হোঁয়া না হয়, ততক্ষণ 'আমি কর্ত্তা' এই ভূল থাক্বে, ততক্ষণ আমি সৎ কাজ কচ্চি, আমি অসং কাজ কচিচ, এই সব ভেদবোধ থাক্বেই থাক্বে। এ ভেদবোধ তাঁরই মায়া—তাঁর মায়ার সংসার চালাবার জ্ঞা বন্দোবন্ত। বিদ্যা নায়া আশ্রয় কল্লে, সংপথ ধল্লে তাঁকে লাভ করা যায়। যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই এই মায়া পার হয়ে যেতে পারে।" (ক)

অথগু দচিদানন্দ দর্শন করিবার পর মানুষের কার্য্য করিবার যথার্থ স্বাধীনতা হয়। এই জন্ম শ্রীরামক্তফের উক্তি—"অবৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই করে।"

ভগবান লাভ করিতে হইলে, কিব্নপে দাধন করিতে হয়, কত মতে, কত পথে তাঁহার নিকট পৌছান যাইতে পারে, শ্রীরাম-ক্ষেরে দাধনকাণ্ডে দে সমস্ত লিখিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের সংসার বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় কি? কিব্নপে অনস্ত সংসার হংথের নিবৃত্তি হইয়া মানুষ ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হইতে পারে,—তৎ-সন্ধন্ধে তাঁহার শ্রীমুধ কথিত উক্তি, "কথামৃত" হইতে সংক্ষেপে এই স্থানে সংগৃহীত হইল।

ঈশবের কুপা ভিন্ন তাঁহার দর্শন হয় না।

প্রান্ন,—কি কর্ম্মের বারা ঈশ্বর লাভ হয় ?

শ্রীরামরুষ্ণ--- "এই কর্ম্মে তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এ কর্ম্মের ছারা তাঁকে পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর রূপার উপর

# ব্রীরামকৃষ্ণ দেব।

নির্ভর। তাঁর কুপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না। তিনি জ্ঞান স্থা, তাঁর একটা কিরণে এইজগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে, তবেই আমরা পরস্পরকে জান্তে পাঁচি, আর জগতে কত রকম বিদ্যা উপার্জ্জন কচিচ। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজের মুথের উপর ধরেন তাহলে দর্শন লাভ হয়। সার্জ্জন সাহেব রাত্রে আধারে লগ্ঠন হাতে করে বেড়ায়। তার মুথ কেউ দেখতে পায়না, কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুথ দেখ্তে পায়, আর সকলে পরস্পরের মুথ দেখ্তে পায়। যদি কেউ সার্জ্জন সাহেবকে দেখ্তে চায়, তাহলে তাকে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়, বল্তে হয়— সাহেব, কুপা করে আক্রবার আলোটা নিজের মুথের উপর ফেরাও, তোমাকে আক্রবার দেখি। সম্বিকে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়—ঠাকুর! কুপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর আাক্রবার ধরো—আমি তোমায় দর্শন করি।" (ক)

সংশয় বৃদ্ধি প্রশ্ন করে,— কাঁর রূপা করবার কি শক্তি আছে? তিনি কি আইন ছাড়াতে পারেন ?

তাঁহার উত্তর,—"সে কি ! তিনি ঈশ্বর, তিনি সব পারেন, যিনি আইন করেছেন, তিনি আইন বদ্লাতে পারেন।" "তবে তাঁকে পাবার জন্ম খুব ব্যাকুল হলে, খুব ব্যাকুল হয়ে ডাক্তে ডাক্তে, সাধন কর্ত্তে করে তবে ক্লপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি কচেচ দেখে মার দরা হয়। মা লুকিয়ে ছিল, এদে দ্যাখা দ্যায়।"

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

ভোগবাসনা নির্ত্তি না হলে, ঈশ্বরের জ্বন্থ ব্যাকুলতা আদে না।

"কিন্তু যতক্ষণ ভোগবাসনা, ততক্ষণ ঈশ্বকে জান্তে বা দর্শন কর্ত্তে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা হয় না। কামিনাকাঞ্চনের ভোগ যতটুকু আছে, সেটুকু ভৃপ্তি না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে যথন থেলায় মত্ত থাকে তথন মাকে চায় না, থেলা নিয়ে ভূলে থাকে; সন্দেশ দিয়ে ভূলোও থানিক সন্দেশ থাবে; যথন থেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তথন বলে মা যাবো; আর সন্দেশ চায় না। যাকে চেনে না, বা কোন কালে দেথে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে নিয়ে ঘাই—তারই সঙ্গে যাবে; যে কোলে নিয়ে যায়, তারই সঙ্গে যাবে। সংসারের ভোগ হয়ে গেলে, ঈশ্বরের জন্ম প্রাণ ব্যাকুল হয়। কি কোরে তাঁকে পাবো কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শোনে।" (ক)

প্রশ্ন,—কামিনাকাঞ্চনের ভোগবাসনার নির্ত্তি কি করে হয় ?
ভোগবাসনার নির্ত্তির উপায় বিবেক বৈরাগ্য।
শ্রীরামকৃষ্ণ,—"ঈশ্বরের কুপায় যদি বিবেক বৈরাগ্য হয়, তা হলে
এই কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে।
বিবেক বৈরাগ্য না হলে কিছু হয় না। বিবেক অর্থাৎ
সং অসং বিচার। একমাত্র সং বা নিতাবস্ত ঈশ্বর, আর

# শীরামকৃষ্ণ দেব।

সমস্ত অসৎ বা অনিতা, ছদিনের জন্য। বাজীকরই স্তা, ভেল্কি মিথ্যা—এইটা বিচার। ঈশ্বই স্তা, সংসার অনিতা—এইটা ধারণার নাম বিবেক। বিবেক' না হলে, উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জান্বার ইচ্ছা হয়। অসংকে ভাল বাস্লে—যেমন দেহস্থ, লোকমান্ত, টাকা, এই সব ভাল বাস্লে, ঈশ্বর যিনি সংস্করপ তাঁকে জান্তে ইচ্ছা হয় না। সদসং বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজাতে ইচ্ছা হয়।"

#### বৈরাগ্য।

"বৈরাগ্য, অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি। বৈরাগ্য তিনপ্রকার—তীত্র বৈরাগ্য, মন্দা বৈরাগ্য, আর মর্কট বৈরাগ্য। তীত্র বৈরাগ্য কাকে বলে ?—হচ্চে হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক্—এসব মন্দা বৈরাগ্য। যার তীত্র বৈরাগ্য, সে ভগবান্ ভিল্ল আর কিছু চায় না। তার প্রাণ ভগবানের জন্ম ব্যাকুল। মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্ম ব্যাকুল। যার তীত্র বৈরাগ্য সে সংসারকে পাতকুরা দ্যাথে, মনে হয় বৃঝি ভূবে গেলাম। আত্মীয়দের কাল সাপ দ্যাথে, তাদের কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়, আর পালায় ও। সে রকম বৈরাগ্য যদি ঠিক হয়, তা হলে বাড়ী ত্যাগ হয়ে পড়ে। শুধু অনাসক্ত হয়ে থাকা নয়। টাকা জমাই, বাড়ীর বন্দোবক্ত করি, তারপর ঈশ্বর চিন্তা কর্বো, একথা ভাবেই না। ভিতরে থুব রোক্। যা ঈশ্বরের

#### ্জ ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

পথে বিরুদ্ধ বলে বোধ হবে, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। পরে হবে বলে ফেলে রাখে না।"

"অ্যাকদেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে। চাষারা সব থানা কেটে দুরে থেকে জল আন্ছে। একজন চাষার খুব রোক্ আছে। সে একদিন প্রতিজ্ঞা কল্লে, যতক্ষণ না জল আদে, খানার দঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ थाना थुँ ए । यो । अमिरक ज्ञान कत्रवात्र दवना इरना। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিলে। মেয়ে বল্লে, —বাবা। বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফ্যাল। সে বল্লে—তুই যা, আমার এখন কান্ত আছে। বেলা ছুই প্রহর, একটা হলো, তখনও চাষা মাঠে কাল কচ্চে। স্থান করবার নামটী নাই। তার স্ত্রী তথন মাঠে এনে বল্লে—এখনও নাও নাই ? ভাত জুড়িয়ে গ্যাল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি। না হয় কাল কাট্বে, কি থেয়ে দেয়েই কর্বে। গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে করে তাকে তাড়া কলে, আর বলে,—তোর আকেল নাই ? বৃষ্টি হয় নাই, চাষ বাস কিছুই হলো না। এবার ছেলে-পুলে কি থাবে ?--না থেয়ে মারা যাবি। আমি প্রতিজ্ঞা-করেছি, মাঠে আজ জল আন্বো তবে নাওয়া খাওয়ার कथा करवा। जी गिक त्मरथ त्मोरफु भानित्य गातना। চাষা সমস্ত দিন হাডভাকা পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় থানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে। তথন অ্যাক ধারে বঙ্গে দেখতে লাগলো যে, নদীর জল মাঠে কুল কুল করে

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

আস্ছে। তার মন তথন শাস্ত আর আনন্দে পূর্ণ হলো। বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বল্লে,—নে, এথন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নৈয়ে থেয়ে স্থাথ ভোঁস্ ভোঁস্ করে নিদ্রা যেতে লাগ্লো। এই রোক তীব্র বৈরাগ্যের উপমা।"

"আর একজন চাষা, সেও মাঠে স্থল আন্ছিল। তার জী যথন গালে আর বল্লে—অনেক বেলা হয়েছে, এখন এস, এত বাড়াবাড়িতে কাম্ব নাই। তথন সে বেণী উচ্চবিচা না করে কোদাল রেথে স্ত্রীকে বল্লে,—তুই যথন বল্ছিস্ তো চল্। সে চাষার আর মাঠে জল আনা হলে না। এই মলা বৈরাগ্যের উপমা। খুব রোক না হলে চাষার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বর লাভ হয় না। আর এক রকম বৈরাগ্য আছে তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জ্ঞালায় জলে গেরুয়া বসন পরে কালী গ্যাল। অনেকদিন সংবাদ নাই। তারপর একথানা চিঠি এল—তোমরা ভাবিবে না. আমার এখানে একটি কর্ম্ম হইয়াছে।"

"ত্যাগ দরকার, ত্যাগ না হলে ঈশ্বকৈ পাওয়া যায় না। কামিনীকাঞ্চন ভ্যাগ না হলে হবে না। ত্যাগ হলে তবে জ্ঞান অবিল্যা নাশ হয়। ত্যাগ না হলে কেমন করে তাঁকে লাভ করা যাবে ? একটা জিনিযের পর যদি আর একটা জিনিয় থাকে, প্রথম জিনিষ্টাকে সরাতে হবে না ? একটা না সরালে আর একটা কি পাওয়া যায় ?"

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিকা।

ঈশবের কাছে পৌছিবার নানা পথ।

"ঈশ্বর লাভের আনস্ত পথ। যে পথ দিয়ে যাও আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে। মোটাম্টি যোগ তিন প্রকার— জ্ঞানযোগ কর্ম্যোগ আর ভক্তিযোগ।"

#### জ্ঞানযোগ।

"জ্ঞানী ব্রহ্মকে জ্ঞানতে চায়। নেতি-নেতি বিচার করে। ব্রহ্ম সতা জগৎ মিথা। এই বিচার করে। সদসৎ বিচার করে। বিচাবের শেষ গেথানে, সেথানে সমাধি হয়-আর ব্রন্মজান লাভ হয়। জ্ঞানযোগ এযুগে ভারি কঠিন। জীবের স্যাকে অনগত প্রাণ, তাতে আয় কম। আবার দেহবৃদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবৃদ্ধি না গেলে আাকেবারে জ্ঞানই হবে ন। জ্ঞানা বলে আমি দেই ব্রহ্ম। আমি শরীর নই, আমি ফুনা তুম্বা রোগ শোক সুথ গুংখ এ সকলের পার। এসব বোব কলিতে হওয়া কঠিন। যতট বিচার করো না ক্যান, আবাব কোনখান থেকে দেহাত্মবৃদ্ধি এসে ভাগা দ্যায়। দেহাভিমান যায় না। যদি রোগ শোক স্থুগ তঃখ এনব বোধ গাকে ভূমি জ্ঞানী কেমন করে হবে ? এদিকে কাঁটা দিয়ে হাত কেটে যাচেছ, দর্দর্ কোরে রক্ত পড়ছে, গুব লাগছে অথচ বল্ছে--কই, হাততো কাটে নাই ? আমার কি হয়েছে ? এসব क्षा वला मास्य न।। आत्रा के केंग्रिक छानाशि দিয়ে পোড়াতে হবে তো ? 'আমিই সেই' 'আমিই সেই'

## শ্রীরামকুষ্ণ দেব

এসব অভিমান ভাল নয়। দেহাত্মবৃদ্ধি থাকতে যে এ অভিমান করে তার বিশেষ হানি হয়, এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায় আবার নিজে নিজেকে ঠকায়; নিজের অবস্থা বুঝ্তে পারে না। কলিতে জ্ঞানযোগ কঠিন।

#### কর্ম্মযোগ।

কর্মযোগ—কর্ম্মের দারা ঈশ্বরে মন রাখা। অনাসক্ত হয়ে কর্মকরা। অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা কিনা কর্ম্মের ফল . আকাজ্জা কোরে। না। যেমন প্রভা জপ তপ কচেচা কিন্তু লোক মান্ত হবার জ্বন্ত কিন্তা পুণ্য করবার জ্বন্ত নয়। একপ অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করার নাম কর্মহোগ। व्यनामक रूप প्रांगाग्राम शांन शांत्रगानि कर्पार्यात । मःमात्री यि व्यनामक इता नेबाद कल ममर्थन कात्र তাঁকে ভক্তি রেখে, সংসারের কর্মকরে সেও কর্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে—পূজা জ্বপাদি কর্ম্ম করার নামও কর্মযোগ। ঈশ্বর লাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য। কর্মকাণ্ড হচ্চে আদি কাণ্ড। সরগুণ—ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য দয়া, এই সব না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কাজের আডিমর হয়। তাই রজোগুণ থেকে তমে গুণ এসে পডে। বেশী কাজ জড়ানেই ঈশ্বরকে ভূলিয়ে তায়, আর কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি বাডে। তবে কর্ম্ম আকেবারে ত্যাগ করবার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে—তা তৃমিৣ ইচ্ছা কর

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিকা।

আর নাই কর। আমি চিন্তা কচিচ, আমি ধ্যান কচিচ এক কর্মা; তাঁর নামগুণকীর্ত্তন এও কর্মা; সোহং বাদীদের "আমি সেই" এ চিন্তাও কর্মা; নিশ্বাস ফেলা এও কর্মা। কর্মা ত্যাগ করবার যো নাই। তাই বলেছে অনাসক্ত হয়ে কর্মা কর।"

"কিন্ধ কর্ম্মযোগও বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে তাঁর সময় কই ? বেদমতে ঠিক ঠিক মন্ত্রো-চচারণ না হলে পূজা গ্রহণ হয় না। যাগ যজ্ঞ মন্ত্র তন্ত্র সব বিধি অনুসারে কর্তে হবে। কলিকালে বেদোক্ত কর্ম্ম করবার সময় কই ? তাই কলিতে নারদীয় ভক্তি। আজ্ঞ কাল কার জ্বে দশমূল পাচন চলে না। দশমূল পাচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। তাই মালোয়ারী জ্বে ডি গুগু।"

"তারপর অনাসক্ত হয়ে ফল কামনা না করে কর্মা করা ভারি কঠিন। আ্যাকে কলিযুগে সহজেই আ্যাক্তি এসে যায়। সংসারী লোক মনে করে অনাসক্ত হয়ে কাজ কচিচ, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে। কোন্ দিক্ দিয়ে আ্যাক্তি এসে যায়, জান্তে ভায় না। হয় ত পূজা মহোৎসব কল্লাম, কি অনেক গরিব কালালদের সেবা কল্লাম—মনে কল্লাম যে অনাসক্ত হয়ে করেছি, কিন্তু কোন দিক দিয়ে লোকমান্ত হবার ইচ্ছা হয়েছে জান্তে ভায় না। তবে আ্যাকেবারে অনাসক্ত হওয়া সন্তব কেবল তাঁর, বার স্বীর দর্শন হয়েছে।"

# ्र श्रीवामकृष्य (पर ।

#### ভক্তিযোগ।

"ভজিযোগ—এতে অক্সান্ত পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়ে ও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে. কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন। ভক্তিযোগে ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন, ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা, এই সব কোরে তাঁতে মন রাখা। কলিযুগের পক্ষে ভব্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধন্ম। তার মানে এ নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কন্মী আরু এক জায়গায় যাবে। এর মানে.—যিনি ব্রক্ষপ্তান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধোরেও যান, ত। হলেও সেই জ্ঞানলাভ কর্কোন। ভক্ত-বংসল মনে কল্লেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রন্ধজান চায় না। আমি দাস, তুমি প্রভু, আমি ছেলে তুমি মা, এই অভিমান রাখতে চায়: ৬জ ঈশ্রের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তার সঙ্গে আলাপ কর্তে চায়-প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় ন।। তবে ঈশর ইচ্ছাময়--তার যদি খুদি হয়, তিনি ভক্তকে দকল ঐশ্বর্যার অধিকারী করেন,—ভক্তিও জান জানও জান। সাধকের ভক্তি দেখে তিনি যথন বলবেন, আমিও যা তট্ও তা, তথন এক कथा। द्राखा वरम আছেন, शानमाभा विम दाखाद আদনে গিয়ে বদে, আর বলে,—রাজা তুমিও যা, আমিও তা, লোকে পাগল বল্বে তবে খানসামার সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা একদিন বলেন,—ভরে তুই আমার কাছে

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা 🎼

বোদ্, ওতে দোষ নাই—জুইও যা আমিও তা, তখন যদি দে গিয়ে বদে, তাতে দোষ হয় না। জ্বলেরই তরঙ্গ, তরঞ্জের কি জ্বল হয় ?"

"হাজরা • বলে,—ব্রাহ্মণ শরীর না হলে মুক্তি হয় না।
আমি বল্লাম,—সে কি! ভেক্তির দারাই মুক্তি হবে।
শবরী ব্যাধের মেয়ে, কহিদাস, যার থাবার সময় ঘণ্টা
বাজ্তো—এরা সব শৃদ্র,— এদের ভক্তির দ্বারাই মুক্তি
হয়েছে! পুরাণ মতে চণ্ডালেরও যদি ভক্তি হয় তার মুক্তি
হবে। এমতে নাম কল্লেই হলো। যাগ্যজ্ঞ ভদ্র মন্ত্র—
এ সব দরকার নাই।"

"সংসারী লোকের এই ভক্তি লাভ কর্ত্তে গেলে, কর্ম চাই। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাক্লে হবে না। যো সো করে তাঁর কাছে সেতে হবে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ; তাঁর উপর বালকের মত বিশ্বাস; আর নির্জ্জনে তাঁকে চিস্তা কর্তে হয়। তাঁর নাম গুণ কার্ত্তন, তাঁর কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়। সংসারে ধাক্বে জনাসক্ত হয়ে, আর যে কর্ম্ম কর্মের নিজাম হয়ে কর্মের।"

#### সাধুসঙ্গ।

"সংসারী লোকের সর্বনাই সাধুসঙ্গ নরকার । সৎসঙ্গ,
—স্বীধরের ভক্ত বা সাধু তাঁনের কাছে একটু কট করে মাঝে

প্রতাপচন্দ্র হাজরা, দক্ষিণেখরে শ্রীরামক্বফের নিকট সাধন ছজন করিতেন।

#### वित्रामकृष्ठ (प्रव।

মাঝে যেতে হয়। সাধুরা যা বলেন সেইরূপ কর্ত্তে হয়।
শুধু শুন্লে কি হবে ? ঔষধ থেতে হবে, আবার আহারের
কট্ কেনা কর্ত্তে হবে। পথোর দরকার। বাড়ীতে
কেবল বিষয়ের কথা—রোগ লেগেই আছে, কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে সর্বাদা থাক্তে হয়। পাথী দাঁড়ে বোসে
তবে রাম রাম বলে, উড়ে গেলে আবার কাঁয় কাঁয় কর্বো।
সাধুসক সর্বাদাই দরকার—সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ
করে দ্যান!

"সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে—কামিনাকাঞ্চনে মত্ত হয়ে আছে। মাতালকে চালুনির জল একটু একটু থাওয়াতে থাওয়াতে ক্রমে ক্রমে হুঁস হয়। সাধুসঙ্গ চালুনির জল, কামিনীকাঞ্চনের নেশা কাটীয়।"

#### বিশাস।

দিখার কে জান্তে গেলে কথায় ( শান্ত ও ওরু বাক্যে )
বিখাদ কর্ত্তে হবে। বিখাদেই তাঁকে বৃষ্তে পারা যায়।
জীব ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাদ নাই। আবার
ভূলে যায়, সংসারে আদক্ত হয়। বিষয়ীর ঈশ্বর কেমন
জান ? খুড়ী জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা যেমন ঝগড়া
কর্তে কর্তে বলে—আমার ঈশ্বর আছেন! অন্তর শুদ্ধ না
হলে ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাদই হয় না!"

'বিশ্বাস হরে গেলেই হলো। বিশ্বাদে সব হতে পারে। যার ঠিক বিশ্বাদ তার সব তাতেই বিশ্বাদ হয়—সাকার নিরাকার, রাম ক্লফ ভগবতী। বিশ্বাদ চাই—বালকের

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

মত বিখাস। বালকের মত বিখাস না হলে ঈশরকে পাওয়া यांग्र ना। मा वलाइन,-- ७ তोत्र माना इग्न, ट्वा ट्वारन আছে পাঁচ मिटक পাঁচ আনা দাদা। মা, বলেছেন, জুজু আছে, তো বালকের অমনি যোল আনা বিখাস যে ও বরে জুজু আছে। এইরূপ বালকের মত বিশ্বাস দেখালে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার বৃদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।" "বালকের মত বিখাস! বালক মাকে দেখবার জঞ (यमन वाकुल इस, ८मटे वाकुला । এই वाकुला इस्ताः তো অরুণ উদয় হলো। তার পর সূর্য্য উঠুবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন। জটিল বালকের কথা আছে। সে পাঠশালে যেতো। একট বনের পথ দিয়ে পাঠশালে যেতে হতো; তাই সে ভয় পেতো। মাকে বলাতে মা বল্লেন—তোর ভয় কি ? তুই মধুসুদনকে ডাক্বি। ছেলেটা জিজাসা কল্লে-মধুস্দন কে? মা বল্লেন,--মধুহুদন তোমার দাদা হয়। তথন একলা যেতে त्वरङ यां है खन्न त्थरत्र इं, अम्बि ८७८क इं चना मध्रामा अध्रापन ! टक्ड काथा ७ नाइ। जथन डिकि: यदा काँमण नाग्ला, —কোথায় দাদা মধুসুদন ! তুমি এসো, **আ**মার বড়ভয় পেয়েছে! ঠাকুর তখন থাকতে পাল্লেন না-এদে বল্লেন এই যে আমি, তোর ভয় কি ? এই বলে সঙ্গে করে

Ob >

পাঠশালার রাস্তা পর্যান্ত পৌছিয়ে দিলেন, আর বল্লেন,—
ভূই ধথন ডাক্বি, আমি আস্বো—ভয় কি ? এই বালকের

বিশাস। এই ব্যাকুলতা।"

#### রামকৃষ্ণ দেব।

"বিখাদের চেয়ে আর জিনিয় নাই। বিখাদের কত জারে তাতো গুনেছ? পুরাণে আছে—রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্বজ্ঞ নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হলো। কিন্তু হতুমান রামনামে বিখাদ করে, লাফ দিয়ে সাগর পারে গিয়ে পড়লো। তার সেতুর দরকার নাই!—আমি রামের দাদ, আমি রাম নাম করেছি আমি কিনা পারি! এই বিখাদ! যার ঈশ্বরে বিখাদ আছে, যে যদি মহাপাতক করে—গো ব্রাহ্মণ স্ত্রী হত্যা করে, তবু ও ভগবানে এই বিখাদের বলে ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। দে যদি বলে, আমি আর এমন কাজ কর্মোনা—তার কিছুতেই ভয় হয় না। বিধাদেই তাঁকে পাওয়া যায়।"

#### निर्द्धात माधन।

"আর দিন কতক নির্জ্জনে সাধন কর্ত্তে হয়। নির্জ্জনে না গেলে শক্ত রোগ সার্বে কেমন কোরে ? রোগটী হচ্ছে বিকার। আর যে ঘরে রোগী, সেই ঘরেই আচার তেঁতুল আর জলের জালা। মেয়ে মানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার তেঁতুল। আচার তেঁতুল মনে কল্লেই, মুখে জল সরে, কাছে আন্তে হয় না, এরপ জিনিষ ও ঘরে রয়েছে—জোবিৎ সঙ্গ। তাই নির্জ্জনে চিকিৎসা দরকার। ভোগ বাসনা জলের জালা—বিষয় ভৃষ্ণার শেষ নাই! এই বিষয় রোগীর ঘরে! এতে কি বিকার রোগ সারে ? দিন কতক ঠাই নাড়া হয়ে থাক্তে

#### ভক্ত সমাগ্ম ও লোক শিক্ষা।

হয় -- যেথানে আচার তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই।
তারপর নীরোগ হয়ে আবার দেই ধরে এলে আর ভয়
নাই। তাঁকে লাভ করে সংসারে এসে থাক্লে, আর
কামিনীকাঞ্চনে কিছু কর্ত্তে পার্বে না। তথন জনকের
মত নিলিপ্তি হয়ে থাক্তে পার্বে।

# ১। নিজ্জনে লাকুল হয়ে ঈপরের কাছে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়।

"সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরেতে মন হয় না। সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন। অনেক ব্যাঘাত। মাগ অবাধা, কুডি টাকা মাইনে, ছেলের অরপ্রাশন দিতে পাচে না, ছেলেকে পড়াতে পাচে না, বাড়ী ভাঙ্গা, ছান দিয়ে জল পড়ছে, মেরামত করবার টাকা নাই ৷ তবে উপায় আছে। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়। নির্জ্জনে গিয়ে তার চিন্তা করা বভ দরকার। প্রথম অবস্থায় নির্জন মাঝে মাঝে না হলে ঈশ্বরেডে মন রাখা বড়েই কঠিন হয়। সংসারের ভিতর বিষয় কর্ম্মের মধ্যে থেকে প্রথমবিস্থায় মন স্থির কর্ত্তে অনেক ব্যাঘাত হয়। অশ্বর্থ গাছ যথন চার। থাকে তথন চারিদিকে বেডা দিয়ে রাখে, পাছে ছাগল গরুতে নষ্ট করে। কিন্ত গুডি মোটা হলে আর বেডার দরকার হর না হাতী त्तर्ध मिर्लेख गाइत किছ कर्ल भातर्य ना। यमि

#### শীরামকৃষ্ণ দেব।

নির্জ্জনেতে সাধন করে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিশাভ করে, বল বাড়িয়ে, বাড়ী গিয়ে সংসার কর, কামিনী-কাঞ্চন ভোমায় কিছু কত্তে পার্বে না।"

"সংসারে থেকে ও এক এক বার নির্জ্জনে বাস কর্কে হয়। আকলা সংসারের বাহিরে গিয়ে যদি ভগবানের জ্ঞ্জ এক বছর হোক, ছ্মান হোক, একমাস হোক, তিনদিন ও কাঁদা যায় সেও ভাল। এমন কি অবসর পেয়ে একদিন ও নির্জ্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায় সেও ভাল। বাডীর কাছে আমন একটা আড্ডা কর্ত্তে হয়, বেখানে থেকে বাড়ী এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পারে। যথন নির্জ্জনে সাধন কর্মে সংসার থেকে আাকেবারে তফাতে যাবে। তথন যেন স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ভাই ভগিনা আগ্রীয় কুট্ম কেহ কাছে না থাকে। যেন কোন বিষয়ী লোকদের সঙ্গে সাংসারিক विषय नित्य व्यानां ना कर्ल्ड इया निर्द्धान माधानत সময় ভাববে,—আমার কেউ নাই, যাদের আপনার বলি তারা ছদিনের অন্ত। ভগবান আমার একমাত্র আপ্রার লোক, তিনিই আমার সর্বস্থ। আর কেঁদে কেঁলে তাঁর কাছে জ্ঞান ভক্তি বিখাদের জন্ম প্রার্থনা কর্বে। কামিনীকাঞ্চনের অত পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, তবে তাঁর জন্ম একটু পাগল হও ৷ তাঁর কাছে वाकिन हरत्र कारमा-कांश नां उ त्वारन ।

প্রশ্ন—বিশ্বাস ভক্তির জন্ম প্রার্থনা কল্পে তিনি কি ভন্বেন ?

# ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

শ্রীরামক্ক শুক-শো-বার ! যদি ঠিক হয় যদি আন্তরিক হয় ! বিষয়ী লোক ছেলে কি স্ত্রীর জন্ত কাঁদে, সেরপ ঈশ্বরের জন্ত কাঁদে কই ? মার কাছে ব্যাকুল হয়ে ডাকো, তাঁর দর্শন হলে কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি সব দৃরে চলে যাবে। আপনার মা বোধ থাক্লে একণ্ট হয়! মার কাছে জ্যোর করো। তোমার যে আপনার মা!—একি পাতান মা! একি ধর্ম্ম মা!—এতে জ্যোর চল্বে না তোকিসে জ্যোর চল্বে? বল—"মা! আমি কি আটাসে ছেলে? আমি ভয় করিনি চোক্ রাজালে!" আপনার মাজোর করো। যার যাতে সত্বা থাকে তার তাতে টানও থাকে। মার সত্বা আমার ভিতর আছে বলে তাইত মার দিকে অত টান হয়!"

"তিনি আপনার মা! ব্যাকুণ হয়ে মার কাছে আদার করো। ছেলে ঘুড়ি কিনবার জন্ত মার আঁচল ধরে পরসা চার। মা হয়তো আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প কচে। প্রথমে না কোন মতে দিতে চায়না, বলে—না, তিনি বারণ করে গেছেন, তিনি এলে বলে দেবো, এক্ষণি ঘুড়ি নিয়ে একটা কাপ্ত কর্বি! বখন ছেলে কাদ্তে স্থক্ষ করে, কোন মতে ছাড়েনা, মা অন্ত মেয়েদের বলে,—রোস মা! এ ছেলেটাকে একবার শান্ত করে আসি। বলে, চাবিটা নিয়ে কড়াৎ করে বাল্ম খুলে, একটা পরসা ফেলে তায়। তোমরা ও মার কাছে আকার করো, তিনি অবশ্য দেখা দেবন।"

## শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

"খুব বারেকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্ত লোক এক ঘটী কাঁদে; টাকার জন্ত লোকে কেঁদে ভাসিয়ে ভায়; কিন্তু ঈশ্বরের জন্ত কে কাঁদ্ছে? ডাকার মত ডাক্তে হয়। "ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্রামা থাক্তে পারে!" তেমন ব্যাকুল হয়ে ডাক্লে তাঁর ভাথা দিতেই হবে।"

#### ২। সর্বাদা তার নামগুণ কাত্রন করে হয়।

"সকলাই তার নামগুণ কীর্ত্তন দরকার। বাাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়। গানে রামপ্রাদ সিদ্ধ। ঈশ্বরের নাম কর্তে লজ্জ। ভয় ত্যাগ কর্তে হয়। যারা হবি নামে মত্ত হয়ে নুভা গীত কর্ত্তে পারবে না, ভাদের কোন কালে হবে না। "আমি এত বডলোক, আমি হরি হরি বোলে নাচ বো ? লোকে একথা শুনলে কি বলবে।" এসব জাগ কর্ত্তে হবে। ঘুণা গজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। তার নাম কল্লে, সব পাপ কেটে যায়। কাম জোধ শরীরের স্থ ইচ্ছা এসব পালিয়ে বায় 🖙 ব্যাকুল হয়ে তাকে প্রার্থনা করো যাতে তার নামে রুচি 🗱 । িনিই मत्नोवाङ्ग पूर्व कत्रत्वन । जेश्वत्वत्र नाम कर्ष्ट इय--- पूर्वा नाम कुछ नाम निव नाम (य नाम दान जेसकरक जारकान) कान-यनि नाम कर्छ अञ्जाश निन निन वार्छ, यनि আনন্দ হয়, তা হলে আর কোন ভয় নাই; তাঁর রূপা इत्वरे श्रव। जात्र नाम वीत्यत्र श्रव मिल- व्यविष्ठा नाम

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা

করে। বীজ এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেল করে।
মাটি ফেটে যায়। জান্তে অজান্তে, লান্তে অলান্তে, বাাকুল
হয়ে যে তাঁর নাম কর্মে সেঁ তার ফল পাবেই পাবে!
নাম মাহাত্মো বিশ্বাস থাকা চাই—আমি তাঁর নাম
করেছি, ঈশ্বর কি রাম, কি হরি বলেছি আমার আবার
পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। ভগবানের নাম কল্লে
মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।"

#### সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাক্রে।

শ্রেমরা যে সংসার কচ্চো এতে দোষ নাই। তবে
স্থারের দিকে মন রাগ্তেহবে। তানা হলে হবেনা।
আকে হাতে কর্মা করো, আর আকে হাতে স্থারকে ধরে
থাকো। কর্মা শেব হলে ছই হাতে স্থারকে ধর্বে। মন
নিয়েই সব। মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। মন যে রক্ষে
ছোপাবে সেই বঙ্গে ছুপ্রে। যেমন ধোপা ঘরের কাপড়,
লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সর্জ রঙ্গে
ছোপাও সর্জ। যে রঙ্গে ছোপাও সেই রঙ্গই হবে।
দাখনা যদি একটু ইংরাজী পড়ো তো অমনি মুথে ইংরাজী
কথা এসে পড়ে। আবাব পায়ে বুটজুতা শিস্ দিয়ে গান
কবা, এই সব এসে জুট্রে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত
থাড়ে, তা হলে অমনি শোলোক ঝাড়বে। মনকে যদি
কুনজে রাথো তো সেই রক্ষ্ কথা বার্ডা চিন্তা হরে কথা এই

## श्चीतामकृष्ट (मव।

সব হবে। মনটা পড়েছে ছড়িরে—কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়ুতে হবে। কুড়িরে আাকজারগার কর্ত্তে হবে। সংসারে কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থাক্লে মন বড় টেনে লয়। সাবধানে থাক্তে হয়। যে মন ভগবান্কে দিতে হবে সেই মনের বার আনা মেয়ে মায়ুষে নিয়ে ফ্যালে। তার পর তার ছেলে হলে প্রায় সব মনটাই থরচ হয়ে যায়। তা হলে ভগবান্কে আর কি দেবে ?

"সংসারীলোক মনে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কর্বে। তোমরা সংসারকে কাকবিষ্ঠা বল্ভে পারো না—সংসারকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পার না। সংসার আাকবারে ত্যাগ করবার কি দরকার ? সংসারে থেকেই হতে পারে। আসক্তি গেলেই হলো। তবে সাধন চাই। যেকালে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে, কেল্লা থেকে যুদ্ধই ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে, কেল্লা থেকে যুদ্ধই ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। যতদ্র পারো স্ত্রীলোকের সঙ্গে আনাসক্ত হয়ে থাক্বে। নির্জ্ঞান ঈশ্বর চিস্তা কোরে, ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তি এলে, অনেক্টা অনাসক্ত হয়ে থাকতে পারবে।"

"তাঁকে যতই চিস্তা কর্মে, ততই সংসারের ভোগের জিনিষে আসক্তি কম্বে। তাঁর পাদপল্লে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয় বাসনা কম পড়ে আস্বে, ততই দেহের স্থের দিকে নজর কমবে, ততই কাম ক্রোধ লোভ কম

## ভক্ত সমাগম ও লোক শিকা।

হবে; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে; নিজের স্ত্রীকে ধর্ম্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পশুভাব চলে যাবে, দেবভাব আস্বে, সংসারে আাকেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে। তথন সংসারে যদিও থাকো জীবনুক্ত হয়ে বেড়াবে।"

"সব কাজ কর্ব্বে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখ্বে। স্ত্রী পুত্র বাপ মা সকলকে নিয়ে থাক্বে ও সেবা কর্মে—যেন কত আপনার লোক, কিন্তু মনে জান্বে যে তারা তোমার কেউ নর। সংসার কর্ত্তে দোব কি ? তবে সংসারে দাসীর মত থাকে।। দাসী মনিবের বাড়ীর কথায় বলে— আমাদের বাড়ী। কিন্তু তার নিজের বাড়ী হয়তো কোন্ পাড়াগাঁয়ে। আবার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে আর বলে,—হরি আমার বড় হুট্ট হয়েছে, আমার হরি মিট্টি থেতে ভালবাসে না। আমার হরি, মুথে বলে বটে, কিন্তু জানে যে, হরি আমার নয়—মনিবের ছেলে।"

"সংসার করনা ক্যান, তাতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরেতে মন রেথে করো। জানো যে বাড়ী ঘর পরিবার আমার নয়—এ সব ঈশ্বরের। আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর বলি যে তাঁর পাদপুল্মে ভক্তির জন্ম ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর্বে। ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার কর্তে যাও—তাহলে আরও জড়িয়ে পড়্বে। বিপদ শোক তাপ এ সবে অধৈষ্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয় চিস্তা কর্বে ভতই আসক্তি বাড়বে।"

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

্ষ্তাগ কর্বেনা কিন্তু নিষ্কাম হয়ে কর্বে।

"যতদিন না ঈশ্বর লাভ হয় কর্মত্যাগ কর্ফো না। কর্মা না কল্লে ভক্তি শাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন, নিতাকর্মা, ধ্যান অপ এ সব কর্ত্তে হবে। সংসারের কর্মা, বিষয়কর্মা তাও কর্মে— সংসার যাত্রার অভ্য যেটুকু দরকার। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্মে, যাতে ঐ কর্মা নিক্ষাম ভাবে করা যায়। সম্মুথে যেটা পড়্লো—না কল্লে নয়, সেটাই নিক্ষাম হয়ে কর্ত্তে হয়। ইচ্ছা করে বেশী কাজ জ্ঞান ভাল নয়, ঈশ্বরকে ভলে যেতে হয়। ঈশ্বর লাভের জভাই কর্মা।"

"ভক্ত বলে—মা! সকাম কর্মে আমার বড় ভয়,—য়ে কর্মে কামনা আছে, সে কর্ম করেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হরে কর্ম্ম করা বড় কঠিন। সকাম কর্মা কর্ত্তে গেলে তোমায় ভূলে ধাবো—ভবে এমন কর্মে কাজ নাই। যতদিন না তোমায় লাভ কর্তে পারি ততদিন পর্যন্ত যেন কর্ম্ম কর্মে থাক, যেন নৃতন কর্ম্ম জড়াতে মন না যায়। যেটুকু কর্ম্ম থাক্বে, সেটুকু কর্মা যেন অনাসক্ত হয়ে কত্তে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খ্ব ভক্তি হয়। ভবে যথন তৃমি আবদেশ কর্মে তথন ভোমার কর্মা কর্মেবা — নচেৎ নয়।"

"সংসারে কর্ম্ম যত দিন ভোগ আছে করে।, কিন্তু ভক্তি অনুরাগ চাই। তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন কল্পে কর্মক্রম হবে। কর্ম চিরকাল কর্তে হয় না। তাঁতে যত গুলা

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

ভক্তি ভালবাদা হবে, ততই কর্মা কম্বে। তাঁকে লাভ কল্লে কর্মা ত্যাগ হয়।"

#### আম্মোক্তারী বা বকল্মা।

"দাধনার প্রয়োজন বটে, কিন্তু তুরকম সাধক আছে। এক রকম সাধকের বানরের ছাঁব সভাব। আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছাঁর সভাব। বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁক্ড়িয়ে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে, এত জ্বপ কর্ত্তে হবে, এত ধ্যান কর্ত্তে হবে তবে ভগবান্কে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা কোরে ভগবান্কে ধর্তে যায়।"

"বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধর্তে পারে না।
সে পড়ে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে মা যা করে।
মা কথন ও বিছানার উপর রেখে দিছেে, কথন ও
ছাদের উপর কাঠের আড়ালে রেখে দিছেে। মা তাকে
মুখে করে এখানে ওগানে লয়ে রাখে—সে নিজে মাকে
ধর্কে জানে না। সেইরপ কোন সাধক নিজে হিসাব
করে কোন সাধন কর্তে পারে না—এত জ্বপ কর্বো
এত ধানি করেন ইতাদি। সে কেবল বাাকুল হয়ে
কেদে কেদে তাঁকে ডাকে। তিনি তাঁর কারা ভনে আর
থাকতে পারেন না, এসে দেখা ভান।"

"কি আর কর্বে ? তাঁকে আমমোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার 💱, সে লোক কি

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

তার মনদ করে ? তাঁর উপর আন্তরিক সব তার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো। তিনি যে কাজ কর্ত্তে দিয়েছেন তাই করো। কিন্তু ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। সংসারে রেথেছেন তা কি কর্বে ? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো—তাঁকে আ্মা সমর্পণ করো—তিনি যা হয় করুন। তাহলে আর কোন গোল থাক্বে না। তথন দেথ্বে তিনিই সব কচ্চেন। সবই রামের ইচ্ছা। সংসার করা সন্ন্যাস করা সবই রামের ইচ্ছা। তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে কাজ করো। তা না হলে স্মার কিই বা কর্বে!"

"গীতায় তিনি বলেছেন,— হে অর্জুন! তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব রকম পাপ থেকে আমি মুক্ত কর্বো" তাঁর শরণাগত হও, তিনি সনুদ্ধি দেবেন—তিনি সব ভার লবেন। তুলন সব রকম বিকার দূরে যাবে। এবৃদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায় ? এক সের ঘটাতে কি চার সের তুধ ধরে ? আর তিনি ন। বুঝালে কি বুঝা যায় ? তাই বল্ছি, তাঁর শরণাগত হও, তাঁর খাইছে। তিনি কর্মন। তিনি ইছোময়—মান্থবের কি শক্তি আছে ?

#### শ্রীরামরুষ্টের আশাবাণী—

"সকলে তাঁকে জান্তে পার্বে। সকলেই উদ্ধার হবে। তবে কেউ সকাল সকাল খেতে পায়, কেউ তুপুর বেলা, কেউ বা সন্ধার সময়। কিন্তু কেহই অভুক্ত থাক্বে না। সকলেই আপনার সক্ষপকে জান্তে পার্বে!"

কেশবাদি ভক্ত সমাগমের কিছদিন পরে, গ্রীরামরুফের বুদ্ধা জ্বনী প্রায় একাদশ বর্ষকাল কালীবাডীতে বাস করিয়া ৮৫ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শ্রীরামরুষ্টের মাত ভক্তির তুলনা নাই। কায়মনোবাকো জননীর সেবা, তাঁহার সকল সাধনের প্রধান সাধন। জনক ও জননীতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আবির্ভাব দেখিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে কিরূপ প্রীভিপূর্ণ দেবা করিতেন, তাহা আমরা অন্তত্ত উল্লেখ করিয়াছি। আমরা দেবিয়াছি, মার ক্লেশ হইবে মনে করিয়া তিনি প্রাণের প্রবল আকাজা সত্ত্বে ও বুন্দাবনে থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার দ্বগ্রাসী ঈশ্বরালুরাগ ও মাতৃভক্তির নিকট ক্ষীণ তেজ হইয়াছিল। চল্রমণি দেবা কালীবাভীর নহবৎ বরে থাকিতেন। তিনি প্রতাহ গুহের ছারে দাড়াইয়া, মা। কেমন আছে ? বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। মাকে প্রণামান্তর পদধূলি গ্রহণ এবং মার পদরজ মনে করিয়া দারদেশের ধূলি মন্তকে ধারণ করিতেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্বে সহত্তে গলাজলে মাতার মৃতদেহের পদযুগল ধৌত করিয়া এবং পুসাচন্দনে পুজা করিয়া मरतापरन विवाहितन-माला! य त्य हरू धरे परश्रु উৎপত্তি আজ তার এই অবস্থা দেখ্লাম! জননীর মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার মধ্যমত্রাতা রামেশ্বর কামারপুকুরে দেহত্যাগ

## শ্রীবামকৃষ্ণ দেব।

করেন। রামেশরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামলাল, এ সময় কালীবাড়ীতে উপস্থিত। প্রীরামকৃষ্ণ রামলালকে দিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে মৃত দেহ সংকার এবং শ্রাদাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

জননীর মৃত্যুর পর তিনি জন্মভূমি কামারপুকুরে আর গিয়া ছিলেন কি না, তাহা স্থির বলা যায় না। কিন্তু লৌকিক কার্যা উপলক্ষে তাঁহাকে ছই তিন বার স্থানেশাভিম্পে যাইতে হইয়াছিল। একবার ব্যুবারের নামের জ্ঞমি রেজিট্টি করিবার নিমিত্র তিনি বিকুপুরের গিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ এ সময় তিনি বিকুপুরের রাজার প্রতিষ্ঠিত মুন্নয়ী মূর্ত্তি দর্শন করেন। তাঁহার কথা,—

"হাবির্ভাব মান্তে হয়। আমি একবার বিষ্ণুপুরে
গিছ্লাম। রাজার বেশ সব ঠাকুর বাড়ী আছে।
সেধানে ভগবতী মূর্ত্তি আছে—নাম মৃন্ময়ী। ঠাকুর
বাড়ীর কাছে বড় দীঘি—রফাবাধ লালবাধ। আছো,
দীঘিতে আঁবাটার (মাথাঘয়া গন্ধ পেলাম কাান বলদেখি ?
আমি তো জান্তাম না যে, মেয়েরা মৃন্ময়ী দর্শনের
সময় আঁবাটা তাঁকে ভার! আর দীঘির কাছে আমার
ভাব সমাধি হলো। তখন বিগ্রাহ দেখি নাই। আবেশে
সেই দীঘির কাছে মৃন্ময়ী দর্শন হলো—কোমর প্রান্ত!"

যে সময় হইতে তাঁহার নিকটে ভক্ত সমাগম আরম্ভ হইয়াছিল, তিনি পূর্বাহে বৃ্ঝিতে পারিভেন কিরূপ ভাবের লোক আসিতেছে। তিনি ব্লিয়াছিলেন,—

> "আগে সাকারবাদীরা খুব আস্তো, তারপর ইদানীং ব্রন্মজ্ঞানীরা। (নিজের দেহ দেখাইয়া) এর ভিতর

যিনি আছে, আংগ থাকতে জানিয়ে গ্লায়, কিরুপ লোক এখানে আদ্বে—কোন থাকেব ভক্ত আদ্বে। যাই দেখি গোরাক রূপ সাম্নে এসেছে, অম্নি বৃষ্তে পারি গৌরাক ভক্ত আদ্ছে। যদি শাক্ত আসে তাহতে শক্তিরপ—কালীরূপ দর্শন হয়।" (ক)

কেশবচন্দ্র ও ব্রাক্ষদশের তাঁহার নিকট আগমনের পূর্বে সমাধিতে তাঁহাদিগকে দেখিবার কথা পূর্বে উক্ত হইরাছে। ১২৮৬ সালে সিওড়ে গমন উপলক্ষে এইরূপ আর একটা ঘটনার কথা তিনি বলিয়াছিলেন।

"ও দেশে যথন হাদের বাড়ীতে ছিলাম, তথন স্থামবাজারে (নিকটস্থ গ্রাম নিয়ে গ্যাল। ব্যালাম গৌরাঙ্গ ভক্ত— গাঁরে ঢোক্বার আগে দেখিয়ে দিলে, দেখ্লাম—ক্যীরাঙ্গ! এম্নি আকর্ষণ, সাত দিন সাত রাত লোকের ভিড়! কেবল কীর্ত্তন আর নৃত্য। গাছে লোক, পাঁচিলে লোক, রাত দিন সঙ্গে সঙ্গে লোক, সাত দিন ভাগ্বাব যো ছিল না।" ক)

"নটবর গোসামীর বাড়ীতে ছিলাম। সেথানে রাত দিন ভিড়। আমি খাবার পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতির ব্বরে সকালে গিয়ে বস্তাম। সেথানে আবার দেথি থানিক পরে সব গিয়েছে—সব থোল করতাল নিয়ে গেছে—আবার তাকুটী তাকুটী কচ্চে। থাওয়া দাওয়া বেলা তিনটার সময় হতো।"

"রব উঠে গ্যাল—সাতবার মরে সাতবার বাঁচে এমন

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

আয়াক লোক এদেছে। পাছে আমার দদ্দি গ্রমি হয়, হলে মাঠে টেনে নিয়ে যেত। দেখানে আবার পিঁপড়ের দার। আবার খোল করতাল—তাকুটী তাকুটী। হলে বক্লে আর বল্লে—আমরা কি কখনও কীর্ত্তন শুনি নাই ?"

"সেথানকার সোঁসাইর। ঝগড়া কর্ত্তে এসেছিল। মনে করে ছিল, আমরা বৃঝি তাদের পাওনা গণ্ডা নিজে এসেছি। দেখলে, আমি একথানা কাপড়, কি একগাছা স্তাও লই নাই। কে বলেছিল—ব্রন্ধজানী। তাই গোঁসাইরা বিড়তে এসেছিল। আক্রন জিজ্ঞাসা কল্লে—এর মালা তিলক নাই ক্যান ? তারাই আক্রন বল্লে,—নারকেলের বেল্লো আপনা আপনি থসে গেছে। নারকেলের বেল্লো—ও কথাটা ঐথানে শিথেছি। জ্ঞান হলে উপাধি আপনি থসে পড়ে।"

"দূর মাঁ থেকে লোক এদে জমা হতো। তারা রাত্রে থাক্তো। যে বাড়ীতে ছিলাস, তার উঠানে মাগীরা অনেক সব শুয়ে আছে। হলে প্রচ্ছাপ কর্ত্তে রাত্রে বাইরে যাচ্ছিল,—তা বলে ঐথানেই (উঠানে) করে। আকর্ষণ কাকে বলে ঐথানে বুঝ্লাম। হরি লীলায় যোগমায়ার আকর্ষণ হয়, যেন ভেল্কি লেগে যায়।"

সিওড় শ্রামবাজার হইতে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনের পর (১২৮৬ দাল) অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করেন। ইতঃপূর্বে যে সকল ঈশ্বরায়েনী ধর্ম পিপাস্থ ভক্তগণ তাঁহার কাছে আসিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ভগবানের পথে

অগ্রসর হইবার জন্ম সাধারণ ভাবে উপদেশ দিয়া, কাহারও সন্দেহ ভঞ্জন, কাহারও জ্ঞানভক্তি উদ্দীপন, কাহারও বা গন্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে দিতেন। কিন্তু কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ভগবান লাভ করিবার জন্ম কাহারও তীব্র আকাজ্যা দেখিতেন না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"আমার কথা লবে কে? আমি সঙ্গী খুঁজছি, আমার ভাবের লোক। থুব ভক্ত দেখলে মনে হয়, এই বুঝি আমার ভাব নিতে পার্বে। আবার দেখি সে আর আ্যাক রকম হয়ে যায়। আমি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী খুঁজছি। মনে করি এ বুঝি থাক্বে। কিন্তু সকলেই আমাক আ্যাকটা ওজর করে। আ্যাকটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি মঙ্গলবারে অপঘাত মৃত্যু হলে ভূত হয়। তাই সেই ভূতটা যাই আগে কেউ শনি মঙ্গলবারে জৈ বকম কোরে মরেছে, অম্নি দৌড়ে যায়—এই মনে কোরে, এইবার বুঝি আমার সঙ্গী হলো। কিন্তু কাছেও যাওয়া আর দেখতে পাওয়া বে, লোকটা দাড়িয়ে ওঠে। সঙ্গী আর জোটে না।

"কি বল্বাে, সব দেখি কলায়ের ডালের খদের। কামিনীকাঞ্চন ছাড়তে চায়না। লােকে মেয়েমানুষের রূপে ভূলে যায়, টাকা ঐশ্বা দেখলে ভূলে যায়, কিন্তু ঈশ্বের রূপ দর্শন কলেে, ব্রহ্মপদ ভূচ্ছ হয়! রাবণকে এক-খন বলেছিল—ভূমি সব রূপ ধরে সীতার কাছে যাও, রাম রূপ ধর না কাান ? রাবণ বল্লে—রাম রূপ হল্য়ে আাকব্রার দেখলে রপ্জা তিলাভিমা ওদের চিতার ভগ্ন বােলে

## শ্রীরামকুষ্ণ দেব

বোধ হয় ! ব্ৰহ্মপদ হয়—-পরস্ত্রীর সঙ্গ তো দূরে থাক !"

"সবাই কলাইয়ের ডালের পদের। শুদ্ধ আধার নি হলে ঈশ্বরে শুদ্ধান্তক্তি হয় না—আগক শক্ষা হয় না, নানা দিকে মন থাকে।" (ক)

সেই জন্ম যাহারা শুদ্দার সরল বালক, যাহাদের মনে কামিনীকাক্ষনের আসভি প্রবেশ করে নাই, যাহারা সৎ সংস্কার লইয়া
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এরপে ভক্তের সঙ্গ লাভের জন্ম তিনি উৎকন্তিত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার যেরূপে অবস্থা, তাহাতে
ভগবানের বিভিত্র লীলা সন্তোগ ও শুদ্দার ভক্তের সঙ্গ ভিত্র, অন্ত কথায় ও কায়ো নিযুক্ত থাকিতে তাঁহার বিশেষ কঠ অনুভব হইত।
ভিনি বলিয়াছিলেন,—

"ভগবান্ লাভের পর তাঁকে সব তাতেই দেখা যায়। মানুষে তাঁর বেনী প্রকাশ। মানুষের মধ্যে সন্ধ্রণী ভক্তের ভিতর আর ও বেনী প্রকাশ- ন্যাদের কামিনীকাঞ্চন ভাগ করবার আ্যাকেবারে ইচ্ছা নাই। সমাধিত ব্যক্তি যদি নেমে আসে, ভা হলে সে কিসে মন দাড় করাবে ? ভাই কামিনীকাঞ্চন ভাগী সন্ধ্রণী শুদ্ধভক্তের স্থা দরকার। না হলে, সমাধিত শোকে কি নিয়ে থাকে ?" কঃ

শীরামকক্ষের অন্তর্গ ভক্তগণের প্রতি স্নেচমন্ত্র নাতার ভাষ অংহতুক ভাগবাসা, তাহাদিগকে সকল প্রকার বাধা বিল্ল হইতে রক্ষা ক্রিবরে জন্ম তাঁহার সদাক্ষণ স্তর্কতা, তাহাদের ইহ পার-লৌকিক মগণের জন্ম সভত চিস্তা, তাহারা কি করিয়া জীবনের

মহান্লক্ষ্যে উপনীত হইবে সে জন্ম তাঁহার ব্যাকুলতার দৃষ্টাল্প ইতিহাসে তুর্লভ। তিনি বলিয়াছিলেন,—"যদি সহস্রবার জন্ম যন্ত্রণা ভোগ করে একটা লোকেরও কল্যাণ হয়, তা হলে মনে কোর্ফো সব জন্মটা সার্থক।"

কঠোর ওপস্থায় তাঁহার দেহ পীড়াগ্রস্ত ও ত্র্বল হইয়াছিল। তিনি সামান্ত একটু ইটিতে গেলে তাঁহার বিশেষ কষ্ট বোধ হইত। তিনি মার কাছে জানাইয়াছিলেন,—

> "বলেছিলাম—মা! কামিনীকাঞ্চন ত্যাগীর সঙ্গ দাৎ, আর বলেছিলাম,— তোর জ্ঞানী ও ভজ্তের সঞ্গ কোর্বো, তাই একটু শক্তি দে যাতে ইট্তে পারি, এপানে ওথানে থেতে পারি,—তা ইটিবার শক্তি দিলোন। কিন্তু।" (ক)

কোন ভজের নিকট সাজনয়নে বলিয়াছিলেন,—"নিতাই আমার, হেঁটে হেঁটে লোকের ছারে ছারে নাম বিলিয়েছেন। আমার কি হভাগ্য। আমি গাড়ী নইলে যেতে পারি না।"

ীরামকটের লোক সাধাবণের প্রতি এই অন্তেতুক ভালবাসার ভিতর, এক মহান্ শিক্ষা সন্নিবিষ্ট আছে। স্বার্থপরতা
ধন্মহীনতার মূল। শাস্ত্র সকল আশ্রমার প্রতিই পরার্থপরতা শিক্ষা
দিয়াছেন। মনুসংহিতায় বিভার্থীর প্রতি আদেশ,— "এক স্থ পীড়িত
হইলেও অত্যের মন্দ্রপীড়া উৎপাদন করিবে না। যাহাতে পরের
আনিষ্ট হয়, এমন কোন ও কর্মা বা চিস্তা করিতে নাই। এবং
যে কথা বলিলে লোকের উদ্বেগ জন্মে এমন বাকা উচ্চারণ করিতে
নাই।" গৃহস্থের নিতাক্ষা বিষয়ে বলা ইইয়াছে যে, প্রেভিনিন

মনুদংহিতা ২য় অধ্যায় ১৬১ শ্লোক।

## প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

পঞ্চযক্ত হারা দেবতা ঋষি পিতৃগণ অতিথি দরিদ্র ভিক্নার্থী এবং ইতর প্রাণী পর্যান্ত সকলকেই অরদানে প্রীত করিয়া, অবশিষ্ঠ অর নিজের দেহরক্ষার্থ গ্রহণ করিবে। কেবল নিজের জন্ম অরপাক, গৃহস্থের পাপ ভোজন স্বরূপ, স্থতরাং তাহা করিতে নাই। গৃহস্থের দানধর্মের কথায় উক্ত হইয়াছে যে, "অস্থা পরবশ না হইয়া অর্থাৎ কোনরূপ দোষ দর্শন না করিয়া, যে কোন যাজ্ঞাকারীকে যথা শক্তি দান করিবে।" \* সন্ন্যাসাশ্রমীর প্রতি অনুজ্ঞা "নিভা স্থাধ্যায় পরায়ণ, শীতাতপদ্দ সহনশীল, সকলের উপকারক, সংযত-মনা, সতত দাতা, প্রতিগ্রহ নির্ব ও সর্বভৃতে ক্লপাবান্ হইবে।" †

পরার্থ জীবন ধারণই শাস্ত্রের উপদেশ। এইরূপ ইংলৌকিক পরার্থপর হইয়াও পরলোক সম্বন্ধে আমাদের পরার্থপরতার আদর্শ দিন দিন হীন হঠতেছে। শ্রীরামরুফের উক্তিন্

> "ঋষিরা ভয় তরাদে! তাদের ভাব কি জ্ঞান ?——আমি যো সো করে মুক্ত হয়ে যাই, আবার কে আনে ?" (ক)

সকলেই নিজ নিজ মোক সাধনের গ্রন্থ ব্যস্ত! এথনকার কালের জ্ঞানপথাবলম্বী পরমহংদ দিগকৈ লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়া-ছিলেন,—"এরা আপ্রদারা—আপনার হলেই হলো!" অর্থাৎ সকলেই ধ্যান যোগাদি অবলম্বন করিয়া নিজের মৃক্তির উপায় চিন্তা করিতেছেন। গৃহস্থাশ্রমীরা পূজা জ্ঞপ দানাদি কার্য্য ছারা নিজ নিজ পরকালের সম্বন্ধ সঞ্চয় করিতেছেন। এরূপ স্থার্থপর ভাব আধ্যাত্মিক অবনতির চিত্র! ইহাতে পরম্পরের প্রতি প্রীতি

মনুদংহিতা ৪র্থ অধ্যায় ২২৮ লোক।

<sup>†</sup> মনুসংহিতা ৬ঠ অধ্যায় ৮ ছোক।

ও সহামুভূতির লাখব হইভেছে, বেদাস্তের মহান উপদেশ— সর্বভৃতে আত্মভাব ও সমদশীতা লোপ পাইতেছে। এই স্বার্থপর पृष्टित तर्म **आभारतत এ**थन अभरतत मङ्गलत पिरक मन गांत्र ना। নিজের মঞ্জ সাধন করিতে যাইয়া আমরা বিশ্বত হই যে, "আপনার মুক্তি ও ভক্তি পরের মুক্তিতে ও ভক্তিতে হয়।"● পারলোকিক অনুদার সার্যভাব পরিত্যাগ করিবার জন্ম শ্রীরাম-ক্লফের শিক্ষা যে, নিজের পারলৌকিক উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে অপরের কল্যাণের চেষ্টা অবগ্য করণীয়। "এক জনেরও যদি कला। इय. ठा इत्ल ७ खना धांत्र मार्थक मत्न कर्त्वा"-- उाहात्र এই মহাবাকাই আমাদের পারলোকিক উন্নতির পথ প্রদর্শন করিতেছে। স্বামী বিবেকানন এই মহাশিক্ষার অনুসরণ পূর্বক विवाहित्वन .- "भरताभकात्रहे धर्मा, वाकि याशयुक्क मत भागवाभि, নিজের মুক্তির ইচ্ছাও অতায়। যে পরের জ্বতা সব দিয়েছে, সেই মুক্ত হয়। আর যারা 'আমার মুক্তি' 'আমার মুক্তি' করিয়া রাত দিন মাথা ভাবায় তাহায়৷ ইতোনষ্ট স্ততোত্ৰই হইয়া বেড়ায় তাহাও অনেকবার প্রতাক করিয়াছি। † এইজন্ম শ্রীরামরুষ্ট मद्रामी मच्चनारवद मद्रारमद উদ্দেশ-আত্মনা মোকার্থং ্জ্বগদ্ধিতায় চ—নিজের মুক্তি ও জগতৈর মঙ্গলার্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অস্তরঙ্গ ভক্তগণের মঙ্গলার্থ নিজের স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা সর্ব বিষয়ই উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিসে তাহার।

খামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী ২য় ভাগ

<sup>🕈</sup> পত্রালী ৩য় ভাগ।

#### ীরামকুফ্র দেব

সংসারে আবদ্ধ না হইয়া ভগবান লাভে সমর্থ হইবে, দিবারাত্র কেবল তাঁহার সেই চিস্তা। ভগবানের কথা তাহাদিগকে বলিবার জন্ম তিনি সংবাদ পাঠাইয়া নিকটে আনাইতেন। নিজে ছুটিয়া ছুটিয়া কলিকাতায় যাইতেন, অন্তরালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন,—তিনি বাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পালন করিতেছে কি না। কোন বালক ভক্তকে দেখিবার জন্ম একদিন এত অস্থির হইয়াছিলেন যে, রাত্রিকালে দিফিলেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসিয়া ভক্তটীকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া প্রত্যাগমন করেন। অপর একটা ভক্ত সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন,—

> "যত্মলিকের বাগানে কাঁদতাম, ওকে দেখবার জন্স পাগল হয়েছিলাম। এখানে ভোলানাথের \* হাত ধরে কালা! ভোলানাথ বলে,— একটা কারেতের ছেলের জন্স মশন আপনার এক্লপ করা উচিত নয়! মোটা বামুন † একদিন হাত জোড় করে বলে,— মশায় ওর সামান্ত পড়াভুনা, ওর জন্ম আপনি এত অধীর কাান হন ?" কে)

#### তিনি আরও বলিতেন,--

"ছোকরাদের ভাগবাসি ক্যান ? ওদের ভিতরে কামিনী-কাঞ্চন বিষয়বৃদ্ধি আাখনও চুকে নাই, তাই অন্তর অতে। শুদ্ধ। আমি ওদের নিত্য সিদ্ধ দেখি। ওদের জন্ম থেকেই ঈশবের দিকে টান। ছোকরাদের দেখে আমার

<sup>\*</sup> ভোলানাথ নুখোপাধ্যার কালী বাড়ীর মুহরী ছিলেন ৷

<sup>†</sup> একজন বেদান্তবাদী ভক্ত ই। হার নিকট প্রায় আসিতেন ছুলকায় বলিয়া তিনি মোটা বায়ুন বলিতেন।

প্রাণ শীতল হয়। আর যারা ছেলে কোরেছে, মান্লা মোকদমা করে বেড়াচছে, কামিনীকাঞ্চন নিয়ে রয়েছে, তাদের দেখ্লে কেমন কোরে আনন্দ হবে ? গুল্পাত্মা না দেখ্লে কেমন কোরে থাকি ? রামলালার উপর যা যা ভাব হতো—-বামলালাকে নাওয়াভাম, গাওয়াভাম শোয়া-ভাম, সঙ্গে সঞ্চে কোরে বেড়াভাম, রামলালার জন্ত বদে বদে কাদ্ভাম, ঠিক এই সব ছেলেদের নিয়ে ভাই হয়েছে ! মামি যে এদের ভালবাদি দে কি কোন নিজের লাভের জন্ত প্রা, তর্চাকরী কোরে থাওয়াবে বলে আনেকটা করে। আমি এদের যে ভালবাদি—সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি—কথায় নয়!"

"ছোকরারা যেন নৃতন ইাড়ি—পাত্র ভাল, তথ নিশ্চিম্ব হয়ে রাখা যায়। ওদেব জ্ঞান উপদেশ দিলে শীঘ্র চৈত্রত হয়। বিষয়ী লোকদের শীঘ্র হয় না : ছেলেদের ধর্ম সাধনের মবস্থা। আখন কেবল ত্যাগ। আমি ওদের মেয়েদের কাছে বেশী থাক্তে বা মানাগোনা কর্ত্তে বারণ কোরে দিই। আমি ওদের বলি,—মেয়ে মান্তব ভক্ত হলে ও তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না. দাড়িয়ে একটু কথা কবে। দিদ্ধ হলেও এইরূপ কর্ত্তে হয়—নিজের সাবধানের জন্তা, আর লোক শিক্ষার জন্তা। আমিও মেয়েরা এলে, একটু পরে বলি,—তোমরা ঠাকুর দ্যাথোগে। তাতে যদি না ওঠে, নিজে উঠে পড়ি—আমায় দেথে আবার স্বাই শিশ্বে।"

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

আপনার জীবনকে আদর্শ স্বরূপ রাথিয়া শ্রীরামক্বঞ তাঁহার অস্তরঙ্গ ভক্তদিগকে, কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিমিত্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। কি ভাবে স্ত্রীলোকের সহিত আচরণ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে তিনি ব্যক্তি অনুসারে বিশেষ শিক্ষা দিভেন। কোন ভক্তকে একদিন বলিয়াছিলেন,—

"মেরে মান্ত্যের গায়ের হাওয়া লাগাবে না—মোটা কাপড় গায়ে দিয়ে থাক্বে, পাছে তাদের হাওয়া গায়ে লাগে। আর মা ছাড়া, সকলের সঙ্গে সর্বাদা অস্ততঃ এক হাত তফাতে থাক্বে। সাধনার অবস্থায় কামিনীকাঞ্চন দাবানল স্বরূপ। সিদ্ধ অবস্থায় ভগবান্ দর্শনের পর,—তবে মা আনল্ময়ী। তবে মার এক একটা রূপ বলে দেখ্বে।"

তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম যে, সাধনাবস্থায় স্থীলোকের নিকটে সাবধানে থাকিতে হয়। ঈশবেরর পথের বিশ্ব বলিয়া তাহাদিগকে ভয় করিতে হয়। কোন ভক্তের সিদ্ধাবস্থা বলিয়া তিনি কখন কখন বলিতেন। কোন ভক্তিপরায়ণা স্ত্রীলোকের বাটীতে ভক্তটী মধ্যে মধ্যে গমন করেন শুনিয়া তিনি একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন,—

"ওরে সাধু সাবধান! কামিনীকাঞ্চন থেকে সাবধান! মেয়ে মানুষের মায়াতে অ্যাকবার ডুব্লে আর ওঠ্বার যো নাই! বিশলকীর দ! যে অ্যাকবার পড়েছে, সে আর উঠ্তে পারে না!"

ঈশ্বর লাভের জ্বন্ত সাধনা করিতে হইলে, প্রথম প্রয়োজন,— শ্রদা,—ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাঁহার অন্তিবে বিশ্বাস, তাঁহার মাহাজ্যে

বিশ্বাস, আর ভিনি সর্বভূতে বর্ত্তমান এইটী দৃঢ় ধারণা। ভগ্রান্
আমাদের পিতা মাতা পরম স্বহন্, আর আমরা তাঁহার সন্তান,
তাঁহার ন্থায়ের অধিকারী, এই বিশ্বাস দৃঢ় না হইলে সাধন ভজ্জন
সব বুথা হইয়া যায়। সাধকের পক্ষে শ্রুলাহীন হইয়া, আপনাক্ষে
ত্র্বল অধম পাপী মনে করাকে ভিনি ঘোর অবিশ্বাসের ভাব
বলিতেন। সাধকের এরপ দীন হীন মনের ভাব হইলে ভগবানের
মাহাত্ম্যে বিশ্বাস নষ্ট হয়, নিজের উপর বিশ্বাস নষ্ট হয়, এবং ভগবান্
লাভ দূরে থাক মন অধোগামী হইতে থাকে। স্থার পথের
পথিকের পক্ষে এরপ বিশ্বাসহীনতা সর্বতোভাবে পরিত্যক্ষ্য। তিনি
বলিতেন,—

"বৈষ্ণবদের বড় দীন হীন ভাব। যারা কেবল মালা জপে, কোঁদে কোকিয়ে বলে,—হে রুষণ ! দয়া করো— আমি অধম আমি পাপী ! এমন জলন্ত বিখাস চাই ঘে তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ ! রাত দিন হরিনাম করে, আবার বলে আমার পাপ ! যে রাত দিন 'আমি পাপী' 'আমি অধম' করে সে তাই হয়ে যায় ! কি অবিখাস ! তাঁর নাম আত কচেচ, আবার বলে পাপ ! পাপ ।"

"গ্রীষ্টানদের স্থাকখানা বই অ্যাকজন দিলে। আমি পড়ে শুনাতে বল্লাম। ভাতে কেবল—পাপ। স্থার পাপ।"

"আমি মুক্ত এ অভিমান খুব ভাল। আমি মুক্ত পুরুষ সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি আমার বন্ধন কি ? আমি ঈশরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে আমার

## জ্রীর মকৃষ্ণ দেব।

আবার বাঁধে কে ? আমি তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ কি ? যদি সাপে কামড়ায়, বিয নাই, জোর করে বলে, বিষ ছেড়ে যায়! তেমনি 'আমি বন্ধ নই,' 'আমি মুক্ত,' এই কপাটী রোক্ করে বল্তে বল্তে, তাই হয়ে যায়!—মুক্তই হয়ে যায়৷ বে ব্যক্তি 'আমি বন্ধ' 'আমি বন্ধ' বার বার বলে, দে শালাই বন্ধ রয়ে যায়! বে রাভ দিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে সে তাই হয়ে যায়৷"

"ঈশ্বরের নামে বিখাদ হওন। বাই। কাণ্ডকিশোর পরম হিন্দু, সদাচার নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। বেস বুন্দাবনে গিছিল। অ্যাকলিন ভ্রমণ কর্তে কর্ত্তে তার জল তৃষ্ণ। পেয়েছিল। অ্যাকলিন ভ্রমণ কর্তে কর্ত্তে তার জল তৃষ্ণ। পেয়েছিল। আকান কুলার কাছে গিয়ে দেগুলে, স্যাকজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বল্লে,— ওরে তুই স্মাক ঘটী আমায় জল দিতে পারিদৃ ? তুই কি জ্ঞাত ? সেবল্লে—ঠাকুর মশাই, আমি হান জ্ঞাত—মৃটি: ক্ষ্ণ কিশোর বল্লে,—তুই শিব বল্ল,—নে, তেগন জল তুলে দে! ভগবানের নাম কলে মান্তুলের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়! কেবল পাপ আর নরক ক্যান ? আ্যাকব্যার বলো যে অন্তায় কর্ম্ম যা করেছি আর কর্মের না। আর টার নামে বিশ্বাস কর্মে।"

বালক ভক্তদিগের মনে এই মহতী শ্রদ্ধার বিকাশ যাহাতে হয়, যাহাতে তাহারা বুগা দীন হান ভাব পরিত্যাগ করিয়া জীবনের মহান্ লক্ষ্যে অভিমুখে দৃঢ় পদে অগ্রসর হইতে পারে,

উৎসাহ বর্জন পূর্বক ভাহাদিগকে সেইক্লপ পথে চালাইতেন।
শ্রুদার উদয় হইলে মনের হ্বলিতা কিরুপ অপস্ত হয়, ভীত
অবসন্ন মন, স্থিরপ্রথম্ম হইয়া কিরুপ নির্ভীকতা লাভ করে, দৃষ্টাস্থ
স্ক্রপ কোন ভক্তের কথিত একটা সামাত ঘটনা এজানে উল্লিখিত
হইতেতে।

কোন যুবক তাঁহাৰ নিকট বিবাহ করিবেন না বলিয়া নিজ সঙ্গল প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে মাত স্বেহের মোহে । পডিয়া বিবাহ করিতে বাধা হন। শ্রীরামক্ষণ লোকমুখে ডাকিয়া পাঠাইলেও, যুবক দেই অব্ধি আপেনার চুর্বল্ডা অনুভব করিয়া লজ্জায় কালীবাড়ীতে ভাঁচার সহিত্ত সাক্ষাৎ করিতেন না শ্রীরামক্ষ্ণ একদিন হঠাৎ ভাহাকে দেখিতে পাইয়া ক্রত পদে সম্মুখে আদিকেন এবং যুবকের হস্ত নিজ মৃষ্টির মধ্যে ধরিয়া বলিলেন —"ভেগানে জাসিদ্না কাান ? বিবাহ করেছিয় তাতে হয়েছে কি ? তই দাতটা বিবাদ করনা—তোগ ভয় কি ?" ভক্তটী বলিয়াছিলেন,—'জাঁহার তয় কি—এট তেজ পূর্ণ কথায় আমার সাহাস বক ্ষন দশহাত হল, লজ্জা ভয় তুৰ্বলভা মন হতে আন্তেবাবে দুর হয়ে প্রাল া প্রীবামক্ষের সেই আভয়বাণীতে উৎসাহিত হইয়া, লকুটা আপনার বাল্ডলচ্চা সম্পূর্ণ অস্থালিত রাথিয়া ছিলেন। তাঁহার ন্যায় জিতেক্রিয় ভাগী গুরুষ তুর্লভ। গুরুরূপে ভব্রুগণের অন্তরে নিজশক্তির উপর বিশ্বাসের উন্মেয করিয়া. খ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞান ভক্তি ও বৈরাগ্যের বীজ বপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,-

"কেউ কেউ মনে করে আমার বুঝি জ্ঞান ভক্তি হবে না,

## প্রীরামকুষ্ণ দেব।

3.70

व्यामि वृद्धि वक्त कीव। शुक्रव क्रशा शल कि इहे छ साहै। আকিটা ছাগলের পালে আকিটা বাখিনী পডেছিল। লাফ দিতে গিয়ে বাধিনী প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গ্যাল। বাধিনী মরে গালে, ছানাটী ছাগলের সঙ্গে বড হতে লাগলো। তারাও হাস থায়, বাহের ছানাও হাস থায়। তারাও ভাা ভাা করে, সেও ভাা ভাা করে। ক্রমে ছানাটা খুব বড হলো। আাকদিন ঐ ছাগলের পালে, আর আাকটা বাছ এদে পড়লো। সে হাস খেগো বাহটাকে দেখে অবাক। দৌডে এসে তাকে ধলে। সেটাও ভাা ভাা কর্ত্তে লাগ্লো। তাকে টেনে হিচ ডে জলের কাছে নিয়ে গ্যাল, আর বল্লে—গ্রাণ জলের ভিতর তোর মুথ গ্রাথ —ঠিক আমার মত ছাল। আর এই নে থানিকটা মাংস-এইটে থা। এই বোলে ভাকে জোর করে খাওয়াতে লাগ লো। সে কোন মতে গাবেনা—ভ্যা ভ্যা কচ্ছিল। রক্তের আসাদ পেয়ে থেতে আরম্ভ কলে। নৃতন বাঘটা বল্লে-আাথন বুঝিছিদ্ আমিও যা তুই ও তা। আাথন আয়, আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।"

"তাই শুরুর রূপা হলে আর কোন ভর মাই। তিনি জানিয়ে দেবেন তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি। একটু সাধন কল্লেই শুরু বৃঝিয়ে দ্যান—এই, এই। তথন সেনিজেই বৃঝতে পার্বে—কোন্টা সং, কোনটা অসং। স্বীর্ষ স্বাত্য, এ সংসার অনিত্য।" (ক)

শ্রীকামক্ষের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ, তাঁহাকে গুরুরূপে পাইয়া

806

146

শীঘ্রই বৃঝিতে পারি**শেন,**—তিনি কে ও তাঁহার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কি !

১২৮৬ সালের শেষ সময় হইতে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শ্রীরামক্তক্ষের
নিকট আসিতে আরম্ভ করেন। ইহার প্রায় একবংসর পরে
১২৮৭ সালে, মন্দিরের কর্তৃপক্ষগণের বিরাগ ভাল্পন হওয়াতে,
হাদয় মুখোপাধ্যায় কালীবাড়ীর কার্য্য হইতে অপসারিত হন,
এবং তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। হাদয় একাদি ক্রেমে
প্রায় ২৫ বংসর শ্রীরামক্রফের সেবা করিয়া ছিলেন। ছায়ার
ভাষ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াও, সামুরাগে তাঁহার দীর্ঘ কাল
পরিচর্য্য করিয়া ও, হাদয় আপনার আধ্যাত্মিক উরতি সাধনক্রিতে সমর্থ হন নাই। শ্রীরামক্রফ বলিতেন,—

"আমার সেবা ও যত করেছে, যন্ত্রণা ও তেম্নি দিয়েছে। আমি যথন পেটের ব্যায়রামে ছথানা হাড় হয়ে গেছি, কিছু থেতে পার্তাম না, তথন আমায় বল্লে.—"এই ছাথো আমি কেমন থাই, তোমার মনের গুণে থেতে পাওনা।" আবার বল্তো,—"বোকা, আমি না থাক্লে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে যেতো।" একদিন এরকম কোরে আতে যন্ত্রণা দিলে যে, পোন্তার উপর দাঁড়িয়ে জোরারের জলে দেহত্যাগ কর্ত্তে গিয়েছিলাম। শেষা শেষী বড বাড়িয়েছিল: আমায় গালাগালি দিত। হাঁক ডাক কর্ত্তো। আছো, অত সেবা কর্ত্তো, তবে ক্যান ওর এসব হলো পছেলেকে থেমন মাত্র্য করে, সেই রক্ম আমাকে দেখেছে। আমি তো রাত দিন বেহুঁস হয়ে থাক্ত্মে, তার উপর

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

আবার অনেকদিন ধরে ব্যামোয় ভূগেছি। ও যে রক্ষ কোরে আমায় রাথ্তো, সেই রক্ষই আমি থাক্তাম। হলে কিন্তু আমার অনেক করেছিল, অনেক সেবা করে-ছিল.—হাতে করে ও পরিস্কার কর্তো। আবাব তেম্নি শেষে শান্তি ও দিয়েছিল।" ক)

ইদানীং লোভ পরবশ হইয়া হাদয় তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের উপায় স্বন্ধপ করিতে চেষ্টা করিত। শ্রীরামক্ষণ বলিতেন,—

> "হলে আগথনও জমি জমি কচে। যখন দক্ষিণেখনে ছিল, ওনের (কর্ত্পক্ষণিকে) বলেছিল—শাল না ৭, না হলে নালিশ কোকো। মা তাকে সরিয়ে দিলেন। লোকজন এলে কেবল টাকা টাকা কর্তো। সে যদি পাক্তো তা হলে এসব লোক ভক্তপণ। যেতো না। তাই মা সরিয়ে দিলেন।" (ক

১২৮৮ সাল হইতে শ্রীরামকক্ষের মহাসমাধি পর্যান্ত প্রায় পাঁচবৎসর কাল তিনি কিরপ ভাবে ভক্ত সঙ্গে বিলাস করিয়া-ছিলেন, শ্রীম, "কথামুছে' ত'হার যথায়থ সূদ্ধার চিত্র দিয়াছেন। শ্রীরামকক্ষ-চবিত্র পাহা লিখিত হইল, তাহাও 'কথামুছ্র' অবলম্বন করিয়া। 'কথামুছে' তাহার উক্তি যে ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে লেখকের মনোভাবের ছাপ একটু মাত্র নাই। কোন দেশের কোন ভাষায় কোন জীবন কাহিনী এরপ অনমুরঞ্জিত রূপে বণিত হয় নাই। "কথামুছের' ইহাই বিশেনত্ব। স্কুতরাং শ্রীরামক্ষণ্ডের এই কালের জীবন-চিত্র নুত্রন করিয়া অঞ্চিত করিবার কোন আবশ্রকতা নাই। তবে তাহার জীবনের শেষ পরিচেছ্ল

চরিত-ব্যাখ্যাতার চক্ষুর সম্মুখে যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল এখানে তাহাই লিখিত হইতেছে।

বাহুদৃষ্টিতে জীরামকুফুকে সাধু সন্ত্যাসা বা কোন পন্থী বলিয়া চিনিতে পারা কঠিন। সাধারণ লোকে চিরকাল যাহা সাধুদিগের বাহুচিত্র মনে করিয়া থাকে, তাঁহাতে কিছুমাত্র দেখা যাইত না। গাত্রে ভন্ন লেপন ও মন্তকে দার্ঘ জ্বটা ভার ছিল না এবং গাছ-তলায় ধনী জালাইয়া ও বসিতেন না মালা তিলকাদি ভৃষিত হইয়া কোন বৈষ্ণব পশ্বাব বেশ ধারণ করিতেন না। কিয়া মঞ্জিত কেশ, গৈরিক পরিধান পূর্ব্বক দ্ভা পর্মহংসক্ত ও থাকিতেন না। তিনি শয়নোপ্রেসনের হত্য শ্যা বাবহার করিছেন, লাল পাড কাপড পরিতেন, শাতকালে কনে ঢাকা টুপি, গায়ে স্লামা ও গ্রম গাত্রবন্ধে আবৃত থাকিতেন। পায়ে চটিজুত। এবং কথন কথন (পীডিতাবস্থায়) মোজা পরিতে ও দেখা গিয়াছে। স্ততরাং ধর্মকথা শুনিবার জন্য সাধু সমাসী মনে করিয়া টাহার निकछ .क आमित्व १ मिक्स्पियत कोमीवाडीस गारेवा अस्तरक তাঁহাকেই মিজানা করিয়াছে,--"হাাগা, এখানে পরমহংস কোণায় থাকেন 🚩 সাধুর কোন রূপ বাহাটিছু না দেখিতে পাইয়া কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,---"মাপনি কি আমার প্রণম্য ?"

মান্ত্র স্বভাবতঃই বাহ চাক্তিকো আক্ট। ক্রারের উব্জি,—
"সাছ্ কছে তো মারে লাট্ঠা, ঝুটা জগং ভ্লায়; গো রস গলি
গলি ফিরে, স্রা বইঠ্বিকায়"—চিরদিনই সত্য হইয়া আসিতেছে।
চিরদিনই মানব সাধারণ ঝুটা দেখিয়া ভুলিয়া যায়। ধাহারা

#### **ब्रोत मकृष्य (प्रत**।

বাহাবরণে আরুষ্ট হন, কোন বস্তুর অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের নিকট শ্রীরামক্ষণ পাগ্লা বামুন ৰলিয়াই পরিচিত। সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থার প্রভেদ **আমরা** ব্ঝিতে পারি না, কারণ প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ চিনিতে পারি না বলিয়া। নিদ্ধাবস্থায় সকল প্রকার বাহুচিত্র যে আপনা আপনিই পুপ্ত হয় ইহা আমাদিগের অভিজ্ঞতার বহিত্তি। প্রীবামক্ষের সর্ব্যপ্রকার বাহ্ননিদর্শন, "নারকেলের বোল্লোর" ভায় যে আপনি থসিয়া গিয়াছে, সাধারণে কি করিয়া ধারণা করিবে ? সাধনা শেষ হইলে তাঁহার শারীরিক ও মান্দিক সকল বন্ধন ছিল্ল হইযা-ছিল। একথা শুধু রূপক ভাবে নয়, কিন্তু ইহার প্রতিবর্ণ সত্য। গশার পৈতা, কোমডের কাপড় আপনিই পড়িয়া ঘাইত। নিজে গেরো বাঁধিলে, ষতক্ষণ না আবার সেই গেরো থোলা হয়, তাঁহার নিখাদ বন্ধ হইয়া থাকিত। টাকা হাতে করিলে হাত বাঁকিয়া যাইত। একটা ফল কি একটা পান সঙ্গে আনিবার বো নাই। যথার্থ ত্যাগী পুরুষ, অন্তরেক্রিয় মন হইতে যাহা নির্দাল করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, হস্তাদি বাহ্ন কর্মেক্সিয়ের দ্বারাও যে সেই সকল কর্ম করিতে সর্বতোভাবে অক্ষম হট্যা থাকেন, ইহার সত্যতা কেবল শ্রীরামক্লয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

স্ক্রাবস্থায় সিকপুরুষ, সকল বিধিনিষেধের পার হইয়া যান। এ সতাটীও আমরা হাদয়ক্তম করিতে পারি না। স্থৃতিশাল্পের থাদ্যাথাদ্যের বিচার, শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার, শুচি অশুচির বিচার সিদ্ধাবস্থার জন্ম নহে। যতদিন সাধনাবস্থা ততদিন আচার বিচারের প্রয়োজন। আচার বিচার চিরকাল করিতে হয় না।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন কোন ভক্তকে একাকী বেড়াইতে দেখিয়া, ভিনি তাঁহাকে কালীঘনে যাইবার জন্ম আহ্বান করাতে, ভক্তী সন্মৃতিত ভাবে উত্তর করিলেন,—"আমি এইমাত্র পাইথানায় গিয়া-ছিলাম. অগুচি রহিয়াছি।" তিনি হাসিয়া রামপ্রসাদের গানটা তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন,—"শুচি অগুচিরে লয়ে দিব্য বরে কবে শুবি; যথন হুই সতীনে পিরীত হবে তবে শ্রামা মাকে পাবি।" থাদ্যাখাদের বিচার ধর্মা লাভ ও ভক্তি লাভ করিবার জন্ম। কেবল আচার কাইয়া থাকিলে, ধর্মা লাভ না হইয়া ক্রমে তাহা 'শুচিবাই' বা এক প্রকার উন্মত্তা হইয়া দাড়ায়। বর্ত্তমান কালে অনেক স্থলে আমাদের এই দশাই ঘটিয়াছে—খাদ্যাখাত্যের বিচার, ধর্মা লাভের উপায় না হইয়া উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তাহার ফল—ধর্মা লোপ! তিনি এরপ আচার পালন সম্বন্ধে কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন,—"বেশী থেওনা, আর 'শুচিবাই' ছেড়ে দাও। যাদের 'শুচিবাই' তাদের জ্ঞান হয় না। আচার যতটুকু দরকার ততটুকু কোরবে। বেশী বাড়াবাড়ে কোরো না।"

থাভাথাত বিচার সন্ধরে তাঁহার উক্তি আমরা পূর্বে বলিয়াছি।
তিনি নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন যে, কিরুপ অবস্থা বিশেষে আহার
বিষয়ে রুচি পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা দেখিয়াছি, অবৈতবাদ সাধনে
সিদ্ধ হইবার পর, তাঁহার স্পাতি বিচার ও আহারের বিচার একেবারেই ছিল না। স্থদেশে যাইয়া সকল জাতির ধরে জনাদি
আহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সময় আহার সম্বন্ধে তাঁহার
সম্পূর্ণ ভিরভাব দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি আচারী আঙ্গণেশ্ব

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

এবং ব্রাহ্মণ ভক্তের গৃহ ভিন্ন অন্ত কোথাও অন আছার করেন নাই। তিনি কেবল একটী কায়স্ত ভবনে এই নিয়মের অভ্যথা করেন, কিন্ত বলিয়াছিলেন,—"ইহারা প্রুষান্তক্রমে পরম বৈষ্ণব বংশ আর গৃহদেবতা ৬ জগনাথ দেবিকে অন ভোগ দিয়া থাকে—ইহাদের শুদ্ধ অন।" তিনি বলিভেন,—

"আমার অবস্থা আথিন—মাছের ছে।ল, মার প্রসাদী হলে একটু থেতে পারি। মার প্রসাদী মাংস আগথন পারি না— ভবে আঙ্গুলে কোরে একটু চাকি—পাছে মা রাগ করেন।" (ক)

শীরামক্ষের গ্রহন ভক্তের অবতা, জানীর অবতা নয়, এই
শিক্ষা দিবার জন্তই তিনি আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি প্রতিপালন
করিতেন। মহাসমাধিদ কিছু পূর্বেং শ্যায় বসিয়া শেষ অন
ভোতের মণ্ড। গ্রহণ করিবার সময় তিনি কোন কোন সেবাকারী
শৃদ্ধ ভক্তকে শ্যা ত্যাগ করিয়া বসিতে ইন্দিত করেন। কারণ
জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন,—"এ যে ভাত, যতক্ষণ ব্রাহ্মণ শরীরের
সংস্কার আছে, ততক্ষণ এসর মান্তে হয়।" সামাজিক সংস্থানে
তিনি ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ মান্ত্রস্থান প্রদান করিতেন। কারণ সত্ত্রণ
প্রধান ব্রাহ্মণ বৈদিক সমাজে ধর্ম্ম ও সদাচারের শিক্ষক।
শ্রীরামক্ষ্ণ কোন আগন্তক গোস্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিয়া।
ছিলেন,—

"আপনারা অবৈত গোসামীর বংশ ?—অবৈত গোসামীর বংশ, আকরের গুণ আছেই। নেকো আমের গাছে নেকো আমই হয়,—থারাপ আম হয় না। তবে মার্টির গুণে

একটু ছোট বড় হয়। প্রাহ্মণ হাজার দোষ থাকুক, তবু
ভর্মান্স গোত্র, শাণ্ডিল্য গোত্র বলে সকলের পূজনীয়।
বংশে মহাপুরুষ যদি জন্মে থাকেন, তিনিই টেনে নেবেন—
হাজার দোষ পাকুক। যথন গর্মার কৌরবদের বন্দি
কল্লে, যুবিন্তির গিয়ে তাদের মুক্ত কল্লেন। যে চর্যোধন
আচিত শক্রতা করেছে, যাদের জন্ম যুধিন্তিরের বনবাস
হয়েছে, তাকেই গিয়ে মুক্ত কল্লেন। বলেন, আত্মায়দের
ভর্মপ অবস্থা হলে আমাদেরই কলঙ্ক। তা ছাড়া ভেকের
আদের কর্ত্তে হয়। শুজাচিল দেখে প্রণাম করে ক্যান থ
কংশ মার্ত্তে ঘাওয়াতে ভগবতা শুজ্বিল হয়ে উড়ে
গিছলেন। তা এখন ও শুজ্বিল দেখ্ল সকলে প্রণাম
করে।" (ক)

তাঁহার সকল কার্য্য লোক শিক্ষার্থ। ভব্রুগণের যথেচ্ছাচার নিবারণের জন্মই এইক্সপে শাস্ত্রায় বর্ণাচার নিয়ম পলেন করিয়া তিনি তাহাদিগকে আচার শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বলিকে ়ে-"আমার দেখে তবে সবাই শিখ্বে। আমি কালী থরে যাই, আবার ধরের এই সব পট নমস্কার করি।"

যতদিন মান্থবের মধ্যে, বিছা ধন মান আভিজাতা প্রভৃতির অভিমান ও সেই জন্ম পরম্পর ভেদ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, ততদিন অপ্রাকৃত ও অসতা সাম্যের ভ্রমে পড়িয়া সর্ব্ব জাতির ও স্ব্ব বর্ণের সমতা প্রচার রুথা। জগতে কোথাও সাম্যানাই!

শীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"হতক্ষণ উপাধি ততক্ষণই নানা বোধ। পূর্ণ জ্ঞান হলে

#### শ্রীর মকুষ্ণ দেব।

তবে অ্যাক চৈততা বোধ হয়। আবার পূর্ণ জ্ঞানে দ্যাথে যে, সেই আবক চৈততা, এই জীব জগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। তবে শক্তি বিশেষ। তিনি সবই হয়েছেন বটে, কিন্তু কোন থানে বেশী শক্তির প্রকাশ কোন থানে কম শক্তির প্রকাশ। মান্ত্যের মধ্যে ভাল আছে মন্দ ও আছে, সাধু আছে অসাধু ও আছে, সংসারী জীব আছে আবার ভক্ত ও আছে। বিভাসাগর বলেছিল,—"তা সম্মার কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?" আমি বলাম,—"তা যদি না হতো তা হলে আনকজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দ্যায়, আর কেউ আনকজনের কাছ থেকে পালায়! আর তানা হলে, তোমাকেই বা সবাই মানে ক্যান? তোমার কি সিং বেরিয়েছে ছটো? তোমার দয়া আছে, তোমার বিন্তা আছে—অত্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে।" (ক)

হঠক নিতা পূর্বক, বিদেশীয় রীতির অন্তক্ষরণে দর্ব্ব বর্ণের একাকার রূপ সমাজদংকার করিতে যাইয়া হিন্দুসমাজের শান্তিময় গুণ ও কর্ম্ম গত জাতিভেদের পরিবর্জে য়ুরোপীয় দমাজের ভীষণ বৈরীভাব উৎপাদক অশান্তিকর ধনগত বৈষ্মার স্বৃষ্টি হইবে মাত্র। অবৈভজ্ঞান ভিন্ন পূর্ণ অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যে প্রান্ত মামুষ দেশ্ধপ সমদশীতা লাভ না করে, ততদিন শাস্ত্রীয় নিয়ম যতদূর সম্ভব দেশ কালামুযায়ী সংস্কার পূর্বক পাল্ন করা কর্ত্ব্য। তিনি বলিতেন,—

"বা ভকুলে মাম্ডি আপেনি পড়ে যায়। কাঁচা বেলায় টানাটানি কলে যন্ত্ৰণাই হয় আবার রক্ত পড়ে।"

তাঁহার নিজের জীবনই তাঁহার উক্তির সাক্ষী স্বরূপ। যে সময় তাঁহার অবৈতমতে সিদ্ধিলাভ হইয়া সর্বভূতে সমদশাঁতা আসিয়াছিল, তথন তাঁহার জাতি অভিমান, আহার নিষ্ঠা আপনিই বিলুপ্ত হইল, দ্বিজ্ঞাতির বিশিষ্ট চিহ্ন উপবীত ও ধারণ করিতে তিনি অসমর্থ হইলেন। কিন্তু যথন আবার ভক্তের অবস্থায় ব্যবহারিক ভেলজ্ঞানের উদয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ পালন করিবার জন্ম আচার নিষ্ঠার উৎপত্তি। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"ভত্তের অবস্থায় যেমন সব রক্ষ পাওয়া চলে না, তেমনি সকলের সঙ্গে থাওয়া চলে না, আর সকলের হাতে থাওয়া চলে না। অনেক সাবধানে থাক্লে তবে ভক্তি বজায় থাকে। ভবনাথ ◆ রাথাল † এরা সব একদিন আপনারা রালা কলে। ওরা সব থেতে বসেছে, আমন সময় আয়াকজন বাউল এসে ওদের পংক্তিতে বোসে বলে থাবো। আমি বলাম,—আঁট্রে না, আছো, যদি থাকে তোমার জন্ম রাথ্বে। তা সে রেগে উঠে গ্যাল। বিজ্ঞার দিন যে সে মুথে থাইয়ে দ্যায় সে ভাল নয়। শুদ্ধমন্থ ভক্তা এদের হাতে থাওয়া যায়।" (ক)

কেবল অনু ব্যতীত, তিনি মিষ্টান্ন, লুচি ব্যঞ্জন প্রভৃতি সকল

বরাছনপুর নিবাসী একটা যুবক ভক্ত।

<sup>+</sup> श्रामी अर्थानम ।

#### শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

ভজের গৃহে ভক্ষণ করিয়াছেন এবং শুদ্ধসত্ত আনিত দ্রাব্য বিষ্ণাতীয় লোকের প্রস্তুত হইলেও, সাদরে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার কথা, —"ভক্ত হলে চঙ্গালের অন থাওয়া যায়", ইহা কেবল মুথে বলিতেন না। তিনি একদিন বলিলেন,—

> "আয়াখন স্বাইয়ের পেতে পারি না। পারি না বটে, আবার আয়াক আয়াকবার হয় ও। কেশব সেনের ওখানে থিয়েটারে নিয়ে গিয়েছিল। লুচি ছক্কা আন্লে, ভা ধোপা কি নাপিত আন্লে জানি না—বেশ খেলাম। রাখাল বল্লে— একটু থাও।" (ক)

একদিন তাঁহার অস্তরক ভক্তগণ মিলিত হইয়া এক সঙ্গে পংক্তি ভোজনে বসিয়াছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"শালার। ম্যাল ঘণ্ট কল্লে দেখ্ছি। তা হোক্—ভক্তের জাত বিচার নাই।"

কিছু যেখানে অসং কামন। বা পাপের লেশ মাত্র সংশ্রব, সেথানে রাজাণই ইউন বা ভক্তই ইউন, তিনি তাহার প্রদত্ত থাত গ্রহণ করা দূরে পাক, এরূপ ব্যক্তি তাঁহাকে স্পশ করিলে, তাঁহার দেহ বৃশ্চিক দংশনের জালায় দগ্ধ ইইত। শ্রীম, 'কথা-মৃতে' এরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন পাপ পথে ও গহিত কর্মে উপার্জিত অর্থ তাঁহার মনে ইইত, 'যেন রক্ত পূঁজ।' তাঁহার সেবার জন্ম সে অর্থ রুণা ব্যয় ইইত মাত্র—সে সেবাগ্রহণ করিতে তিনি স্বতঃই অক্ষম হহতেন। তাঁহার আহার সম্বন্ধে আর একটা অব্যুক্ষ ব্যাপার দেখা গিয়াছে। তাঁহার সেবার জন্ম শুজ্জাবে যে থাত দ্বব্য আনিত না ইইত, কিয়া তাহা কোন পাতকীর স্পর্ণদেশ্য ছন্ত, তিনি না জানিতে পারিলেও, সে স্ব্রুব্য

ভক্ষণ করিতে যাইয়া তিনি তাহা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে অক্ষম হইতেন। তিনি অসৎ লোকের স্পৃষ্ট আসনে উপবেশন করিতে পারিতেন না, তাহার নিকট হইতে থাছা বা পানীয় লইতে গিয়া তাঁহার হস্ত অবশের ন্যায় হইয়া যাইত। আরও দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার জন্ম ক্রীত থাছোর অগ্রভাগ অন্য কাহা ক প্রদান করিলে তিনি তাহা হস্তে তুলিয়া থাইতে গিয়া গন্ধ বলিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। সেই জন্ম ভক্তগণকে পূর্বাহে বলিয়া দিতেন, যেন তাঁহার জন্ম দ্বোর অগ্রভাগ অন্য কাহাকেও প্রদান না করে এবং অপরের ভোগা দ্বা ও যেন তাঁহাকে না দেওয়া হয়। দেবপূজ্যের উদ্দেশ্যে দ্বাদি কি নিমিত্ত সত্পারে উপাজ্জিত অর্থে ও জন্মাচারে সংগ্রহ করিবার জন্ম শান্তে বিধান করিয়াছে, তাহা শ্রীরামক্ষকের উল্লিখিত আচরণে ব্রিতে পারা যায়।

শাস্ত্রে সংসর্গ দোশের কথায় উক্ত আছে, "পতিত ও অস্তাজ জাতির সহিত অজ্ঞান বশতঃ ও যদি এক বংসর সংসর্গ করা হয়, তাহা হইলে সংসর্গকাবার পাতিতা জন্মে। পাতকার সহিত এক শ্যায় শয়ন, এক যানে গমন, একাসনে উপবেশন, এক পংক্তিবা একত ভোজন, তাহার যাজন ও অধ্যাপন এবং পতিত স্ত্রীলাকের সঙ্গ কবিলে, সংসর্গ দোহে মানুষ পতিত হইয়া থাকে।" \* "বিশেষ হঃ মানবদিগের পাপ তাহা দর মন আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকে। অতএব পাপীর অন্ন ভোজন করিলে দেই পাপ, ভোজন-কারতে সংক্রমিত হয়।" † এইজ্ঞা প্রকৃতি বশতঃ খাহারা

মনুদংহিতা একাদশ অধাায়, ১৮১ প্লোক।

<sup>🕂</sup> অজিবঃ দংছিতা।

# প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

জ্বীব হিংসা ও ব্যক্তিচারাদি মহাপাতক নিরত, তাহাদের স্পৃষ্ট অন্ন জ্বল গ্রহণ স্মৃতিশান্তে নিষেধ করিয়াছে এবং তাহাদের তামদিক প্রকৃতি পরিবর্তনের জ্বন্ত সাধুসঙ্গ ও সেবাধর্ম বিহিত হইয়াছে। শ্রীরামক্ষণ্ডের এই সকল নীচ ও পতিতকে উপলক্ষ করিয়া শিবজ্ঞানে জীবদেবা রূপ অপূর্ব্ব সাধনার প্রবর্তন আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি সংসর্গের গুণ দোষ সম্বন্ধে বলিতেন,—

"যেরপ সংগ্রের মধ্যে থাক্বে সেইরপ স্বভাব হয়ে যায়। তাই ছবিতেও দোষ। আবার নিজের যেরপে স্বভাব, সেইরপ সঙ্গ লোকে থোঁজে। পরমহংসেরা ছ পাঁচজন ছেলে কাছে রেথে ভায়—কাছে আস্ত্রের। ও অবস্থায় ছেলের ভিতর থাক্তে ভালবাদে। ছেলেরা সৃত্বরুগ্র তেলা গুণের বশ নয়।" (ক)

শীরামক্রফের শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ দেং মনে, পাপের সংস্পর্শ আজনতিসারে ঘটিলেও, তাঁহার উপরোক্ত শারীরিক যন্ত্রণা ও দেহ বিকার দেখিয়া, শান্তের ঐ সকল উক্তির স্ত্যতা সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না।

শ্রীনাক্ষের কি এক অনিকচনায় শক্তি ছিল, যাহা দ্রী পুক্ষ,
যুবক বৃদ্ধ, পণ্ডিত মূথ সকলকেই আকৃষ্ট করিত। সংসার তাপে
দগ্ধ হইয়া শান্তির আশায় ও ধর্মজিজ্ঞান্ত যে কেহ সরল মনে
তাঁহার কাছে গিয়াছে, সেই তাঁহার অহংভাব শৃত্ত সম্প্রেক জ্ঞান করিয়া
বাহারা প্রথমে বিজ্ঞাপ ও উপেক্ষা করিয়াছিলেন, পরে তাঁহারাই
ভক্তাগ্রাণী। আগেন্তক দর্শক সমুখে উপস্থিত ইইতে না হইতে, তিনি

কর্ষোড়ে নতশির হইয়া প্রণাম করিতেন। কেহ তাঁহাকে প্রতিপ্রণাম করিব'মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিদান করিতেন।
শিপ্তাচারে সকলেই তাঁহার নিকট বাধিত, তিনি কাহারও কাছে
খণী হন নাই। সাধারণতঃ তিনি জামা বা উড়েনী বা কোন
গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতেন না; কেবল পরিধান বস্ত্রের কোঁচার
এক ভাগ কাঁধে ফেলিয়া রাখিতেন ( তাঁহার সমাধির চিত্রে যেরূপ
আছে )। কণা কহিবার সম্য মুখে এক অপূর্কে হাসি লাগিয়া
গাকিত। মজ্মদানের কথা,—"সেরূপ হাসি আর কারো মুখে
দেখিয়াতি কি না মনে হয় না," ইহার এক বর্ণও অত্যক্তি নয়।
কথা কহিতে একটু তোত লা হইতেন,—কিছ বোধ হইত তাহাতে
কথার মিইতা যেন আরও বাড়িয়াছে। লোকের সহিত ভগবৎ
কথার অবিরাম প্রদঙ্গেব মধ্যেও তাঁহার চক্ষ্ দেখিলে বোধ হইত,
যেন কাঁহার অন্তরায়া সর্কালণই আর কি অপ্রপ্র দেশিন কবিতেছে,
যেন নিজ ইই ধানে ম্যা রহিয়াছে।

তাঁহার নিকট সকলেরই অবাবিত দ্বাব। নানা মতের লোক নানা ভাবের লোক সর্বানাই আসিতেছে; সকলকেই সহাত্তে অভিবাদন করিতেছেন ও পরিচয় লইতেছেন। দিবারাত্র ঈশ্বরের কথা ভিন্ন অন্যকোন কথা নাই। কি বেদ বেদান্ত পূরাণ তল্পের প্রকৃত মর্ম্ম, কি যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মের গূচ তত্ত্ব, কি নানা সাধন ভদ্মনের গুপু রহস্তু, সকল বিষয়েই মানব মনে যত কিছু প্রেশ্ন উঠিতে পারে, সকল সমস্তারই অপূর্ব্ব মীমাংসা তাঁহার শ্রীমুপ্ হুইছে সমৃত ধারার লায় বিগলিত হুইতে থাকে। আবার তাহা এম্ব্র শ্বরু সর্ব্ব কথায় ব্যক্ত করেন দে, বালকেও তাহা

## শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

ধারণা করিতে পারে। কথন দেখা যায়, তিনি বালকের সঙ্গে
মিশিয়া বালোচিত রঙ্গ পরিহাসে মত্ত রহিয়াছেন। কথন,বা
জ্ঞানহীন সরল শিশুর ন্তায় ভগ্নহন্তের যন্ত্রণায় • মাকে কাঁদিয়া
বলিতেছেন,—"মা! কেন এমন কল্লি, আমার যে বড় লাগ্ছে ?"
সকলকেই ভাঙ্গা হাত দেখাইতেছেন, সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"ইটাগা, হাত ভাঙ্গা কি আরাম হয় ?"—যেন পাঁচ
বৎসরের বালক, ভাল মন্দ কোন জ্ঞান নাই! আপনার এরপ
বালকভাব সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন,—

"আমায় এমনি অবস্থায় মা রেখেছেন যে, ঢাকাঢ়াকি করবার যো নাই,—বালক অবস্থা! রাখাল আমার অবস্থা বোঝে না। পাছে কেউ দেখতে পায়। নিন্দে করে,—গায়ে কাপড় দিয়ে ভাঙ্গা হাত ঢেকে দ্যায়। আমি এইটার জন্তে এক এক বার অধৈর্যা হই। একে দেখাই, ওকে দেখাই আর বলি,—ই্যাগা, ভাল হবে কি ? আমার বালক স্বভাব। হাদে বল্লে,—মামা! মাকে কিছু শক্তির কথা বলো। আমি অম্নি মাকে বল্তে চল্লাম। এমনি অবস্থায় রেখেছে যে, যে ব্যক্তি কাছে থাক্বে তার কথা শুন্তে হয়।ছোট ছেলের যেমন কাছে লোক না থাক্লে অন্ধকার দ্যাথে, আমারও সেইরূপ হতো। হাদে কাছে না থাক্লে,প্রাণ যায় যায় হতো।"

তাঁহার এই সরল বালকের মত অবস্থা সম্বন্ধে আরও বলিয়া-ছিলেন,—

একবার ভাবাবছায় পভিয়া গিয়া ভাহার হাত ভালিয়াছিল।

"আমার কি অবস্থা ছিল! একদিন ঘাস বনে কি কাম্ডেছে। তা ভার হলো যদি সাপে কাম্ডে থাকে? তথন কি করি, শুনেছিলাম আবার যদি কাম্ডার তা হলে বিব তুলে লায়। অমনি সেইখানে বসে গর্ভ খুঁজতে লাগ্লাম—যাতে মাবার কাম্ডার! ঐ রকম কচিছে, আ্যাকজন বল্লে,—কি কচ্ছেন ? সব শুনে সে বল্লে,—ঠিক ঐখানে কাম্ডান চাই, যেখানটাতে আগে কাম্ডেছে। তথন উঠে আদি। বোধ হয় বিছে টিছে কামডেছিল।"

"আর একদিন রামলালের \* কাছে শুনেছিলাম শরতের হিম ভাল। কি একটা শ্লোক আছে রামলাল বলেছিল। আমি কলকাতার থেকে গাড়ীকরে আস্বার সময় গলা বাড়িয়ে এলাম, যাতে সব হিম টুকু লাগে! ভারপর অস্থ।" (ক)

কিন্তু আবার যথন লোকশিক্ষায় তন্ময় প্রায়, জ্ঞানপথের সাধক সনিশ্বয়ে দেখিতেন, যেন সাক্ষাৎ বেদ বেদান্ত মৃতি পরিপ্রাহ করিয়া 'অবাঙ্মনদোগোচর' ব্রন্ধজ্ঞানের ছজ্ঞেয় তর মূর্থের ও বোনগমা করিতেছেন। অথবা অকল্মাৎ সন্মুখে প্রত্যক্ষ কবিতেন, —ছঙ্কর তপস্থার ও অপ্রাপ্য ঘোগিগণের আকাজ্ঞিত অভূত নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা,—নিম্পান্দ দেহ, নিমেষ শৃত্য, সংস্থাহীন চিত্রাপিতের ভায়ে বিসরা আছেন।

কথন হরিগুণ গান শ্রবণ করিতে না করিতে, প্রেমোন্মন্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া প্রাণমনোমোহন

জাহাব লাতুপুত্র।

#### শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

অপূর্ক নৃত্য করিতেছেন. কথন বা প্রেমস্থা পানে গর্গর মাতোয়ারা, অথবা মহাভাবে মগ্ন হইয়া বাহজান শূন্য !

আর তাঁহার মধুর কঠের অমৃতবর্ষী মার নাম গান ও প্রাণ মুগ্রকারী সন্ধীর্ত্তন।—যে একবার শুনিরাছে সে কখন কি ভূলিতে পারে! শ্রীম বলিতেছেন,—"রাত হইয়াছে, মান্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ঘাইতে পারিতেছেন না। তাঁহার গান শুনিয়া হাদর মন মুগ্র হইয়াছে; বড় সাধ যে আবার তাঁর শ্রীমুখের গান শুনিতে পান: মান্টার, ঠাকুরের গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছেন—যেন মন্ত্র মুগ্র সর্প! এক্ষণে সন্ত্র্চিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"আজ আর কি গান হবে ?" কি বালক কি বৃদ্ধ যে তাঁহার গান শুনিয়াছে সেই জিজ্ঞাসা করিয়াছে—আবার কি গান হবে ? গৃহ পূর্ণ লোক অনেকের অল্প মাত্র ও সময় বায় করিবার অবসর নাই. কিন্তু সর্ক্রকর্ম বিস্তৃত হইয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টা বিসয়া আছে—'যেন মন্ত্র মৃগ্র সর্প'—উঠিতে ইচ্ছা করিতেছে না!

আবার তাঁহার ন্থায় কথা বা কে ? মার নামগুণ কীর্ত্তন করিছে তিলমাত্র আলপ্র নাই। তাঁহার নিদ্রা, কাক নিদ্রাবং। শরনের অল্ল পরেই উঠিয়া বরের মধ্যে মার নাম করিতে করিতে বেডাইতেছেন, বা বালকের ন্থায় দিগধর হইয়া নৃত্য করিতেছেন। সন্ধা হইবামাত্র বরে ধূপ ধূনা দেওয়া হইলে মার নাম গানে ও মার চিস্তায় মথ থাকিতেন। তিনি কছবোড়ে মাকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন,—"ওঁ কালী, ত্রন্ধয়ী, জ্ঞানন্দময়ী; মা! ভূমি ভূমি, ভূমি, ভূই ভূই ভূই; আমি তোমাতে, ভূমি

আমাতে: জগৎ তুমি জগৎ তোমাতে; তুমি আধার তুমি আধার ; তুমি কেত্র তুমি কেত্রজ্ঞ; তুমি থাপ, তুমি তরোয়াল; জীবাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মাত্মা ভগবান্, ভাগবৎ ভক্ত ভগবান; গুরু রুষ্ণ বৈষ্ণব; জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাধুর চরণে প্রণাম অসাধুর চরণে প্রণাম, পশু পক্ষী কীট পতক্ষের চরণে প্রণাম, নর নারীর চরণে প্রণাম।"

সন্ধ্যার সময় কি ভাবে তিনি মার নাম কীর্ত্তন ও মার কাছে প্রার্থনা করিতেন, তাহা 'কথামুত' হতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সন্ধার পরেই শ্রীবামকন্য জগন্মাতাকে নমস্থার করিয়া হাত তালি দিয়া হরি ধ্বনি করিতেছেন। কক্ষ মধ্যে অনেকগুলি ঠাকুরের ছবি,—গ্রুব প্রহ্লাদের ছবি, রামরাজ্ঞার ছবি, মা কালীর ছবি, রাধারুক্তের ছবি। তিনি সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহাদেব নাম করিয়া প্রণাম করিতেছেন। আবার বলিতেছেন, ব্রহ্মান্তি, শক্তি ব্রহ্ম; বেদপ্রাণ তন্ত্র; গীতা গায়তী; শরণাগ্রভ শরণাগত; নাহং নাহং; তুঁত হঁত; তৃমিই প্রন্থ তৃমিই প্রকৃতি; তৃমিই বিরাট তৃমিই সরাট: তৃমিই নিতা তৃমিই লীলাম্যী; তৃমিই চতুর্কিংশতি তত্ত্ব; আমি যন্ত্র তৃমি যন্ত্রী; হে ক্ষ্ম, জান ক্ষ্ম, প্রাণ ক্ষ্ম, মন ক্ষ্ম, আত্মা ক্ষ্ম, দেহ ক্ষ্ম, প্রাণ ছে গোবিন্দ মম জীবন; হরি বোল, হরি বোল, হবি ময়, হবি বোল, হবি হরি হরি বোল।" নামের পর কর্যোড়ে জগন্মাতার চিন্তা ক্রিতেছেন। নামগুল কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন,— "মা! আমি তোমার শরণাগত শরণাগত! দেহস্মথ চাই না মা; লোক্ষান্ত চাই না; অন্তরিদ্ধি চাই না; শত্রিদ্ধি চাই না; তেককল

### প্রীরামক্ষা দেব।

এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপল্লে শুদ্ধানজি হয়—নিজাম, অমলা, অহেতুকী ভক্তি! আর নেন মা, তোমার ভ্রনমোহিনী, মায়ায় মুগ্ধ না হই! তোমার মায়ার সংসাবে কামিনীকাঞ্চনের উপর ভালবাসা নেন কখন না হয়! মা তোমা বই আমার আর কেউ নাই! আমি ভত্তন হীন, সাধন হীন, জ্ঞান হীন, ভক্তি হীন, ক্রিয়া হীন,—ক্লপা করে শ্রীপাদপল্লে আমার ভক্তি দাও!" ক)

সংসারী লোক কিরপে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে, তাহা শিক্ষা দিবার জভ্তই তিনি নিত্তা এরপ আচার পালন করিতেন।

কি দক্ষিণেশ্বরে কি কলিকাতায় প্রতাহ ভক্ত সঙ্গে রাত্রি দশটা এগারটা পর্যান্ত তাঁহার লোকনিকার বিরাম থাকিত না। তিনি যথন যাহা করিবেন বলিতেন, ঠিক সেই ভাবে তাহা নিপার করিতেন; কারণ অন্তথা করিলে মিথা৷ কথা হইবে, ইহা তাঁহার বিশ্বাস। যে সময় যেগানে ষাইবেন বলিয়াছেন, শত বিদ্ধ সত্ত্বেও ঠিক্ সেই সময় সেখানে উপস্থিত হইতে টেটা করিতেন; একদিন তাঁহার কলিকাতা বেনেটোলায় অধরচন্দ্র সেনের বাড়ী আসিবার কথা ছিল। প্রসিদ্ধ বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধাায় তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্ম কিছু পূর্ব্বাহ্নে উপস্থিত হন। তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়াও তাঁহার উপস্থিতির সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া, চলিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অধর চন্দ্র নিঃসাক্ষেতি বলিলেন,—"আপনি একটু অপেকা করুন। তিনি যথন আনিবেন বলিয়াছেন, কথনই সে কথার অন্তথা হইবে না, তিনি নিন্দিত আসিবেন।" যদি চ তাঁহাকে তিনকোশ দুর

দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিতে হইরাছিল, কিন্তু তিনি কথিত সময়ের মধোই পৌছিয়া ছিলেন।

তাঁহার সতানিষ্টা অপূর্বে ! পণ্ডিত ঈশ্বচন্দ্র বিভাসাগর তাঁহার সহিত দক্ষিণেশ্বরে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু দেখা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—"ঈশ্বর বিভাসাগর সভা কথা কয়না ক্যান ? আস্বো বোলে আসিলেন না—এ কিরকম কথা ?" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি ব্রাহ্ম ভক্তনিগকে একদিন বলিলেন,—

শিবনাথকে দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়,—যেন ভব্তিবসৈ ডুবে আছে! আর অনেকে যাকে গণে মানে তাতে নিশ্চয়ই ঈশ্বের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারি দোব আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল, আাকবার ওথানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাবে কিল্ল যায় নাই, আব কোন থবর ও পাঠায় নাই ওটা ভাল নয়। এই রক্ষ আছে যে, সুন্য কথাই কলির তপস্থা। সত্যে আঁটি না থাক্লে ক্রমে সব নম্ভ হয়ে যায়। সংসারে থাক্তে গেলে সত্য কথার খুব আঁটি চাই। সভাকে আঁটকরে গরে থাক্লে ভগবান্কে লাভ করা যায়। আমি এই ভেবে যদিও কথন বলে ফেলি যে বাহে যাবো, যদি বাহে নাও পায়, তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে করে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই, পাছে সতোর আঁট যায়! আমার সত্য কথার আঁট এখন তবু একটু কমেছে; আগে ভারি

### **बि**त्रामकृष्ठ (पर ।

व्याँ हे छिल। यनि बलाम 'नाईरवा' शकाय नामा करला. মস্ত্রোচ্চারণ হলে, মাথায় একট জল ও দিলাম, তব সন্দেহ हरना विक शुरता नां छता हरना ना। यनि हर्छा ५ वर्गन ফেলি থাবনা, তবে থিদে পেলেও আর থাবার যো নাই। যদি বলি অমুক লোকের ঝাউতলায় আমার গাড নিয়ে যেতে হবে.—আর কেট নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে বলতে হবে। আমার এই অবস্থার পরে মাকে ফুল হাতে করে বলেছিলাম.—মা। এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা. এই নাও তোমার হৃচি এই নাও তোমার অক্চি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা. এই নাও ভোমার ভাল, এই নাও তোমার মন, আমায় গুদাভতি দাও মা: এই নাও তোমার পুণা এই নাও তোমার পাপ আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। যথন এই সব বলেছিলাম, তথন একথা বলতে পারি নাই - মা। এই নাও তোমার সতা, এই নাও তোমার অসতা। সর মাকে দিতে পারলাম, সতা মাকে দিতে পারলাম না।" (ক)

সর্বভাগী ও সর্বাহ্ণণ ঈশ্বর চিস্তার মগ্ন থাকিয়া ও কোন ভক্তকে সাংসারিক কার্যো আলশু পর, অমানাযোগী, অমিতবার্যা দেখিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তাঁহাব ধরের ঘটিটী বাটিটী কে ভক্ত কোথার ভূলিয়া রাখিয়াছে, তিনি অরণ করিয়া তাহার অনুসন্ধান লইতেন। কলিকাতার আদিবার সময় তাঁহার ব্যবহারের গামছাথানি, কোন ভক্ত ভাড়া ভাড়িতে কেলিক্স

আসিলে, তিনি তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া গামছা আনাইরাছেন। একপ সামাত্র বিষয়ে ও অইপ্রাহর ইশার্চিকা মগ্ল ব্যক্তির মনোযোগীতা অপরূপ বলিয়া বোধ হয়! কেহ তামাক সাজিবার জন্ম দেশলাই জালিয়াছে দেখিয়া তিনি বলিয়া-ছিলেন—"রারাবাড়ী হতে আগুন নিয়ে আয়, একট হাটতে হবে বোলে দেশলাইয়ের কাটী নষ্ট কচ্চিদ কাান ? কুডের কোন কালে ধর্ম হয় না।" একদিন কোন ভক্ত বাজার হইতে অধিক দরে তরকারি প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়াছেন দেখিয়া বলিয়া-ছিলেন,—"সাধু হবি তা বলে বোকা হবি ক্যান ? দান করবার সময় একটা প্রসার জায়গায় হুটো প্রসা দিদ্, কিন্তু যথন জিনিষ কিনবি তথন ঠকবি ক্যান ? তথন খুব দর কর্বি, ফাউ লবার সময় একটার জায়গায় ছটো জোর করে নিবি।" রন্ধনাদি সংসারের সকল কার্যোই তাঁহার কিরূপ অভিজ্ঞতা ছিল নিমের উদ্ধৃত কথায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঠাকুর বাড়ীর ব্রাহ্মণ পরিচারকগণকে সঙ্কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া ভাহাদের विलान.—"वािश मान काित्र हिलाम छामात्नत्र मान ता । গিয়ে দেখি যে, ফোড়ন্ টোড়ন্ সব পড়েছে—মেথি পর্যান্ত। আমি কি দিয়ে সম্বরা কোরবো ?" (ক)

শ্রীরামক্ষ্ণচরিত্রে মানবভাব ও দেবভাব গগা থমুনা সক্ষমের জায় কিরুপ মিশামিশি ভাবে বর্ত্তমান আমরা তাহা দেখিলাম। বাল্যকালেই তাঁহার দেবভাবের ক্তি। সাধনার শেষে সেই দেবভাবের পূর্ণতা। ভক্ত সমাগমের আরুস্কে তাঁহাতে আর এক স্বতম্ব ভাবের বিকাশ—ইহা তাঁহার লোকশিক্ষার ভাব—

# **बी**बा**मकृष** (५व।

আচার্যান্ত। তিনি আচার্যাক্রপে তাঁহার সাধনালক্ষ অনুভূতি, মার আদেশে কিরপ জগতে প্রচার করিলেন, তাহা উক্ত হইরাছে। এ সময় আমরা তাঁহাকে অন্তরপ ভক্তগণের সহিত অপর
এক অপূর্বভাবে মিলিত দেখিতে পাই। এখন ভক্তগণের সমক্ষে
তিনি তাহাদিগের সদ্গুরুভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। ভগবান্
লাভ করিতে হইলে সদ্গুরুর প্রয়োজন। গুরুর নিকট সাধন পথ
জানিয়া লইয়া সাধনা করিলে গুরুর রূপায় নিয় মায়াবন্ধন হইতে
মৃক্ত হন এবং ঈশ্বর লাভ করেন। অজ্ঞানতিমিরান্ধ মানবের
জ্ঞানচক্ষ্ উন্মিলন কবিবার প্রকৃত সামর্থা কাহার আছে, শ্রীরামর্ক্ষ
তাহাই বলিতেছেন,—

"মান্তবের কি সাধা অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে! বাঁর এই ভূবনমোহিনা মায়া তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত কর্ত্তে পারেন সিচিদানন গুরু বই আর গুরু নাই। বাবা স্বীর লাভ করে নাই, তাঁর আদেশ পায় নাই যারা স্বীরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাদের কি সাধা জাবের ভববন্ধন মোচন করে! আমি আাকদিন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাছে যাচ্ছিলাম। শুন্তে পেলাম যে একটা কোলা ব্যাঙ্ খুব ডাক্ছে। বোধ হলো সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যথন ফিরে আস্ছি, তথন ও দেখি ব্যাঙ্টা খুব ডাক্ছে। একবার উঁকি মেরে দেখ্লাম কি হয়েছে। দেখি একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙ্টাকে ধরেছে—ছাড়তেও পাচ্ছে না গিল্তেও পাচ্ছে না, ব্যাঙ্টারও বন্ধণা গুচ্ছে না। তথন ভাবলাম, ওরে!

যদি জ্বাত সাপে ধর্তো তিন ডাকের পর ব্যাঙ্টা চুপ্ হয়ে যেতো। একটা ঢোঁড়ায় ধরেছে কি না, তাই সাপ্টারও যন্ত্রণা, ব্যাঙ্টারও যন্ত্রণা। যদি সদ্প্রক হয়, জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে বোচে। গুরু কাচা হলে, গুরুর ও যন্ত্রণা শিয়ের ও যন্ত্রণা। শিয়ের অহঙ্কার আর বোচে না, সংসার বন্ধন আর কাটে না। কাচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিয়া মৃক্ত হয় না।" (ক)

স্বতরাং যে সকল সাধু পুক্ষ ধন্ম সাধনায় সিদ্ধিলাত করি-য়াছেন, ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন, ঈশ্বের শক্তিতে শক্তিমান্ তাঁহারাই গুক হইবার অধিকারী। কেবল শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন পশ্বিত, যাঁহার বিবেক বৈরাগ্য নাই, সাধন ভত্তন নাই, লোকা-চার ও কুলাচার নিয়মানুযায়ী গুরুপদে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের দ্বারা ধর্মশিকায় গুরু ও শিষ্য উভ্যের অনিষ্ট। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

> ভগবানের জন্ম যে আন্তরিক ব্যাকুল, তাঁকে লাভ কর-বার জন্ম যে সরল মনে চেষ্টা করে, তিনিই তার সদ্পুক্ত জুটিয়ে আন! গুরুর জন্ম সাধকের চিন্তার প্রয়োজন নাই। গুরু আাক হ'লে ও উপগুরু আনেক হতে পারে। যার কাছে কিছু শিখি ভিনিই উপগুরু। অবধৃত চরিশ জন উপগুরু করেছিলেন।"

> "গুরুকে মানুষ জ্ঞান কলে কোন ফল হয় না। গুরুই জগদ্পুরুক এইরূপ বিশ্বাস রাখা উচিত।"

**"সচ্চিদানন্দই গু**রু। তিনি বিনা কোন উপায় নাই! ৪৩১

## **बी**त्रामकृष्ठ (नव।

তিনিই একমাত্র ভবসাগরের কাণ্ডারা। যিনি ইট তিনিই গুরুক্সপ হয়ে জাসেন। গুরুক্সপ হয়ে জাসের সব মায়াপাশ ছেলন করেন। শব সাধন করে, ইট দশনের সময় গুরুক্ সাম্নে এসে পড়েন, আর বলেন,—ঐ তোর ইট! তার পর গুরুক্ ইটে লীন হয়ে যান! শিশ্য আর গুরুক্কে দেখতে পায় না! যিনি গুরু তিনিই ইট! যথন পূর্বজ্ঞান হয়, তখন কেবা গুরু কেবা ইট! সে বড় কঠিন ঠাই, গুরুক্ শিশ্যে ছাখা নাই!" কে

"কি জান, ডিনের ভিতর ছানা বড় না হলে পাথী ঠোক্রায় না। সময় হলেই পাথী ডিম্ ফুটোয়। তবে একটু সাধনার দরকার। গুরুই সব করেন, তবে শেষটা একটু সাধনা করিয়ে লন।" (ক)

সাধনা করিতে করিতে সাধকের যথন ইপ্ত লাভের সময় উপস্থিত হয়, তথন ঈশ্বর রূপায় তাহার সদ্গুরু লাভ হইয়া থাকে।
ইহাই তাঁহার উক্তির মর্মা। প্রশ্ন হইতে পারে,—"এক্রপ সাধু বা সদ্গুরু চিন্বো কেমন কোরে ?" আরামক্ষ্ণ বলিয়াছেন,—

"অজ্ঞানা দেশে যেতে গেলে, যে লোক সে দেশ দেখেছে, সে দেশের পথ খাট সব থবর জ্ঞানে, তার সঙ্গে যেতে হয়, তার কথা শুন্তে হয়। ভগবান্ লাভ কর্তে গেলে, সদ্গুরু যিনি স্থার দশন কোরেছেন, তার কথা বিখাস কোরে সাধন কর্তে হয়। সদ্গুরুর লক্ষণ আছে। যে কাশী গিয়েছে আর দেখেছে তার কাছেই কাশীর কথা শুন্তে হয়। শুধু পণ্ডিত হলে হয় না। যার সংসার অনিভ্য

বলে বোধ হয় নাই, সে পগুতের কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়। পগুতের বিবেক বৈরাগ্য থাক্লে উপদেশ দিতে পারে।"

"তিনিই সাধু— যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশবে গত হয়েছে। যিনি সাধু তিনি ত্রালোককে ঐহিক চক্ষে দ্যাথেন না; সক্ষাই তাদের থেকে অন্তরে থাকেন। যদি স্ত্রীলোকের কাছে আদেন তাঁকে মাতৃবৎ দ্যাথেন ও পূজা করেন; ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন্না। আর সর্কভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধ্র শক্ষণ।" ক)

ভগবান্ লাভের জন্ম বেদাদি শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কতদ্র এবং শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা কে হইতে পারেন, তিনি তাহাই বলিতেছেন,—

"বই শান্ত্র. এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌছিবার পথ বলে ছায়। পথ, উপায় জেনে নেবার পর আর বই শান্ত্রে কি দরকার? তথন নিজে কাজ কর্ত্তে হয়। একজন একথানা চিঠি পেয়েছিল,—কুটুম্ বাড়ী তল কর্ত্তে হবে, কি কি জিনিষ লেখা ছিল। জিনিষ কিন্তে দেবার সময় চিঠিখানি খুঁ জে পাঞ্জয়া যাচ্ছিল না। কর্ত্তাটী তথন খ্ব ব্যস্ত হয়ে, চিঠি থোঁজ। আরম্ভ কল্লেন। অনেকক্ষণ ধরে জনেকজন মিলে খুঁজলে—শেষে পাওয়া গ্যাল। তথন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্তে চিঠিখানি হাতে নিলেন, আর দেখ্তে লাগ্লেন কি লেখা

### জীরামকৃষ্ণ দেব।

আছে। লেখা এই,—পাঁচসের সন্দেশ পাঠাইবে, এক-খান কাপড় পাঠাইবে, আরও কত কি। তথন আর চিঠির দরকার নাই। চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্তান্ত জিনিবের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ ? যতক্ষণ সন্দেশ কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তারপরই পাবার চেষ্টা।"

শান্তে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু খবর সব জেনে কর্মা আরম্ভ কর্ত্তে হয়—তবে তো বস্তু লাভ! শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে ? আনেক শ্লোক, আনেক শাস্ত্র পণ্ডিতের জানা থাক্তে পারে। কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনীকাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই—মিছে পড়া। পাঁজিতে লিথেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপ্লে এক ফোঁটাও পড়ে না।"

শুরু শাস্ত্র পড়লে কি হবে ? শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে ল্যাথা ভাল। গুরু মুখে বা সাধু মুখে শুন্লে ধারণা বেশী হয়, আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিস্তা কর্ত্তে হয় না। শোনার চেয়ে ল্যাথা আরও ভাল। দেখ্লে সব সন্দেহ চলে য়য়। শাস্ত্র বেশী পড়বার দরকার নাই। বেশী পড়লে তর্ক বিচার এসে পড়ে।"

"শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ? শাস্ত্র পড়ে হৃদ 'অস্তি' মাত্র বোধ হয় - আভাদ মাত্র পাওয়া যায়।

কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দ্যাথা তান্ না। ডুব দেবার পর তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়ো মুথে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধর্তে পার্বে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মামুথুকে ভোলাতে পার্বে কিন্তু তাঁকে পার্বে না।"

"স্থিনা না কল্লে শাস্ত্রের মানে বাঝা যায় না। শাস্ত্রের ছই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্মার্থ। মর্ম্মার্থ টুকু লতে হয়—
যে অর্থটুকু ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মেলে। চিঠিব কথা আনক ভফাৎ। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা। ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথা। ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিল্লে কিছুই লই না। বই পড়ে ঠিক অক্তভব হয় না—অনেক ভ্রুং। তাঁকে দর্শনের পর বই শাস্ত্র সব খড় কটো বোধ হয়।"

মাৰত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরামরুষ্ণের সার্বাচীমিক ভাব সম্যক অবধারণ পূর্বক, জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্মই কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী মস্তরঙ্গ শক্তগণকে শ্রীরামরুষ্ণের গুরু রূপে শিক্ষাদান। এক্ষণে যাহাতে তাঁহার ভাব ধারণা করিয়া, ভক্তগণ নিজ্ঞ নিজ্ঞ জীবন গঠন করিতে পারে, শিল্পই দেই ঘটনার স্থানা চইয়াছিল।

১২৯২ সালের বৈশাথ মাস হইতে, শ্রীরামরফের গল রোগের স্ত্রপাত হয়। নিজাকালে মন্তকে ও বক্ষে খাম হয়, মুখে এর্গন্ধ-যুক্ত শ্লেমা, গলায় বিচি ও বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। কথা কহিতে আহার করিতে কট অনুভব করিতে

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

লাগিলেন। গলার ভিতর বিচি ক্রমে বিস্তারিত ও পাকিয়া উঠিয়া পূজ ও রক্ত বাহির হইল। মাঝে মাঝে এইরপ রক্ত বাহির হইতে ও যন্ত্রণার বৃদ্ধি দেখিয়া প্রস্তুত রোগ নিরপণ করিবার জ্বন্ত ভক্তগণ কলিকাতা হইতে বিচক্ষণ চিকিৎসক আনাইয়া দেখাইলেন। কেহ গলগণ্ড, কেহ গলার ভিতর ক্ষত রোগ হইয়াছে ভাবিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপশম না হওয়াতে, আখিন মাসের প্রথমে চিকিৎসার উদ্দেশে তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া প্রথমে বাবুবলরাম বহুর বাটীতে কবিরাজ গলাপ্রসাদ সেনকে দেখাইতে তিনি রোগ অসাধ্য বলিয়া ভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করিলেন। আখিন মাসেই কলিকাতার আমপুকুর পল্লিতে বাটীভাড়া করিয়া ডাক্তার মহেল্রলাল সরকারের দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ হইল। শুদ্ধভাবে পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্ম শ্রীণারদাদেবী দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিলেন এবং অন্তর্গ ভক্তগণ তাঁহার সেবার জন্ম তথ্যয় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইরপে তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, কয়েকজন যুবক ভক্ত আপনাদিগের গৃহবাদ পরিত্যাগ পূর্বক, ভুক্তি মুক্তি প্রদাতা সদ্গুরু জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে দেখিয়াছে একজন সাধু, মহাপুরুষ বা ধর্মশিক্ষক আচার্য্য। কিন্তু এই দকল ভক্তগণের চক্ষে তিনি সাক্ষাং ঈশ্বর শ্রীরামক্ষণ দেহে গুরুত্বপে অবতীর্ণ। ভক্তগণের বিশ্বাস তিনি পাতকীর পরিত্রাতা, শোকদগ্বের সন্তাপ হর্ত্তা, সংসার ভীতের অভয় দতো স্বয়ং ভগবান্ নরদেহে লীলা করিতেছেন। তাঁহার কোন ভক্ত নিজের অন্তরের কথা এইরপে প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন,—"আমি একজন অবিখাসী, নাস্তিক, চিরকাল কুকর্মে কাল কাটাইয়াছি। আমি যেথানে বসিতাম সে মাটি পর্যান্ত অশুদ্ধ হইত। পাপের আবর্ত্তে মগ্ন হইয়া উদ্ধারের কোন উপায়ই দেখিতে পাই নাই। কুস্থান হইতে মত্যপানে উন্মত্ত প্রায় হইয়া গভীর বাত্তে তাঁহার কাছে গিয়াছি, তিনি আলিজন দিয়া আননে মাতিয়া আমাকে মার নাম জনাইতে লাগিলেন। আমার মনে উঠিল,—আমার এখন যে অবস্থা, পিতা মাতার নিকটে যাইলে তাঁহারা বাটা হইতে বাহির কবিয়া দিতেন,—স্ত্রী বরের দার ক্ল করিত, কিন্তু কে ইনি,—এ পতিতকে আদর কোরে কোলে নিয়েছেন ? প্রাণের ভিতর কে যেন বলিল,— পতিত পাবন আর কে, এইত পতিত পাবন। তিনি অহেতৃক রূপাসিন্ধু। আমার নিছের কোন গুণে তাঁর প্রীপাদপলে স্থান পাই নাই। তাঁকে চিস্তা কোরে আমি কি ছিলাম. কি হয়েছি। আমার এখন যথের ভয় ৰাই। মুক্তি তাঁর কাছে ছডাছডি। একমাত্র তাঁর শরণাগত হয়ে যেন থাকতে পারি। আমার সাধন ভঞ্জন মন্ত্র তন্ত্র সবই ঐ একটী শ্লোকে আছে. — সর্বাধর্মান পরিতাজা মামেকং শরণং ব্রজ।"

শ্রীম "কথামৃতে" আব একটা শোকাতুরা স্ত্রীলোক ভক্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এক দরিদ্রা বিধবা ব্রাহ্মণীর একটা মাত্র কলা। দরিদ্রার অনুপম রূপবতী সেই কলা রাজ্মরাণী হইয়াছিল। কলাটীর হঠাৎ মৃত্যু হয়। দরিদ্রা জননী শোকে পাগলিনী প্রায় হইলেন। দারুল হাদয়ের জ্ঞালা নিবারণের কোন উপায়ই দেখিতে পান না। প্রতিবেশিনী কোন স্ত্রীলোকের মূথে শুনিয়া তিনি শ্রীরামরুক্তের কাছে গিয়া অস্তরের জ্ঞালা জানাইলেন।

### **জীরামকুষ্ণ দেব**।

তাঁহার সান্তনা বাকা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণীর মনে হইল কে যেন তাঁহার দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি ঢালিয়া দিয়াছে। এরামরুঞ একদিন ব্রাহ্মণীর আতিথা স্বাকার করিয়া তাঁহার ভবনে উপন্থিত। বাহ্মণী প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচিনা গো! তোমরা দব বলো, আমি কেমন কোরে বাঁচি ! ওগো, আমার চণ্ডী (বিধবার মৃতা কক্যা) যথন এসেছিল সেপাই শাস্ত্রী সঙ্গে কোরে, আর তারা রাস্তায় পাহারা দিচ্ছিল—তথন যে এত আহলাদ হয়নি গো! ওগো, চণ্ডীর শোক এখন একটু ও আমার নাই! যাই সকলকে বলি,—আমার স্থুপ দেখে যা। যাই যোগিনকে বলিগে—আমার ভাগ্যি দেখে যা! ওলো, খ্যালাতে একটা টাকা দিয়ে মুটে এক লাক টাক৷ পেয়েছিল। সে যাই কুনলে এক লাক টাকা পেয়েছি, অমৃনি আহলাদে মরে গিছিলো,— সতা সত্য মরে গিছিলো। ওগো, আমার যে তাই হলো গো! তোমরা সকলে আশীর্কাদ করো, না হলে সভা সভা মরে যাবো।" কে)

ভীষণ সংসার অরণ্যে লক্ষ্যপ্রস্ত পথহারা পথিক, রূপাময়ের রূপায় পথ দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন,—"রামরুফের জুড়ি আর নাই। সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব আর নাই। সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব আর নাই! ত্রা কার্যাত কর্মানের জন্ত—এ জগতে আর নাই! ত্রাহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গর মঞ্জুর করেন নাই। আমার লক্ষ্য অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতা মাতা ক্থন ও বাসেন নাই। ইহা ক্বিয় নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা ক্ঠোর সত্য, এবং তাঁহার

শিষ্য মাত্রেই জ্বানে। বিপদে, প্রলোভনে ভগবান্ রক্ষা কর বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহ উত্তর দেয় নাই, কিন্তু এই অভুত মহাপুক্ষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজ অন্তর্যামিত্ব গুণে, জামার সকল বেদনা জানিয়া, নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহাত করিয়াছেন।" \*

শ্রীরামরুক্ত নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকটই কেবল নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "কথামৃতে" সে সকল কথা লিখিত আছে। তাঁহার অলোকিক জীবনের ব্যাথার জ্বন্স তাঁহার শ্রীমুণের কয়েকটা উক্তি উদ্ধৃত হইল।

বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থ মান্নুষের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের বিশেষ শক্তির প্রকাশই ঈশ্বরের অবতারের। অবতারের শ্বরূপ ও তাঁহার আবির্ভাবের যৌক্তিকভা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রীরামক্ষণ্ণের উদ্ধিরত্ব আলোচনায় লিখিত হইয়াছে। যথনই নাস্তিকতা প্রবল হইয়া অধর্মের প্রাহর্ভাব হয়, সে সময় শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি মান্নুষে প্রকাশিত হইয়া প্রেমভক্তির প্রচার দ্বারা যগধর্ম প্রবর্তন করিয়া থাকে। জড় জগতের কার্যা সকল থেরূপ অথগুনীয় ভৌতিক নিয়মে পরিচালিত হয়, য়্গধর্ম প্রবর্তনের জন্ম ঈশ্বরের বিশেষ শক্তিব আবির্ভাব ও সেইরূপ সাক্ষভৌমিক আধ্যাত্মিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে। কার্য্য ও কারণ-রূপে শুল্লাবদ্ধ উভয় বিধ নিয়মেরই কোনরূপ ব্যতায় হয় না।

একদিন কোন ভক্ত বলিলেন,—অনন্ত শক্তির প্রকাশ কুন্ত

<sup>\*</sup> স্বামী বিবেকানন্দেব পতাবলী ৩য় প্রপ্ত ৪৮।

#### শীরামকুষ্ণ দেব

মারুষে হয় না, হইতে পারে না। এক্লপ সংশ্রের উত্তরে শ্রীরাম-ক্লফ বলিয়াছিলেন,—

"অনস্ত চুকুতে চাও কানে ? তোমাকে ছুঁলে কি ভোমার সব শরীরটা ছুঁতে হবে ? যদি গঙ্গান্ধান করি তা হলে হরিছার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যাস্ত ছুঁয়ে যেতে হবে ? সচিচদানক সাগর, তাঁর ভিতর 'আমি ঘট' যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ভেদবৃদ্ধি, যেমন ছভাগ জ্বল। 'আমি' গেলে কি রইলো তা কেউ মুখে বল্তে পারে না—যা আছে তাই আছে। তথন থানিকটা এঁতে প্রকাশ হয়েছে, আর বাদ বাকিটা ওথানে প্রকাশ হয়েছে—এ সব মুখে বলা যায় না।"

তাঁহার উক্তির মর্ম এই, দেমন 'গঙ্গান্ধান করেছি' বলিলে সমস্ত গঙ্গা স্রোত ম্পর্শ হইয়াছে বুঝায় না, সেইরূপ 'ঈশ্বরের আবির্ভাব' বলিলে, অনস্ত ঈশ্বরের মানুষ দেহে প্রবেশ এরূপ অর্থ ও বুঝায় না। মানুষ্টের 'অহংবৃদ্ধি' ঈশ্বর ও জীবে ভেদ-জ্ঞান উৎপর করিয়াছে। বাস্তবিক স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। যতক্ষণ 'অহংবৃদ্ধি' থাকে ততক্ষণ আপনাকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বোধ হয়। অবতারে এই 'আমি' জ্ঞান লুপ্ত প্রায় হইয়া, অনস্ত ঈশ্বরের সহিত অভেদ জ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্রীরামক্কফের সম্মুখে কোন দিন ডাক্তার মহেক্রলাল সরকার বলিয়াছিলেন,—"অবতার আবার কি ? যে মানুষ হাগে মোতে তার পদানত হব ? শ্রীরামক্কফের উত্তর,—

### অবতার ভক্তের জন্ম জ্ঞানীর জন্ম নয়।

"ঐটুকু বোঝা শক্ত,—তিনিই বিরাট তিনিই সরাট, বাঁরই নিতা তাঁরই লীলা। তিনি মান্তম হতে পারেন না, এ কথা জোর করে আমরা ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে কি বল্তে পারি ? আমাদের ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে এ সব কথা কি ধারণা হতে পারে ? এক সের ঘটাতে কি চার সের তুধ ধরে ? তাই সাধু মহাত্মা বাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন তাঁদের কণা বিশাস কর্ত্তে হয়। সাধুরা ঈশ্বর চিস্তা লয়ে থাকেন, যেমন উকীলরা মোকদমা নিয়ে থাকে। ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, একথা ওঁর সাএন্দে (Science) নাই! তবে কেমন কোরে বিশ্বাস হয় ?

"জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে, তাবা অবতার মানে
না। প্রীরুষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—তুমি আমাকে অবতার
অবতার বল্ছো, তোমাকে এক্টা জ্ঞিনিন দ্যাখাই দেখবে
এস! শানিক দ্রে গিয়ে অর্জ্জুনকে বল্লেন—কি দেখতে
পাচ্ছ ? অর্জ্জুন বল্লেন,—একটা রুহৎ গাছ, তাতে থোলো
গোলো কাল স্থাম হয়ে আছে। প্রীরুষ্ণ বল্লেন ও কাল
ভ্রাম নয়, আরও একটু এগিয়ে দ্যাথো ও থোলো থোলো
রুষ্ণ ফলে রয়েছে—আমার মতা অর্থাৎ সেই পূর্ণব্রহ্ম রূপ
বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে যাচেচ।"

"ঋষিরা রামচক্রকে বল্লেন,—তে রাম! আমরা জানি ভূমি দশরথের বাাটা। ভরত্বাজাদি ঋষিরা ভোমার অবতার জেনে পূজা করুন . আমরা অথগু সচিচদানন্দকে চাই। খানিরা জ্ঞানীছিলেন তাই তাঁরা অথগু সচিচদানন্দকে চাইতেন। যার ধেমন মন ঈশ্বরকে সেইরূপ ছাথে। যার ধেমন ক্ষচি, আবার যার ধেমন পেটে সয়।"

"অবতার ভক্তের জন্তই, জ্ঞানীর জন্ত অবতার নয়। তারা নাে দােহং হয়ে বসে আছে । ভক্তেরা অবতারকে চান—ভক্তি আস্বাদন কর্বার জন্ত । তাঁকে দর্শন কল্পে মনের অন্ধকার দ্রে যায়। অথও সচিদােনলকে কি সকলে ধর্কে পারে ? ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্থব করেছিলেন, আর বলেছিলেন,—"হে রাম। তুমিই সেই অথও সচিদােনল। তুমি আমাদের কাছে মান্ত্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছ। বস্ততঃ তুমি তোমার মায়া আশ্রুষ করেছ বলে তোমাকে মান্ত্রমের মত দেগাডেছ।' ভরদ্বাজাদি ঋষি রামের প্রম ভক্ত। তাঁদের ভক্তি পাকা ভক্তি।"

"সকলে কি সেই অথগু সচিদানন্দকে ধর্ত্তে পারে ? মন থেকে কামিনীকাঞ্চন সব না গেলে অবতারকে চিন্তে পারা কঠিন! অবতার যথন আসেন সাধারণ লোক জান্তে পারে না—গোপনে আসেন। এই চার জন অস্তরঙ্গ ভক্ত জান্তে পারে। রামচক্রকে ভরদ্বাজ্ঞাদি বারজন ঋষি কেবল পূর্ণ অবতার বলে চিনেছিলেন্। সকলে ধর্ত্তে পারে না। কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে, কেউ সাধু ভাবে, ত চার জন অবতার বলে ধর্ত্তে পারে। যার যেমন পুঁজি, জিনিধের দাম সেই রকম ভাষা। বেগুল ওলাকে হীরের

দাম ক্রিজ্ঞাসা করেছিল, সে বল্লে—আমি এর বদলে নয় সের বেশুন দিতে পারি—এর একটাও বেশী দিতে পারি না !"

"দেখেছি বিচার কোরে এক রকম জানা যায়। তাঁকে ধান করে এক রকম জানা যায়। আবাব তিনি যথন দেখিয়ে আন, সে আাক্। তিনি যথন দেখিয়ে আন— এর নাম অবতার, তিনি যদি তাঁর মানুষলালা দেখিয়ে আন, তা হলে আর বিচার কর্তে হয় না, কারুকে ব্ঝিয়ে দিতে হয় না।"

"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ কর্ত্তে হয়। তাই চিন্তে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ—দেই ক্ষুধা ভৃষণা বোগ শোক কথন বা ভয়— ঠিক মানুষের মত। রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়েছিলেন। গোপাল নন্দের জুত পিঁড়ে মাথায় কোরে বয়ে নিয়ে গিছ্গোন। যেমন থিয়েটারে সাজা—যা সেজেছে তাই অভিনয় কোকো। থিয়েটারে সাধু সাজে, সাধুর মতই ব্যবহার কর্কে, যে রাজা সেজেছে তার মত ব্যবহার কর্কেন। যা সেজেছে তাই অভিনয় কর্কে। সমর যথন মানুষ হন, তথন ঠিক মানুষের মত ব্যবহার ক্রেন।"

কি লক্ষণ দারা অবতার কে চিনা ধায় ?

"আধ্যাত্মে আছে লক্ষণ রামকে জিজ্ঞাস। কল্লেন,—তুমি কত ভাবে কত রূপে থাক কিরূপে তোমায় চিত্তে পার্বো ?

#### শ্রীরামক্রম্ভ দেব।

রাম বল্লেন, ভাই ! একটা কথা জেনে রাখ, বেথানে উর্জ্জিতা ভক্তি—প্রোম ভক্তি উথ্লে পড়ছে, দেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি । যদি কারু এরপ ভক্তি হয়, নিশ্চয় জেনো ঈশ্বর দেখানে শ্বয়ং বর্ত্তমান । চৈতভাদেবের শ্বীরূপ হয়েছিল । যেথানে শুদ্ধদত্ত বালকের স্বভাব—হাঁদে কাঁদে নাচে গায় দেখানে সাক্ষাৎ তিনি বর্ত্তমান !"

উপরোক্ত উক্তিগুলিতে পরোক্ষভাবে আপনার অবতারত্ব ইঞ্জিক করিয়া সাক্ষাং সম্বন্ধে বলিয়াছেন, (নিজের দেহ দেখাইয়া),—

"এর ভিতর কে আছেন, আমার বাবা লান্তেন। আমার বাবা গয়াতে গিছ লেন। সেগানে অপন দেখেছিলেন,— রঘুবীর বল্ছেন,— "আমি তোমার ছেলে হব।" বাবা অপন দেখে বল্লেন'— ঠাকুর আমি দরিক্ত ত্রাহ্মণ, কেমন কোরে তোমার সেবা কোরবা ও রঘুবীর বল্লেন,— "তা হয়ে যাবে।" এর ভিতর তিনিই রয়েছেন।"

"এর ভিতর কে একটা আছে, সেই আমাকে নিয়ে এই সব কচে। মাঝে মাঝে দেবভাব প্রায় হতো। আমি পূজা না কল্লে শাস্ত হতাম না। দিদি— হাদের মা, আমার পা পূজা কর্ত্তো— ফুল চক্রন দিয়ে! একদিন তার মাথার পা দিয়ে বল্লে, তোর কাশীতেই মৃত্যা হবে।"

জিখর কোটা অবতারাদি না হলে সমাধির পর কেক্টের না। জীব কেউ কেউ সাধনার জোরে সমাধিত্ব হর্ত কিন্ত আর কেরে না। তিনি যথন নিজে মাহুয হরে আদেন—যথন অবতার হন, যথন জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তথন সমাধির পর ফেরেন—লোকের মফলের জান্ত। এর ভিতর একজন আছে—তা না হলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন কোরে আছি।"

"এর ভিতর তিনিই আছেন! নিজে থেকে মা, স্বয়ং ভক্ত লয়ে লালা কচেচন। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ এ কি আমার কর্ম! স্ত্রী সম্ভোগ স্বপ্নেও হলো না! চারিদিকে কামিনীকাঞ্চন, ঐতিক লোক চারিদিকে— এর ভিতর এমন অবস্থা! সমাধি ভাব লেগেই রয়েছে।"

"দেদিন হরিশ \* কাছে ছিল,—দেখ্লাম থোলটী দেরীর )
ছেড়ে সচিদোনল বাহিরে এলো! এসে বলে—আমি যুগে
যুগে অবতার!" তথন ভাবলাম,—বুঝি আমি মনের
থেয়ালে ঐ সব কথা বল্ছি! তার পর চুপ করে থেকে
দেখ্লাম্, তথন দেখি আবার বল্ছে—শক্তির আরাধনা
চৈতত্ত ও করেছিল!—দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব—তবে
সক্তবের ঐশ্বর্যা!"

একদিন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা বলিতে বলিতে আপনার বক্ষে হস্ত রাখিয়া বলিলেন,—

> "আর দেখ্লাম—তিনি আর হাদয় মধ্যে যিনি আছেন, এক বাক্তি! তবে একটা রেখা মাএ আছে সস্তোগের জন্ত!"

"এই ব্যায়রাম হয়েছে ক্যান ? এর মানে ঐ—যাদের \* একজন সেবক ভক্ত।

#### প্রামকৃষ্ণ দেব।

সকাম ভক্তি, তারা ব্যায়রাম অবস্থা দেখ্লে চলে যাবে।"

"শরীরটা কিছু দিন থাক্তো তো লোকদের চৈত্ত্ত হতো, তা রাখ্বে না। সরল মূথ পাছে সব দিয়ে ফ্যালে! আয়াকে কলিতে ধানি জপ নাই!"

"মনে ক্চিচ— চৈত্ত হোক্ সকলকে বল্ধো না। কলিতে পাপ বেশী—নেই সব পাপ এসে পড়ে।"

"তিনি ভক্তের জন্ম দেহ ধারণ কোরে যথন আসেন, তথন তাঁর সঙ্গে ভক্তেরা ও আসে—কেউ অন্তর্গ কেউ বহিরগ, কেউ রসদার।"

"আবার দ্যাপালে যে, এখানকার সব ভক্ত আছে। যাই আরতির শাক ঘণ্টা বেজে উঠ্তো, অম্নি কুঠির ছাদের উপর উঠে ব্যাকুল হয়ে চাঁৎকার কর্ত্তাম—ওরে, জোরা কে কোথায় ভক্ত আছিদ্ আয়, ঐহিক লোকদের সঙ্গে থেকে আমার প্রাণ যায়। ইংলিশম্যানকে (ইংরাজী পড়া লোক) বল্লাম,—তারা বলে, ও সব মনের ভূল। তথন তাই হবে বোলে শাস্ত হণাম। কিন্তু এথন তো দেই সব মিল্ছে—এখন সব ভক্ত ক্রমে ক্রমে—জুট্ছে।"

"আবার দ্যাথালে পাঁচজন সেবায়েত। প্রথম সেজবার্। তার পর শস্তুমলিক। তাকে আমি কথন দেখি নাই। ভাবে দেখলাম—গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। যথন আনেকদিন পরে শস্তুকে দেখলাম, তথন মনে পড়্লো—
একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি। আর তিন জন

স্বোয়েত এখন ও ঠিক হয় নাই। কিন্তু সব গোরবর্ণ। স্থারেন্দর, ♦ জ্বনেকটা রস্দার বোধ হয়।"

"এর ভিতর ছটা আছেন। একটা তিনি,—আর একটা ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙ্গেছিল—তারই এই অস্থ্য করেছে। বৃষ্ণেছ ? কারেই বা বোলবো কেই বা ব্যুবে! তিনি মান্ত্য হয়ে, অবতার হয়ে—ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়। বাউলের দল হঠাৎ এলো নাচ্লে, গান গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গালে। এলো গালো, কেউ চিন্লে না!"

"দেহ ধারণ কল্লেই কই আছেই। আাক আক্রবার বলি, আর মেন আস্তেনা হয়! তবে কি; একটা কথা আছে। নিমন্ত্রণ থেয়ে আর বাড়ীর কড়ার ডাল তাত ভাল লাগেনা। আর যে দেহ ধারণ করা, এটা ভক্তের কভা!"

"আর একবার আাদ্তে হবে, তাই পার্থন্দের দব জ্ঞান
দিচ্চি না। যদি দব জ্ঞান দিই তাহলে, আর দহলে আাদার
কাছে আদ্বে ক্যান ? এগানে দব আদ্ছে যেন কল্মির
দল। এক জ্ঞায়গায় টান্লে দবটা এদে পড়ে। যারা
এখানে আদে পরস্পর দব আত্মীয়, যেমন ভাই ভাই।
ভিনি শুকু রূপে এদে দব জ্ঞানিয়ে দ্যান।"

"আবার মনে উঠ্লো-- যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ভাক্বে, তাদের এখানে আস্তেই হবে, আস্তেই হবে! থারা

গৃহত্ত ভক্ত হরেশচন্দ্র মিত্র।

#### बीतामकुष्ठ (प्रव।

আন্তরিক জ্বপ ধান করেছে, তাদের এথানে আস্তেই হবে !"

"আর আমি এই অবস্থায় বল্ছি, কথায় বিখাস করো, দ্যাথো এখানে চং ফং নাই। আমি ভাবে বলেছি—মা। এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে তারা যেন সিদ্ধ হয়।" শ্রীরামক্লফের এই উক্তিগুলি কি উন্মত্তের প্রশাপ, না নিজে শ্রাস্ক্র সংস্কারের বশীভূত হইয়া তিনি আপনাকে প্রতারণা করিতে-ছেন ? অথবা, সভাই কি কোন মহাকার্য্য সাধনের নিমিত্ত শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি তাঁহার নরদেহে আবিভূতি হইয়াছে ? সংশগ্রাত্মা থেক্লপ বিচার করুন না কেন, এই অপুর্ব চরিত্র ঘিনি শ্রদ্ধাবান হইয়া অনুধাবন করিবেন, তিনি তাঁহার পূর্ব্বাক্ত বাক্যের নির্দেশ ভিন্ন তাঁহার অসাধারণ জীবনের অন্তর্রূপ ব্যাখ্যা করিতে বিফল প্রায়ত্ব হটবেন। প্রীরামক্ষের বিশেষত্ব তাঁহার জীবন ইতিহাসের প্রতি পত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত। যে সার্বজনীন জাতি ও সমাজ বিলোপকারী ধর্মগ্লানি অপসারণ করিতে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার গভীরতায় অপর সকল যুগের ধর্মহীনভা পরাহত। ঐতিহাসিক বুগের অতীতে, এয়ী বেদের উপাত্ত নানা দেবদেবার যে মহাস্থিলন গীতি-

<sup>।</sup> "ইস্ত্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমান্তরথো দিব্যঃ স স্কুপর্ণোপরুদ্ধান্। একং স্বিপ্রোবল্ধা ব্যুদ্ধান্থ শাভিক্রিশান্মালঃ ॥

এক দেবতাকেই বেদজ্ঞগণ ইক্সামিত বৰুণ অগ্নি গৰুমান্ স্থপৰ্ণ প্ৰভৃতি বছ নামে বলিয়া থাকেন—বৈদিক ঋষিকঠে স্থামিত হইয়াছিল, এখন তাহা প্ৰস্পের বিরোধী সাম্প্রদায়িক কোলাহলে

আর শ্রুতিগোচর হয় না। কুরুক্তেত্রের মহাসমরের বজ্রনির্ঘোষ স্তব্ধ করিয়া শ্রীভগবানের যে নিষ্কাম কর্মযোগ ও অন্যভক্তির স্থগম্ভীর উত্তেজনা আর্যা জাতিকে মোক্ষপথে আহ্বান করিয়া-ছিল, এখন তাহা অবিশাস, অসতা ও জড়বৃদ্ধিক প্রাত্তাবে সাধন ভজনে নিশ্চেষ্ট ভারতবাদীকে জাগরিত করিতে অসমর্থ। দয়াবভার ভগবান বৃদ্ধদেবের বৈরাগ্য ও কঠোব নীতির ছায়ায়, বোদ্ধ সভ্যের যে মন্য মাংস ও ব্যক্তিচারের আচরণ গুপ্ত ভাবে ভারতের ধর্মজাবন বিপথগামা করিয়াছিল, এখনও তাহা নানা সম্প্রদায় মধ্যে প্রকাশ্যে আচরিত হইতেতে। বৌদ্ধ দর্শনের নিরীশ্বর শুন্তবাদ খণ্ডনে, ভগবান শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজাচার্য্য যে বেদান্তের জ্ঞান ও ভক্তি প্রচার করিয়া সনাতন ধর্ম্মের পূনঃ প্রতিগ্রায় বিজয়শ্রী লাভ করেন, এখন তাহা ঘোর সম্প্রদায় বিদ্ধেষ পরিণত হইয়াছে। ভক্তির অবতার এটিচতন্তের যে প্রেমের প্রবাহ আচ্ডালে উদ্ধান বহিয়াছিল, এখন তাহা ক্ষাণকায়া হইয়া সাম্প্রদায়িক ইষ্টবিদ্বেষের আবর্ত্তে বিঘূর্বিত। হিন্দু ভারতে আজ সাত কোটি মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীর উৎকট স্বধর্মা নিষ্ঠা, ধ্বংসাবশেষ দেবমন্দির বক্ষে গগনভেদী মিনার উত্তোলিত করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছে। আর যী ভগ্রীষ্টের শিল্যমণ্ডলী দারা অবিশা**দীর** অনন্ত নরক বিহিত হইয়া, খ্রীষ্টধর্ম-সমাচার ঘোষণা হইতেছে। কিন্তু ইহাতেও ধর্মবিপ্লবের শেষ হয় নাই। ভারতে ইংরাজ সমাগমের পশ্চালাগত যুরোপীয় সভাতা জ্যোতিঃর তাঁত্র করজালে অপর সকল ধর্মাই ভ্রিয়মান। পাশ্চাত্য দার্শনিকের জ্ঞান বিচারে ঈশ্বর ও ধর্মবিশ্বাস অজ্ঞানপ্রস্থত বলিয়া স্থিরীকৃত। মানবজাতির

উন্নতি ও মন্ত্রলবিধান ধর্ম্মের অধিকার হইতে গৃহীত হইয়া বিজ্ঞানের কর্ত্তবে সমর্পিত হইয়াছে। পাশ্চাতা শিশু, শিক্ষিত ভারত, তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া চিন্তার স্বাধীনতা মল্রে দীক্ষিত। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে ধর্ম জিজ্ঞাসা, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, বর্ণাশ্রমাচার প্রভতি সম্বন্ধীয় বৈদিক চিস্তারাশি, যুরোপের অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন মধ্য-যগের ধর্মচর্চার ভায়, নিজ্ব কৃট তর্ক পূর্ণ আবর্জনা সমষ্টি, কেবল বিজ্ঞানালোচনায় দূরীকৃত করিতে হইবে। সমানাধিকারবাদী • ইহাদের তুলাদত্তে, কি দয়া সতা শোচপরায়ণ ধর্ম্মচারী এবং হিংসা অনুত ও কলাচারী অধর্মকন্মী, কি বৈরাগাবান সাধু ও নরঘাতক দম্বা, কি চঞ্চল তুর্বল ও অসংযত চিত্ত স্ত্রীলোক এবং স্থিরপ্রজ্ঞ ধৃতিমান পুরুষ, তুলামূলা। এখন ঈশ্বরোপাসনারূপ মৃতের পূজা विमर्कन मिया त्मणा क्रिक्त नात्म वर्गविष्ट्य, खाकिविष्ट्य ७ धर्म-বিরেষের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। এই জগৎব্যাপী ঈশ্ববিমূপতা, ধর্মহীনতা সাম্প্রদায়িকতা ও তুনীতি উন্মূলিত করিয়া শান্তি ও সন্মিলন স্থাপনের নিমিত্ত শ্রীরামক্ষের আচার্যাত্ত। এই মহাকার্যা সাধনোদ্ধেশে তাঁহার প্রীমুখ হইতে যে যুগধর্মের প্রচার হইয়াছে, জন্মর দর্শন ও ধর্মাসময়য় সম্বন্ধে তাঁহার কভিপয় উক্তি, সংক্ষেপে পুনক্লিথিত হইল,—

> "আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদাস্ত এ সব পথ

ইংলণ্ডের সোমিরালিয়্ট ও রুবের কমিউনিয়্টদিগের সমানাধিকারবাদ,
 ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রহণ করিতেছেন।

দিয়ে আস্তে হয়েছে। দেখলাম—সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছেই সকলেই আস্ছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।"

"জারনের উদ্দেশ্য ঈশার লাভ! ঈশারই বস্তু আর সব অবস্থা কামিনীকাঞ্চন, দেহস্থা, লোক মান্স, টাকা এ সব অনিত্য, তদিনের জন্ম। শরীর এই আছে এই নাই! তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়। খুব ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে দ্যাপা যায়।"

"ঈশ্বরকে ভাথা যায়, আবার তাঁর দঙ্গে কথা কওয়া যায়, গেমন আমি তোমার দঙ্গে কথা কচ্চি! তিনি দকণেরই ভিতর আছেন, যে থোঁজে দেই পায়!" (ক)

পাপলেশ পরিশৃন্ত, সতানিষ্ঠার আদর্শ, বৈরাগোর অনুপম মৃত্তি, দয়া ও প্রেমের প্রান্তবণ অহেতৃক রুপাসিকু শ্রীরামরুষ্ণ, সংসারের দারিদ্র কষ্ট, শোকতাপ, জরাবাাধির যন্ত্রণা সহু করিয়া, তাঁহার গুদ্ধর দেহ পাতকীর সংস্পর্শ জনিত তার জালায় দয় হইয়া, অধর্মকারার সকল পাপ নিজ হন্দরের শোণিতে থোত করিয়া, কেবল,—বিবাদমান ধর্ম মত সকলের মধ্যে মহাসমন্বর দাধনের জন্ত, নান্তিকতা ও ধর্মহীনতা রোবপুন্দক ঈশ্বর দর্শনের সত্যতা স্থাপনেব জন্ত, জ্বার জগতের দরিদ্র পতিত পাপী তাপী স্ত্রী পুরুষ সকলকে পরম শান্তির পথ দেথাইবার জন্তা, নিজের দেহরক্ষা করিতেছিলেন। এখন মাত্র তাঁহার নিজভাব সংরক্ষার্থ সপ্রতিষ্ঠারূপ জীবনের শেষকার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে!

কলিকাতা শ্রামপুকুর পল্লিতে প্রায় তিন মাস কাল অবস্থানের পর, ভক্তপ্রব রামচক্র দত্ত ও স্থানেশচক্র মিত্র প্রমুখ গৃহস্থ ভক্তগণ

#### শ্রীরামক্লম্ভ দেব।

শীরামকৃষ্ণকে কলিকাতার উত্তর কালীপুরে রাণী কাত্যায়ণীর বাগান বাটাতে স্থানাস্থারিত করেন। গলদেশের ক্ষত রোগ এখন চিকিৎসকগণ ক্যানসার . cancer > বালয়া স্থির করিয়াছেন। চিকিৎসকেরা তাঁহার কথা কহা বারণ কারলেন। লোক সমাগম বন্ধ হইল। সেবকগণ গৃহ সংসার পারত্যাগ পূর্বক শীগুরুর সেবা একমাত্র ধ্যানজ্ঞান করতঃ নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এ সময় তাঁহার মন অধিকাংশ কাল, দেহজ্ঞান শৃত হইয়া অথতে লীন হহয়। থাকেত। শ্রীম লিখিতেছেন,—"ঠাফুরের শাইরে অঞ্চপূর্ব যন্ত্রণা; ভক্তেরা যথন এক একবার দেথেন তথন তাঁহাদের হৃদয় বিদার্থ হয়! ঠাকুর কিন্তু সকলকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। বিদিয়া আছেন সহাত্ত বদনা ভক্তেরা ফুল ও মালা আনিয়া দিয়াছেন। " ফুল লইয়া মাথায় দিতেছেন, কঠে হৃদয়ে নাভি দেশে। একটা বালক ফুল লইয়া বেলা ক্রিতেছে। এহবার মাধারের সহিত কথা কহিতেছেন"—

"এখন বাণকভাব, তাই এই রকম কচ্ছি। কি দেখ্ছি জান ? শরারটা যেন বাঁথারি সাজান কাপড় মোড়া, দেইটে নড়ছে। ভিতরে একজন আছে বলে তাই নড়ছে—যেন কুম্ড়ো, শাঁস বিচি ফ্যালা। ভিতরে কামালি আস্তি কিছুই নাই। ভিতর সব পরিজার। আর,—

"ঠাকুরের বলিতে কও ২ইতেছে—বড় ছবল। নাটার তাড়াতাড়ি ঠাকুর কি বলিতে যাইতেছেন একটা আন্দান্ত করিয়া বলিতেছেন,—আর অস্তরে গ্রাবান দেখুছেন। শ্রীরামক্রফ্ল—

"অন্তবে বাহিরে—ছই দেখ্ছি—অথও সচিদানন ! সচিদানন কেবল একটা থোল আশ্রয় কোরে এই থোলের অন্তবে বাহিরে বরেছেন—এইটা দেখ্ছি! সব দেখ্ছি একটা থোল নিয়ে মাথা নাড়ছে। দেখ্ছি, যথন তাঁতে মনেব যোগ হয়, তথন কই আাকধারে পড়ে থাকে। এখন কেবল দেখ্ছি—আাকটা চামড়া ঢাকা অথও, আর আাক পাশে গলার ঘাটা পড়ে রয়েছে।" (ক)

#### অপর একদিন বলিলেন,—

কি দেখ ছি জ'ন ? তিনিই সব হয়েছেন ! মানুষ আর আর যা জীব দেখ ছি যেন চামড়ার সব তইরি। তার ভিতর থেকে তিনিই হাত পা মাথা নাড়ছেন ! যেমন এক বার দেখেছিলাম—মোমের বাড়ী বাগান রাস্তা মানুষ গরু সব মোমেব—সব এক জিনিষে তইরি!

"দেখ ছি—-সেই কামার, সেই বলি, সেই হাড়িকাট হয়েছে। আহা । আহা ।" (ঠাকুর বাহাশুরা ।"

অন্তবন্ধ ভক্তগণ এখন শ্রীপ্রকাব উপদেশে নানা বিধ সাধন করিতে প্রকাব। অস্কার অভিমান তাগে শিক্ষা করিবার জন্য গুরুর আদেশে কথন নিক্টন্ত পল্লিতে জিক্ষা করিয়া ভিক্ষালন্ধ অন্ন ভোজন, কথন বাগানের নিভ্ত স্থানে ধ্যান ও অপ করেন, কথন উপবাসাদি কঠোর ব্রত আচরণ করিতে থাকেন। নরেন্দ্র শ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে প্রকাবী মূলে ধুনি জালিয়া মুমস্ত রাত্রি সাধনে নিযুক্ত। একদিন শ্রীবামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

<sup>\*</sup> शामी विद्यकानमः।

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

**ঁতুই কি** চাস্ ?" নরেজ উত্তর করিলেন,—"আমি সমাধিস্থ হয়ে থাক্তে চাই।" এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"তুই তো বড় হীনবৃদ্ধি! সমাধির পারে যা! সমাধিতো তৃচ্ছ কথা ।" তিনি নরেন্দ্রকে লোক শিক্ষার জন্ম প্রস্তুত করিতেছেন স্মৃতরাং নরেন্দ্রের এরূপ স্বার্থপূর্ণ উত্তর তিনি আশা করেন নাই। নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"কাশীপুরের বাগানে একদিন ঠাফুরের কাছে পুব ব্যাকুল হয়ে সমাধির জ্বন্ত প্রার্থনা জানিয়ে ছিলাম। তার পর সন্ধার সময় ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে নিজের দেহ খুঁজে পেলাম न। (प्रवृत्ते একেবারে নাই মনে হয়েছিল। চক্র সূর্যা দেশ কাল আকাশ সব যেন একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়ে ছিল। দেহ বৃদ্ধি প্রায় অভাব হয়েছিল—প্রায় লয় হয়ে গিয়েছিলুম আর কি । একটু অহংছিল তাই সে সমাধি থেকে ফিরে ছিলাম। ঐক্লপ সমাধি কালেই "আমি" আর ত্রন্ধের ভেদ চলে যায়—সব এক হয়ে যায়, ৻য়য়য় মহায়য়ৢড়—ড়য় ড়য় আয় কিছুই নাই, ভাব ভাষা দৰ ফুরিয়ে যায়! অবাঙ্মনদো গোচর, কথাটা ঐ সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। তারপর ঐরপ অবস্থা লাভের জন্ম বারংবার চেষ্টা কোরে ও আর আন্তে পারলুম ना। ঠাকুরকে জানাতে বল্লেন—"এখন টের পেলি, চাবি আমার হাতে রইলো। দিবারাত্র ঐ অবস্থায় থাকলে মার কাজ হবে না। সেই জন্ম এখন আর ঐ অবস্থা আনতে পার্বি না। কাজ শেষ হলে পর আবার ঐ অবন্তা আসবে।" •

দেহত্যাগের অল্পদিন পূর্বে ত্রীরামকৃষ্ণ নরেক্রকে একদিন

<sup>\*</sup> স্বামীশিষ্য সংবাদ পূ**র্ব্ব**কাও।

ভাকিয়া পাঠাইলেন। নরেক্র বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুরের দেহ
যাবার তিন চারি দিন আগে, তিনি আমাকে একাকী ভাক্লেন।
মার সাম্নে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ
হয়ে পড়্লেন। আমি তথন ঠিক অনুভব কর্ত্তে লাগলুম, তাঁর
শরীর থেকে একটা স্ক্রভেল্ল—Electric shock—এদে আমার
শরীরে চুক্ছে। ক্রমে আমিও বাহ্মজ্ঞান হারিয়ে আড়াই হয়ে
গেলুম। কতক্ষণ এইরূপ ভাবে ছিলুম আমার কিছু মনে পড়েনা।
যথন বাহ্যটেততা হলো—দেথি ঠাকুর কাঁদছেন। জিজ্ঞানা
করাতে ঠাকুর সম্লেহে বল্লেন,—"আজ যথা সর্ব্বে তোকে দিয়ে
ফতুর হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ কোরে
তবে ফিরে যাবি।" \* নরেক্রের ভিতর লোক শিক্ষার জন্তা নিজ্ঞ
শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীরামক্রফের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা কার্যা সম্পূর্ণ
হইল!

অসাধ্য দাক্রণ পীড়ায় শ্রীরামক্ষের দেহ দিন দিন ক্ষয় হই-তেছে। গলদেশে অসহ যন্ত্রণা; কথা কহিবার শক্তি নাই; আহার সামান্ত একটু হগ্ধ বা স্থান্ধি, তাহাও কথন গলাধঃ-করণ হয়, কথন হয় না। মাঝে মাঝে ক্ষত হইতে বাটী বাটী রক্তন্রাব হওয়াতে শরীরের ক্ষণতা আরও বৃদ্ধি হইয়া দেহ কন্ধালসার করিয়াছে। কিন্তু এই হুর্ষিবহ যন্ত্রণা তিনি ভক্ত-দিগকে জানিতে দেন না—প্রশান্ত চিত্তে সহাস্তবদনে সকল কন্তই সহ্ করিতেছেন। ব্যাধির কথা জিজ্ঞাসা করিনে, হাসিয়া উত্তর করেন,—

· স্বামীশিষ্য সংবাদ উত্তর কাণ্ড

### 🚨 রামকুষ্ণ দেব।

"দেহ জানে তাব য়োগ জানে, তুমি মন আনন্দে থাক !"
কোন ভক্ত একদিন বলিলেন, —"আপনি মাকে বলুন যাতে
আপনার দেহ থাকে ৷ তিনি উত্তব করিলেন,—

"সে ঈশবের ইচ্ছা। আব বল্লেই কই হয় ? এখন দেণ ছি আবক্ হয়ে গাছে। শ্রীমতী ননদিনীর ভয়ে ক্ষণকে বল্লেন,—"তুমি হাদ্যের ভিতর থাকো।" যখন আবার ব্যাকুল হয়ে ক্ষণকে দর্শন কর্ত্তে চাইলেন,—এম্নি ব্যাকুলতা, যেমন বেড়াল আঁচড় পাঁচড় করে, তথন কিন্তু আর বেরোয় না।" (ক)

অপের একদিন ভক্তগণ বিশেষ কাত্র ভাবে তাঁহাকে বলি-লেন,—"এত যন্ত্রণা আপেনি মাকে একবার বলুন যাতে রোগ ভাল হয়।" তিনি বলিরাছিলেন,—

> "মা, আমায় বলেছিলেন, এর পর পাসেদ খেষে গাক্তে হবে। তাই মাকে বলেছিলান,—মা! এর নাম পায়েদ খাওয়া, এত কট! তা মা, বল্লে—কেন ? আছে মুখে তো থাচ্ছিদ্?— আমি লজ্জায় আব কণাটী কইতে পার-লাম না।"

একদিন পীড়ার অভিশয় বৃদ্ধি, রাত্রে নিদ্রা নাই, সেবকগণ নিঃশন্দে বসিয়া আছেন ৷ তিনি শ্রীম'কে স্টীণস্থরে বলিলেন,—

"তোমরা কাঁদ্বে তাই এত ভোগ কচ্ছি! স্বাই যদি বলো যে, এত কট্ট, দবে দেহ যাক্—ভা হলে দেহ যায়!" (ক)

ভক্তের উপর কি অভুত ভালবাসা তাঁহার এই কয়টী কথায় ৭৫৬

প্রকাশ! এ সময় তিনি কত ভাবে প্রত্যাক ভক্তের সকল সন্দেহ
দূর করিয়া, তাহার মনোবাঞ্জা পূর্ব করিয়াছিলেন, কাঁহার কুপা প্রাপ্ত সেই ভক্তই তাহা বলিবার অধিকানী। ভক্তগণের সহিত্ তাঁহার লীলাবিলাস বর্ণনা করিতে আমরা এ স্থানে ক্ষান্ত রহিলাম।

পীড়াব বৃদ্ধি ছইতেই শ্রীসারদাদেবী তাঁহার সেবার জন্ত আহাব নিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বোধ হয় অবিরত ছয় মাস ধরিয়া তিনি কোন রূপ বিশ্রাম লইয়াছিলেন কি না সন্দেহ! ভক্তগণ প পালা করিয়া দিবারাত্র নিকটে পাকেন। চিকিৎসারও ক্রেটি নাই! কিছু সকলই নিজ্ল ছইল। শ্রাবণমাস শেব ছইবার কয়েকদিন বাকি থাকিতে কোন ভক্তকে তাঁহার তিবোধানের কাল ইন্তিতে বলিয়াদিলেন। ভক্তগণের মন সন্দেহে দোলায়মান! সত্য সভাই কি সাধারণ মান্তুসের কায় তিনি দেহ ত্যাগ করিবেন, না ইহা তাঁহার ভক্তেব সঙ্গে বহস্তা ও নরেন্ত্র বলিভেছেন,—"যথন শরীর যায় যায়, তথন আমি তাঁর বিছানার পাশে। একদিন মনে মনে ভাব্ছি—এই সময় যদি বলতে পারো—আমি ভগবান, কবে বিশ্বাস কোরবো তমি সত্য সভাই ভগবান! তখন শরীর যাবার তইদিন মাত্র বাকি। ঠাকুর তথনি হঠাৎ আমাব দিকে দেয়ে বল্লো-—"যে রাম যে রুষ্ণ দেই ইদানীং এ শরীবে রামকৃষ্ণ,—তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।"

১২৯৩ সাল ৩১শে শ্রাবণ সংক্রান্তি রবিবার পূর্ণিমা—চিকিৎ-সকগণ তাঁহার নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া শক্ষিত হইলেন। সন্ধ্যাব সময় নিজেব খাস প্রাধাস দেখাইয়া তিনি বলিলেন,—ইহার নাম

### শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

নাভিখাস ! কুধা বোধ করাতে একট স্থান্ধ থাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রায় সমস্তই মুখ বাহিয়া পড়িয়া গেল-ক্ষধার माखि रहेन ना। जक्तिशक विन्तन, -- श्राथ, हाँ फि हाँ फि एकि ভাত থেতে ইচ্ছে হচ্ছে।" \* শ্যায় অতি কট্নে শ্য়ন করিবা মাত্র তাঁহাকে সমাধি মগ্নের জায় স্তির দেখিয়া সকলেই ভীত ও মছ-মান। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। ভাত পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, ভাতের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখাছিল। শ্যাায় বসিয়া ক্ষ্ধা শান্তির জন্য আলের মণ্ড এক্লপ সহজে আহার করিলেন যেন কোন কালে তাঁহার গল-(दांश हिल ना। अत शाहेग्रा विल्लान,—आ: मास्ति कला। এখন আর কোন রোগ নাই।" তাঁহার প্রসন্ন ভাব দেখিয়া নরেন্দ্র ঠাহাকে কিছুক্ষণ নিদ্রার জন্ম চেষ্টা করিতে বলিলেন । শ্ৰীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহজ স্থমিষ্ট কর্তে—কালী। কালী। কালী। তিন বার মার নাম উচ্চারণ করিয়া শ্যায় শ্যুন করিলেন। একটা বাজিয়া তুই মিনিটের সময় সেবকগণ স্তম্ভিত হইয়া দেখি-লেন-তাহার দেহ কণ্টকিত, দৃষ্টি নাগাগ্রে, নেত্রহয় ঈষৎ উন্মিলিত, মুথে স্থমধুর হাসি গভীর সমাধি মধা সকলে রুদ্ধখাসে নিরবে সমাধি ভঙ্গের প্রতীক্ষায় রহিলেন। রাত্রি শেষ হটল, সমাধি ভঙ্গ হটল না ৷ শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধি যোগে আপনার পরমধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিরোভাবের দিন তাঁহার বয়স ৫১ বংসর পাঁচ মাস পাঁচিশ দিন হইয়াছিল।

<sup>\*</sup> তাঁহার এই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্ম ভস্তগণ তাঁহার জন্ম ভিথি দিবসে হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত ভোগ দিয়া তাঁহার জন্মোৎসব পালন করেন।



कानीश्य क्रांकी क्रमीत्मत द्वमे ७ किस्तुक

#### সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা ও স্বরূপ প্রকাশ

পর্বিদন বেলা একটার সময় ডাব্রুগর মহেন্দ্রলাল পরীক্ষা করিয়া विशासन, त्य खीवनीमाळि अद्वयन्त्री मांज भूर्यत (पर भविका) श করিয়াছে। ১লা ভাদ্র সোমবার অপরাত পাচটার সময় এক-থানি নতন পালম্ভ, শগা ও পুষ্পমালায় সজ্জিত করিয়া, নতন পীত বর্ণে রঞ্জিত বদন পরিধান করাইয়া, দেহ খেতচন্দন চর্চিত, পুষ্পাদার ও পুষ্পাভরণে স্থাভিত করিয়া, (জ্ঞােৎসবের দিন ভক্তগণ তাঁহাকে যেমন করিয়া সাম্বাইতেন) ভক্তগণ ভক্তিভরে পাণোরণ ও প্রণাম পূক্ষক হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীরামক্ষণ দেহ কাণীপুর শ্মশানখাটে লইয়া গেলেন। শৈবের ত্রিশূল, অদৈতের ওঁকার, বৈফবের খুন্তি, মহম্মদীয় অদ্ধিচক্র, খ্রীষ্টেয় ক্রশ চিহ্নে চিহ্নিত প্রাকা সর্বাত্যে বাহিত হইল। শাশানে পালফ প্রদানিণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন হইবার পর, ব্রাহ্মভক্ত তৈলোকা-নাথ, স্থমধুর কঠে সময়োপযোগী সঙ্গীত করিলেন। শ্রীরামকুঞ তাঁহার সুল্লিত কঠের গান বড়ই আদর করিতেন। চিতা শ্যায় স্থাপন করিবার সময় শ্রীগুরুর পদধারণ পুর্বাক পুত্রবৎ ভক্তবুন্দ একে একে শেষ প্রাণাম কবিয়া সেই অপাপবিদ্ধ দেছে অগ্নি প্রদান কবিলেন। ঘুত ও চলনকান্ত সমুৎপন্ন পবিত্র অগ্নি অল্লফণেই সেই পবিত্র দেহ ভন্নীভূত করিল। ভক্তগণ অবশিষ্ট ভত্মান্তি পূর্ণ তাম ঘট মন্তকে ধারণ ও শ্রীগুরুর পুণা মৃতি হৃদয়ে স্থাপন পূর্বক উন্থান বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

# ভাব প্রচার।

শ্রীরামক্ষের গুদ্ধার দেহ শাণানাগ্রিতে ভন্নীভূত হইল। কিন্তু যে পবিত্র স্মৃতি তিনি ভক্তহাদয়ে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বিলীন হইবার নয়। যুবক ভক্তগণ প্রায় বৎসরাধিক কাল পিতা মাতা গৃহ পরিজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব বিষয়ে মমতাশৃত্য হইয়া, শ্রীগুরুদেবের দেবায় দেহ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শশী \* ও যোগেনের † শ্রীগুরুসেবা অতুলনীয়। উভয়ের দেহ অনাহারে অনিদ্রায় ও চর্ভাবনায় শীর্ণ ও বিবর্ণ হইরাছিল। উভয়েরই মর্মান্তিক আক্ষেপোক্তি.— "বোধ হয়, দেবায় কোনক্ষপ ক্রটি হইল, তাই প্রাড় আর দেবা গ্রহণ করিলেন না।" ভক্তগণের সকলেরই প্রাণ সমবেদনায় কাতর। প্রীগুরুর অদর্শন সকলকেই শোকে ও সম্ভাগে দগ্ধ ও অন্তির করিতে লাগিল। শ্রীরামক্লফ তাঁচাদিগের একাধারে পিতা মাতা সুহাদ গুরু ও ইষ্ট। ভক্তগণের মনে হইল, তাঁহাদের खीरानत क्षर जाता अधिक, जितिष्ठार अक्रकारत मभाष्ट्रत, खीरानत গতি কি হইবে কিছুই স্থিরতা নাই। তিরোধানের কয়েক দিবস পূর্বে এ গুরুদেবের নিকট তাঁহাদিগের উপস্থিত এগার জ্বন ভক্ত সন্নাস গ্রহণে প্রতিশ্রুত হন। বাছচিছে সন্নাসী

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ।

<sup>+</sup> स्रामी (यात्रानमः ।

না হইলেও তাঁহারা অন্তরে সম্পূর্ণ বৈরাগ্যবান্। কিন্তু এ সময় তাঁহাদের জাবনতরী, কাণ্ডারী হীন নৌকার ভায় সংসার সাগরে ইভন্তভঃ ব্রামামান বোধ করিতে লাগিলেন।

শ্মশান হইতে ভক্তগণ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, গুরু-মতো শোকে অধীরা, শ্রীমুথে কেবল একমাত্র কাতরোক্তি-काला, काला, कालो विलिया व्यविज्ञल व्यक्तवाद्भि वर्षण कांद्र उद्दर्शन । শ্রীমাতাদেবাকে সান্তনা করিবার জন্ম সন্তানেরা সন্মথে भरताम्य नाषाद्यम् । भ्रान्यायक भारता मियात क्रम् ख्रम মাতা ও চক্রের জল সম্বরণ করিলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীমাতা-দেবী শ্রাথকের আভরণ মোচন প্রকে বৈধব্যচিত্র ধারণ করিতে ঘাইয়া প্রতাক্ষ করিলেন, তাঁহার বৈধব্যের আচরণ প্রভুর নিষেধ। আদেশ বুঝিয়া শ্রীমা হস্তাভরণ থুলিতে পারিলেন ना, এবং বৈধবা বেশ ও ধারণ করিলেন না। সেবক ভক্তগণ ও শ্যার উপর এতক্রেবের চিত্রপট স্থাপন পূর্বক সেইদিন হইতেই বিধি মত ভোগরাগাদি প্রদান করিয়া তাঁহার নিতা পূজা আরম্ভ করিলেন। এই তিন দিন অতিবাহিত হইলে রামচক্র প্রমুখ গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবের অস্থি সমাহিত করিবার জ্বন্থ পরামর্শ স্থির করেন। এবং সপ্তম দিবসে রবিবার জনাষ্ট্রমা তিথিতে রামচক্রের কাকুডগাছির উত্থানে উৎসব সহকারে অস্থি সমাহিত হয়। সন্ন্যাসী ভক্তগণ, শ্রীগুরু-দেবের স্থৃতিটিছ সরূপ স্বতন্ত্র অস্থি যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বেল্ড মঠে এখনও তাহার পূজা হইয়া খাকে।

ভাদ্র মাসের এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। কাশীপুর বাগান

#### জীরামকৃষ্ণ দেব।

ভাড়ার সময় উত্তীর্ণ প্রায়, আর এক সপ্তাহ পরে বাগান বাটী ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভক্ত স্থরেশচক্র নিজ নামে ৮০ টাকা মাসিক ভাড়ায় বাগান লইয়াছিলেন। বাগান ভাডা ছাডা তাঁহাকে সেবার খরচ ও অধিকাংশ বহন করিতে হইত। শ্রীগুরুদেবের তিরোধানে এখন তাঁহার কর্ত্তবা স্থির করিবার জ্বন্থ বিশেষ চিস্তিত হইতে হইল। ভক্ত বলরাম শ্রীমাতাদেবীকে সহত্নে সবিশেষ ভক্তি পূর্বক কলিকাতার নিজ বাস ভবনে লইয়া গেলেন। চারি পাঁচ জ্বন সেবকভক্ত শ্রীগুরুদেবের অদর্শন যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ শান্তি হইতে পারে ভাবিয়া শ্রীবুন্দাবনে যাত্রা করিবার জ্বন্ত প্রস্তুত হইলেন। অপর করেক জনের স্ব স্থ গৃহ গমনের সকল্প স্থির হইল। স্থাতরাং স্থারেশচন্দ্রের বাগান বাটী পরিত্যাগ করিবার আর কোন ভাবনা রহিল না। কিন্তু এক অচিন্তিত বিম্ন উপস্থিত হইল। কিছুদিন পূর্বে স্থারেশচন্দ্র তাঁহার ইষ্ট শ্রীশ্রীকালীমাতার একধানি তৈল চিত্র নিজ গৃহে স্থাপন করিবার জন্ম মনোমত করিয়া চিত্রিত করাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমূর্ত্তি উগ্রভাবে চিত্রিত দেখিয়া বাটীর কর্ত্তপক্ষ তাহা গৃহে রাখিতে নিষেধ করেন। স্থরেশচক্র সেই চিত্রপট কাশীপুরের বাগানে এগুরুদেবের কক্ষে রাথিয়া ছিলেন। তাঁহার জীবন স্বরূপ সেই চিত্রপট এখন কোথায় লইয়। যাইবেন ? গুহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার উপায় নাই। স্কুতরাং ভিনি চিত্রপট রক্ষার জন্ম উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সহজেই তাঁহার মনে হইল, কেবল বাটী ভাড়া করিলে চলিবে না। তথার চিত্রপটের রক্ষক স্বরূপ লোকের আবশুক।



তুই তিন জন ভক্তের থাকিবার স্থান নাই। তাঁহারা এই কার্য্যের ভার লইলে তিনি নিশ্চিত হুইতে পারেন। বিশেষতঃ সেই স্থানে শ্রীগুরুদেবের আসন স্থাপন করিলে, তাঁহার পূজাকার্য্য যাহা ইতঃপূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে তাহাও বন্ধ হইবে ना। वताहनशदत शक्षांत मान्य ख्योगात मून्मी वावुरमत পুরাতন ভশ্ববাটি ১০১ টাকা ভাড়া প্রির কবিয়া শ্রীস্থরেশচন্দ্র প্রীপ্রক্লেবের শ্যাদি সমস্ত দ্রবা ও প্রীপ্রীকালীমাতার চিত্রপট জনৈক ভক্তের হারা ভাডা বাটীতে স্থানাস্তরিত করিলেন। এই-ক্সপে নিঃশব্দে, নিভৃতে লোকদৃষ্টির অন্তরালে শ্রীরামরুষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হটল। এরামক্লফের জীবন আতাশক্তির দীলাভূমি। বাল্যকালে মঙ্গলচ্ত্রিকা বিশালাক্ষী দেবীর দর্শনপথে তাঁহার মানসচকে যে মহাশক্তি প্রথম আবিভৃতি হইয়াছিলেন, তিনিই রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত শ্রীশীভবতারিণী মৃত্তি অবলম্বন করিয়া জাঁহাকে সর্প্রবিধ সাধনে সিদ্ধ করেন. এখন চিত্রপটে বিরাজিতা সেই সর্বাশক্তি শ্বরূপিনীকে উপলক্ষ করিয়া প্রীরামক্ষের সন্ন্যাসী ভক্তগণের একত্র মিলন। মঠস্থাপন সংবাদ পাইবামাত্র ছই তিন জ্ঞন ভক্ত অবিলম্বে শ্রীকুলাবন হইতে বরাহনগরে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদিগের দারা ঠাকুরের দেবা ও পূজাদি কার্যা নিয়মিত ভাবে চলিতে লাগিল। বাঁহারা গৃঙে গিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথমে বাটী হইতে যাতায়াত আরম্ভ করেন। পরে পৌষ মাদের মধ্য-ভাগে এটির জন্মদিন উপলক্ষে অবকাশ পাইয়া, ভক্ত বাবুরামের \* জন্মভূমি আঁটপুর গ্রামে সকল ভক্ত একত্র মিলিত হন এবং তিন

<sup>\*</sup> সামী প্রেমানন্দ

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

চারি দিবদ দিবারাত প্রীপ্তরুদেবের জীবনালোচনা ও নানাবিধ ধর্ম প্রদানে ক্ষেপণ করিয়া সঙ্কল্ল স্থিত্ত হইল যে, কেহ আর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না। ১২৯৩ সালের মাঘ মাসের প্রগমে সন্নাাসা ভক্তগণ বরাহনগর মঠে একত্র সন্মিলিত হইয়া অচিরাং সন্নাাসের পূর্বকৃত্য মস্তকমুপ্তন ও প্রাদাদি কার্য্য বিধিপূর্বক সম্পন্ন করিয়া, সন্নাাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। স্থবেশচন্দ্র ও সানন্দিতিতে সন্নাাসী ভক্তগণের সেবার ব্যবস্থা করিতে সাধামত ক্রটি করিলেন না।

প্রীরামকৃষ্ণ নরেক্রকে বলিয়াছিলেন-"ভূই এদের দেখাব।" সামিজী মঠের ভাইদের লইয়া কঠোর সাধনায় প্রব্র। সকলেরই তীব্ৰ বৈৱাগ্য, দেহস্থপ ও কামিনাকাঞ্চন কাক্বিষ্ঠাবং পরিভাগে कतिशाहित। कथन अनमन, कथन वा अक्षीयन, एकरवा ६की মাত্র ফলাহার করিয়া দিবারাত্র ধ্যান জ্বপে মগ্ন থাকেন। মঠে সকলেই নিজ নিজ সংস্থাবামুযায়া সাধন ভজনে সময় অভিবাহিত করেন। কথন মঠের নিজ্জন স্থানে, কথন নিকটস্থ শাশানভূমে কথন গঞ্চাতীরে সাধন করিতে থাকেন। কেবল স্বামী রামক্লফা-নন্দের সাধন ভজন একমাত্র শ্রীগুরুদেবের পূজা ও নেবা! যুবক সন্ন্যাদীগণ প্রত্যেকেই এক লক্ষ্য। ঠাহাদের একমাত্র চিন্তা কি করিয়া ঈশ্বরণাভ হইবে। শ্রীগুরুর কথা ছাড়া অন্ত কথা নাই, তাঁহার চিন্তা ভিন্ন অন্ত চিন্তা নাই। সময়ে সময়ে কেহ বা উপনিবৎ ও বেদান্তের আলোচনায় প্রযন্ত্রণব, কেহু বা যোগ-বাশিষ্ঠাদি পাঠে, কেহবা সঙ্গাত শিক্ষায় নিবিষ্ট। মঠে এসময় কিব্নপ সংস্কৃত ভাষার আলোচনা হইত, সামিজীর নিমুলিখিত পত্র পাঠ করিলে বুঝিতে নারা যায়।

# ওঁ নমো ভগবতে রামক্নঞায়।

বরাহনগর মঠ,

১৯শে নবেশ্বর ১৮৮৮,

পূজাপাদ মহাশয়,

আপনার প্রেরিত পুস্তক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আপনার অত্যাদার হাদয়ের পরিচায়ক অভুত স্নেহরসপূর্ণ লিপি পাঠ করিয়া আনন্দে পূর্ব হইয়াছি। মহাশয়, আমার লায় একজন ভিক্ষাঞ্চারী উদাসীনের উপব এত অধিক স্লেহ প্রকাশ করেন, ইহা আমার প্রাক্তনের স্কৃতি বশতঃ সন্দেহ নাই। বেদান্ত প্রেরণ ছারা, মহাশয় কেবল আমাকে নয়, পরস্তু ভগবান রামক্ষের সমুদ্য সন্ন্যাসী মণ্ডলিকে চিরক্লতজ্ঞভা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা অবনত মন্তকে আপনাকে প্রণিপাত জানাইতেছে। পাণিনির ব্যাকরণ কেবল আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করি নাই, প্রত্যুত এ মঠে সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুল চর্চচা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বেদ শাস্ত্রের একেবারে অপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একান্ত অভিলায়। তাঁহাদের মত, যাহা করিতে হটবে ভাছা সম্পূর্ণ করিব। অতএব পাণিনিকত সর্বোৎকৃষ্ট वाकित्र आग्रज ना इटेल देविक ভाষায় मम्पूर्ग कान इश्वा অসম্ভব, এই বিবেচনায় উক্ত বাকিরণের আবশুক। লঘু অপেক্ষা व्यामात्मत त्यांमाधीक मुक्षत्वाध व्यत्नकाश्त्य छे ९ कृष्टे। यांश इंडेक মহাশয় অতি পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ঐ বিষয়ে আমাদের সত্রপদেষ্টা। व्याशनि विद्वहना कत्रिया यमि अ विषय व्यष्टीधायी मर्द्वा कहे

#### শ্রীরামক্লফ দেব।

হয় তাহাই ( যদি আপনার স্থবিধা এবং ইচ্ছা হয় । দান করিয়া আমাদিগকে চিরক্তজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিবেন। এ মঠে অতি তীক্ষবুদ্ধি মেধাবী এবং অধ্যবসাধনীল ব্যক্তির অভাব নাই। গুরুর কুপায় তাঁহারা অল্পদিনেই অষ্টাধ্যায়ী অভ্যাস করিয়া বেদ শাস্ত্র পুনক্ষজীবিত করিবেন ভরসা করি। কিমধিকমিতি।

नाम

विदवकानना ।

কিন্তু এইক্সপে ভগবান লাভের জ্বন্ত নানাবিধ সাধনে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়াও কোন রূপ আলোক দেখিতে না পাওয়াতে সংশ্যে ও নিরাশায় কেহ কেহ অবসাদগ্রস্ত হইয়া দেশ ভ্রমণ ও ভীর্থ পর্যাটনে বহির্গত হইতেন। তীর্থ পর্যাটনকালে তাঁহারা কিব্লুপ ত্যাগ ক্লেশসহিষ্ণুতা দেহাভিমান শৃক্ততা ও বিশ্বাস ভক্তির পরিচয় দিতেন, তাহা লিখিত হইলে তাঁহাদের সাধক জীবনের অত্যুজ্জল পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ থাকিবে। ভক্তগণের ঈদৃশ ভগবৎ দর্শনের জন্ত ব্যাকুলতায় এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্ত কঠোর তপ-স্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। এ সময় মঠে সাধন ভজন সম্বন্ধে স্বামিজী বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরাহনগরের মঠে কত জপ ধ্যান কভুম। তিনটার সময় সব সঞ্জাগ হতুম। শৌচান্তে কেহ স্থান কোরে কেহ না কোরে, ঠাকুর বরে গিয়ে বোসে জপ গানে ডুবে যেতুম। তথন আমাদের ভিতর কি বৈরাগোর ভাব ! ছনিয়াটা चाह्य कि नारे जात है मरे हिन ना। भनी ( स्रामी तामक्रकानन ) চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিয়েই থাক্তো, ও বাড়ীর গিরীর

মত ছিল। ভিক্ষা শিক্ষা কোরে ঠাকুরের ভোগরাগের ও আমাদের থাওয়ানো দাওয়ানোর যোগাড় ঐ সব কর্ত্তো। এমন দিন
ও গেছে যথন সকাল থেকে বেলা চারটা পর্যান্ত স্ত্রপ ধ্যান
চলেছে। শশী থাবার নিয়ে সনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে কোন
রূপে টেনে হিঁচ্ডে আমাদের স্তরপ ধ্যান থেকে তুলে দিত।
আহা! শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি! ""আমরা সাধু সন্ন্যাসী
লোক, ভিক্ষা শিক্ষা কোরে যা আস্তো তাতেই মঠের থরচ
পত্র চলে যেতো। স্তরেশবাবুই এই মঠের একরক্ম প্রতিষ্ঠাতা।
িনিই বরাহনগরের মঠের সব থরচ পত্র বহন কর্ত্তেন। ঐ
স্থরেশ নিত্তিরই আমাদের জন্ম তথন বেশী ভারতো। তার ভক্তি
বিশ্বাসের তুলনা হয় না!

"থরচ পত্রের অনাটনের জন্য কথন কথন মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি কর্তুম। শশীকে কিছ কিছুতেই ঐ বিষয়ে রাজি করাতে পাতুম না। শশী আমাদের মঠের কেন্দ্র স্বরূপ বলে জান্বি। এক একদিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে কিছু নেই। ভিকা করে চাল আনা হলো তো মুন নাই। এক একদিন শুধু মুন ভাত চলেছে, তবু কারো ক্রক্ষেপ নাই। জপ ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তথন সব ভাস্ছি। তেলাকুচপাতা সেন্ধ, মুন ভাত, এই মাসাবিধি চলেছে। আহা! সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেতো—মাহুযের কথা কি! অন্যার ঐরপ বোক্ আছে, তার সব হয়ে যায়। তবে কাক্ষ কাক্ষ বা একটু দেরীতে হয় এই যা তকাং। কিছু হবেই হবে।

## **শ্রীরামকৃষ্ণ** দেব।

আমাদের ঐকপ রোক্ ছিল, তাই একটু আধ্টু যা হয়েছে।
নতুবা কি সব হঃথের দিনই না আমাদের গেছে। এক সৃময়
না থেতে পেযে রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর দাওয়ায় অজ্ঞান
হয়ে পড়ে ছিলুম, মাথার উপব দিয়ে এক পদ্লা বৃষ্টি হয়ে গেলে
তবে হুঁস হয়েছিল। অভ্য এক সময় সারাদিন না থেয়ে, কলকাতায়
এ কাজ সেকাজ কোরে বেড়িয়ে রাত্রি ১০টা ১:টার সময় মঠে
গিয়ে তবে থেতে পেয়েছি—এমন একদিন নয়।"

সামিজী ভীর্থ ভ্রমণের সময় কিরুপ তাঁহার বিশ্বাসের পরীক্ষায় পড়িয়াছিলেন তাহা একদিন বহিলেন,

"ঠিক ঠিক্ সন্নাদ কি সহজে হয় রে ? এমন কঠিন আশ্রম আর নাই। একটু বেচালে পা পড়লো তো একেবারে পালাড় থেকে খড়ে পড়লো—হাত পা ভেলে চুরমার হয়ে গ্যালো। একদিন আমি আগ্রা থেকে রুলাবন হেঁটে যাকি। একটা কাণা কড়ি ও সমল নাই! রুলাবনের প্রায় ক্রোণাধিক দ্রে আছি, রাস্তার ধারে একজন লোক বদে ভামাক থাছে, দেখে বড়ই ভামাক থেতে ইচ্ছা হলো। লোক্টাকে বল্লুম, ওরে! ছিলিমটে দিবি ? সে বেন জড়সড় হয়ে বল্লে—"মহারাজ! হাম ভালী হায়।" সংস্কার কি না ?—ভানেই পেছিয়ে এসে, ভামাক না থেয়ে পুনরায় পণ চল্তে লাগ্লুম। থানিকটা গিয়েই মনে বিচার এলো,—ভাই ত সন্নাদ নিয়েছি, জাত কুল মান সব ছেড়েছি, তবুও লোকটা ম্যাথর বল্তে পেছিয়ে এলুম! তার ছোঁয়া ভামাক থেতে পারলুম না! এই ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠলো। তথন প্রায় এক পো পথ এসেছি। আবার ফিরে গিয়ে সেই ম্যাথরের কাছে

এলুম—দেখি তথন ও লোক্টা সেখানে বোসে আছে। গিয়ে তাড়াতাড়ি বল্লুম—ওরে বাপ্ এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়। তার আপত্তি গ্রাহ্ম করলুম না। বল্লুম, ঐ ছিলিমে তামাক দিতেই হবে। লোকটা কি করে—অবশেষে তামাক সেজে দিলে। তথন আনন্দে ধুমপান কোরে বুলাবনে এলুম। সন্নাস নিয়ে জ্বাতি বর্ণের পারে চলে গিছি কি না পরীক্ষা কোরে দেগতে হয়। ঠিক্ ঠিক্ সন্নাসপ্রত রক্ষা করা এত কঠিন। কথায় ও কাজে একচুল্ এদিক ওদিক হবার যোনাই। \*

১২৯৭ সালের ১লা বৈশাথ, সন্ত্যাসী ভক্তগণের পরম বন্ধু ও সাহায্যকারী ভক্ত বলরাম নখন দেহ পরিত্যাগ পূর্বক ইষ্টপদ লাভ করেন। এবং জৈষ্ঠ মাসে মঠের জীবন স্বন্ধপ স্থরেশচন্দ্র তাঁহার শ্রীগুরুর সানিধ্য প্রাপ্ত হন। স্থরেশচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহে ও ব্যয়ে শ্রীরামক্ষন্তের প্রথম জন্মাৎসব দক্ষিণেশরে অনুষ্ঠিত ইইয়াছিল। একদিন স্থরেশচন্দ্র গুরুরেশচন্দ্র গুরুরেশচন শুরুরেশচন শুরুরেশচন শ্রীরামক্ষনের জন্মতিথি কাল্পনের করিতে হয়। স্থরেশচন্দ্র শ্রীবামক্ষনের জন্মতিথি কাল্পনের গুরুরিরীয়া জানিতে পারিয়া ১২৮৭ সালে প্রথম উৎসব কার্য্য সম্পোদন করেন। সেই দিন সঙ্কীর্ত্তনে মন্ত হইয়া শ্রীরামক্ষন্তের ভাবসমাধি হইবামাত্র, ভক্তগণ তাঁহাকে পীতবর্ণে রঞ্জিত নৃতন বন্ধ এবং পুশ্সমালা ও চন্দনে দেহ স্থশোভিত করিয়া দিলেন, এবং নানাবিধ মিষ্টানাদি তাঁহাকে নিবেদন করিয়া, আপনারা মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জ্বর্থি তাঁহার

<sup>\*</sup> স্বামী শিশ্ব সংবাদ—উত্তর কাও :

# গ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

জন্মতিথিতে ভক্তগণ প্রতিবংসর উৎসব করিতেন এবং তাঁহার পীড়ার সময় ও উহা বন্ধ হয় নাই। মঠ স্থাপনের পর হইতেই জন্মতিথি দিবসে বিশেষ পূজাদির প্রবর্ত্তন হইল। দশাবতার, দশ মহাবিত্তা এবং দর্বদেব দেবীর পূজা সমাপন ও শ্রীরামক্ষের বিশেষ পূজা ও হোমাদি হইয়া, জন্মতিথির বিধিমত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থরেশচন্দ্র এতদিন প্রায় একাকী উৎসবের সমস্ত বার বহন করিতেন এবং মঠ স্থাপনের পর হইতে প্রায় একশত টাকা করিয়া প্রতি মাসে সাহাষ্য করিতেছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে এ সময় মঠের কিক্রপ সকটাবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, স্থামিজীর নিয়োদ্ধত পত্রে তাহা ব্রিতে পারা যায়।

ঈশবো জয়তি।

৫৭ রামকান্ত বস্থর ষ্ট্রীট, বাগবান্ধার কলিকাতা। ২৬শে মে ১৮৯•.

#### পুজাপাদেযু-

বছ বিপদ ঘটনার আবর্ত্ত এবং মনের আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহার যুক্তি যুক্ততা এবং সম্ভবাসম্ভবতা বিবেচনা করিয়া উত্তর দিয়া ক্লতার্থ করিবেন।

>। প্রথমেই আপনাকে বলিয়াছি যে, আমি রামরুফের গোলাম,—"তাহাকে সেই তুলদী তিল দেহ সমপিণু" করিয়াছি। তাঁহার নিদেশ লভান করিতে পারি না। সেই মহাপুরুষ যদি ৪০ বংসর যাবং এই কঠোর ত্যাগ বৈয়াগ্য পবিত্রতা এবং কঠোর তম সাধন করিয়া ও অলোকিক জ্ঞান ভক্তি প্রেম ও

বিভূতিবান্ হইয়া ও অক্তার্থ হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন তবে আমাদের আর কি ভরসা ? অতএব তাঁহার বাক্য আপ্ত বাকোর ভায়ে আমি বিখাদ করিতে বাধ্য।

- ২ ! আমার উপর তাঁহাব নিদেশ এই যে, তাঁহার দারা স্থাপিত এই ত্যাগী মণ্ডলীর দাসত্ত আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আহ্রক্ লইতে রাজি আছি।
- ০ তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার তাাগী সেবক যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভার প্রাপ্ত। অবশ্য কেই কেই এদিকে ওদিকে বেড়াইতে গেল, সে আলাহিদা কথা, কিম্ব সে বেড়ান মাত্র। তাঁহার মত এই ছিল যে, এক পূর্ণ সিদ্ধ, তাহার ইতন্তকঃ বিচরণ সাজে। যতক্ষণ না হয়, এক জ্বায়গায় বসিয়া সাধনে নিমগ্ন হওয়া উচিত। আপনা আপনি যথন সকল দেহাদি ভাব চলিয়া যাইবে, তথন যাহার যে প্রকার অবস্থা হইবার হইবে, নতুবা প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ক্রমাগত বিচরণ অনিইছনক।
- ৪। স্থত এব উক্ত নিদেশ ক্রমে তাঁহার সর্রাসী মণ্ডলী, বরাহনগরে একটী জীর্ণ বাটীতে একত্রিত আছেন এবং স্থরেশ-চন্দ্র মিত্র এবং বলরাম বম্ন নামক তাঁহার ছইটী গৃহস্থ শিশ্ব ভাঁহাদের আহারাদি নির্মাহ এবং বাড়ী ভাড়াদি দিতেন।
- ৫। নানা কারণে ভগবান রামক্ষেত্র শরীর অগ্নি সমর্পণ
   করা হইয়াছিল। একার্মা যে অভি গর্হিত, তাহার আর সন্দের নাই। একাণে তাঁহার ভাষাবশেষ অস্তি সঞ্চিত আছে,

#### শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

উহা গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিশে উক্ত মহাপাপ হইতে কণঞ্চিং বোধ হয় মুক্ত হইব। উক্ত অবশেষ এবং তাঁহার গদি এবং প্রতিকৃতি যণানিয়মে আমাদের মঠে প্রতাহ পূজা হইয়া থাকে। এবং এক ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব শুরুত্রাতা উক্ত কার্য্যে দিবারাত্র লাগিয়া আছেন, ইহা আপনার অজ্ঞাত নহে। উক্ত পূজার বায় ও উক্ত তুই মহাত্মা বহন করিতেন।

৬। বাঁহার জন্মে আমাদের বাঙ্গালীকুল প্রিত্র ও বস ভূমি পরিত্র হইরাছে; যিনি এই পাশ্চাত্য বাক্ছটার মোহিত্র ভারতবাসীর পুনক্ষারের জন্ম অবতীর্ণ হইরাছিলেন, যিনি সেই জন্ম অধিকাংশ ত্যালী মণ্ডলী বিশ্ববিভালয়ের ছাত্রগণ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই বঙ্গদেশে তাঁহার সাধনভূমির সন্নিকটে ভাঁহার কোন শারণ চিহু হইলানা, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি আছে ?

৭। পূর্ব্বোক্ত তুই মহাত্মার ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটা জ্বমি ক্রের করিয়া তাঁহার অন্থি সমাহিত করা হয়. এবং তাঁহার শিশুবৃন্দ ও তথায় বাস করেন এবং শুরেশবাব তজ্জ্ঞ ১০০০, টাকা দিয়াছিলেন, এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু স্থাবের গূঢ় অভিপ্রায়ে তিনি কলা রাত্রে ইগুলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বলরামবাবুর মৃত্যু সংবাদ আপনি পূকা হইতেই জ্বানেন।

৮। এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথার যায় কিছুই স্থিরতা নাই। বঙ্গদেশের লোকের কথা অনেক—কাজে এগোয় না, আপনি জানেন। তাঁহারা সন্নাসী, তাঁহারা যথা ইচ্চা যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহাদিগের এই দাস মর্শ্যান্তিক বেদনা পাইতেছে এবং ভগবান্ রামক্ষের অস্তি সমাহিত করিবার জ্বন্তা একট্ স্থান হইল না, ইহা মনে করিয়া আমার হাদ্য বিদীর্ণ হইতেছে।

৯। এক হাজার টাকায় কলিকাতার সরিকটে ভামি এবং মন্দির হওয়া অসন্তব, অনুন ৫।৭ হাজার টাকার কমে ভামি হয় না।

১০। আপনি একণে রামক্ষ্ণ শিশ্যদিগের একমাত্র বন্ধু এবং আশ্রয় আছেন। পশ্চিম দেশে আপনার নাম এবং সম্বন এবং আলাপ ও যথেষ্ট। আমি প্রার্থনা করিতেছি যে আপনার যদি অভিকৃতি হয়, উক্ত প্রাদেশের আপনার আলাপি ধার্মিক धनवान मिर्शद निक्छे हैं। मा क्रिया এই कार्या निर्द्धाङ्कता আপনার উচিত কি না বিবেচনা করিবেন। ধদি ভগবান রামক্ষের সমাধি এবং তাঁহার শিয়াদিগের বল্পান্শ গলাতটে আশ্রয়ন্তান হওয়া উচিত বিবেচনা করেন, আমি আপনার অনুমতি পাইলেই ভবৎ সকাশে উপ্স্তিত হইব এবং এই কার্যোর জন্ম আমার প্রভুর জন্ম এবং প্রভুর সম্ভানদির্গেই জন্ম, দারে দারে ভিক্ষা করিতে কিছু মাত্র কৃষ্টিত নহি। বিশেষ বিবেচনা এবং বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই কথা অনুনাবন করিবেন। আমার বিবেচনায় যদি এই অতি অকপট, বিদ্বান, সংক্লোদ্ভব যুবা সর্গাদীগণ স্থানাভাবে এবং সাহায্যাভাবে রামক্লাঞ্চর আদর্শ-ভাব লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে আমাদের দেশে 'बारशक्टेर्फवम्।'

# श्रीतामकृष्य (प्रत

১১। যদি বলেন, "আপনি সন্নাসী আপনার এ সকল বাসনা কেন ?"—আমি বলি,—আমি রামক্ষের দাস, উভার নাম, তাঁহার জন্ম ও সাগন ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কবিতে ও তাঁহার শিষ্যগণেব সাধনের অন্তমাত্র সহায়কা কবিতে যদি আমাকে চুবি ও দোকাইতি কবিতে হয, আমি তাহাকে ও রাজি। আপনাকে পরম আত্মীয় বলিয়া জ্ঞানি, আপনাকে সকল বলিলাম। এই জন্মই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আপনাকে বলিয়া আসিয়াছি আপনার বিচাবে ষাহা হয় করিবেন।'

১২। যদি বলেন, ৬কানী আদিসানে আসিয়া কবিলে স্থাবিধা হয়। আপনাকে বলিয়াছি গে তাঁহার জন্মভূমে ও তাঁহার সাধনভূমে সমাধি হইবে না— কি পরিভাপ। বস ভূমির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। তাাগ কাহাকে বলে, এদেশের লোকে স্থপ্নে ও ভাবেনা—কেবল বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরতা এদেশের অস্থি মজ্জা ভক্ষণ কবিভেছে। ভগবান এদেশে বৈরাগা ও অসাংসারিকতা প্রেরণ করুণ। এদেশের লোকের কিছুই নাই। পশ্চিম দেশেব লোকের বিশেষ ধনীদিগের এসকল কার্যো অনেক উৎসাহ—আমাব বিশ্বাস। যাহা বিবেচনা হয় উত্তর দিবেন ইতি। পৃঃ— উল্লিখিত ঠিকানায় গত্র দিবেন।

लोग

বিবেক।লন্দ।

পত্রেব উত্তরে সামিজী কোন বিশেষ উৎসাই জনক সংবাদ পাইলেন না। ভগবৎ রূপায় শ্রীরামরুক্ত প্রাণ কোন গৃহস্ত ভক্ত এ সময় মঠের ধরচ চালাইবার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারই

সাময়িক সাহায়ে ঠাকুরের পূজাও সেবা এক প্রকার চলিতে লাগিল। বায়ভার লাঘৰ করিবার জ্বন্ত অনেক ভক্ত তীর্থ ভ্রমণে গমন করিলেন। স্বামিজী ও কয়েকমাস পরে আলমোডা অভিমুপে যাত্রা করেন। আল্মোড়ায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া তিনি হিমালয়ের নির্জ্জন প্রদেশে একাকী সাধন ভজনে নির্ভ এবং পরে রাজপুতানার,—অল্বার, জয়পুর, খেত ড়ী অভিমীড়, আবুপাহাড় প্রভৃতিস্থানে গুপ্তভাবে বাস করিয়া. পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, বেদসংহিতা, বিবিধ দর্শন ও স্ত্তগ্রন্থ এবং বৌদ্ধশান্ত গভার ভাবে অধায়ন ও অমুশীলন করিতে থাকেন। অল্বারও কাঠিয়াবাড়ের পুরবন্দরের রাজপুস্তকালয়ে তিনি অনেক সময় যাপন করেন। এক্সপে প্রায় তুই বৎসর একাকী দেশ ভ্রমণ ও শাস্ত্রালোচনায় নিবদ্ধ থাকিয়া, আপনার গতিবিধি ও কার্যা-কলাপের কোনরূপ সংবাদ কাহাকেও দিতেন না। এমন কি মঠেও তাঁহার কোনরূপ সংবাদ আসিত না। অবশেষে তিনি মাল্রাম্ভে উপস্থিত হইলে, তথাকার কতকগুলি উৎসাহী যুবক তাঁহার শিশুত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে আমেরিকার চিকারো নগবে সর্বঞাতীয় ধর্মমণ্ডণীর অধিবেশনে, হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিক্রপে উপস্থিত থাকিবার জন্ম বিশেষ অন্মুরোধ করিতে গাকেন। দাক্ষিণাত্ত্যের হিন্দুধর্ম্মের অধিনায়ক মহীশুর ও রামনাদের মহারাজা এবং অপর কভিপয় সহান্য ব্যক্তি সমুদ্রধাত্রার আফুসঙ্গিক সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে সমত হন। স্বামিজী প্রথমে অনিমন্ত্রিত ভাবে মহাসভায় উপস্থিত হইতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু অবিশস্তে ব্রিতে পারিলেন যে, সর্বজাতীয় ধর্মমণ্ডলীর অধিবেশনে

## **ब**ितामकृष्ठ (एत ।

শ্রীরামককের সার্কজনীন মহাধর্মসমন্ত্র প্রচারের অভাবনীয় স্থােগ। যে মহাকার্য্য সাধনের জন্ত নাগুকদেবে তাঁহাকে এতদিন প্রস্তুত করিছেলেন তাহার পরীক্ষার সময় উপস্থিত। স্বামিলী শ্রীগুরুদদেবের প্রত্যক্ষ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সকল সংশয় দূর হইল। তিনি শ্রীগুরুমাতার আশীর্কাদ পার্থনা করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন,—"তাঁহাদের চিরদাস হমুমান জয়রাম বলিয়া মহাসাগর পারে যাইতেছে।"

্১৮৯৩ সালের আগ্রন্থ মাসেব প্রথমে চিকাগো নগরে উপনীত হুইয়া স্বামিজী বঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মগুলীর কর্ত্তপক্ষণণ ্কর্ত্তক তিনি নিয়মিতভাবে আহত হয়েন নাই বলিয়া, মহাসভার অধিবেশন দিবসে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি হুরূপ তাঁহার প্রবেশ কাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এবং সর্ব্বজাতীয় ধর্ম সম্প্রদারের প্রাক্তিনিধিগণের নির্বাচন সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া এখন আর নৃতন প্রতিনিধি মনোনীত করিবার উপায় নাই। সংবাদ পাইয়া স্বামিজী ভগ্ন মনোর্থ ইইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন ুমে. জাঁছার বন্ধুগণের আমেরিকা যাতার জন্ম অর্থ সংগ্রহের নিঃস্বার্থ প্রাণপণ চেষ্টা সমস্তই বার্থ; জীবনের প্রদীপ্ত আশাভ নির্বাপিত। আবিশ্রকীয় ব্যয় নির্বাহের জন্ম যাহা কিছু অর্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহাত নিঃশেষ প্রায়। এখন কি এই স্থান্তর প্রবাদে অসহায় ও অনাশ্রয় অবস্থায় অনাহারে মৃত্যুর অপেকা স্থরিতে হইবে ? প্রীপ্তক্রেবের আদেশ, যাহা সমল করিয়া এই অসাধাসাধনে প্রবৃত্ত হইরাছেন, তাহা কি মিথা হইবে ? স্বামিক্সীর অটল বিশ্বাসেও সংশয়ের ছায়া পডিল।

চিকানো নগরে থাকিতে ইইলে বায় বাছলো শীঘ্রই অর্থাভাব ঘটিবে জাবিয়া তিনি বোষ্টন নগরে উপস্থিত হন। বোষ্টনে পৌছিয়াই তাঁহার ভবিশ্বৎ কার্যা কি ভাবে পরিচালিত করিবেন তাহা নির্দ্ধারণ পূর্বক তাঁহার শিয়াগণকে মাল্রান্ডে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা এইস্থানে উদ্ধৃত হইল। প্রিয় আ

শত শতবারে আদিবার পূর্ব্বে যে সব সোনার স্থপন দেখিতাম তাহা ভাঙ্গিরাছে। একংশ অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শতবার মনে হইয়াছিল, এদেশ হইতে চলিয়া বাই, কিস্তু আবার মনে হয় আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি, আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না, কিন্তু তাঁহার চক্ষুত সব দেখিতেছে! মরি আর বাঁচি আমার উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।

আমি এক্ষণে বোইনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা রমণীর শতিথিরূপে বাস করিতেছি। ইঁহার সহিত রেল গাড়ীতে হঠাৎ আলাপ্
হয়। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া,
রাথিয়াছেন। এখানে থাকায় আমার এই স্থবিধা হইতেছে
যে, আমার প্রতাহ এক পাউগু করিয়া যে থরচ হইতেছিল
তাহা বাঁচিরা যাইতেছে, আর তাঁর লাভ এই যে, তিনি তাঁহার
বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ কহিয়া ভারতাগত এক অন্তুত জীব দেখাইতেছেন! এসব যন্ত্রণা সহু করিতে হইবেই। আমাকে এখন
আনাহার, শীত, আমার অন্তুত পোষাকের দক্ষণ রাস্তার লোকের
বিজ্ঞাপ, এই গুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে। প্রিয়

#### শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

বৎদ! জানিবে, কোন বড কাজই গুরুতর পরিশ্রম ও কটু সীকার ব্যতীত হয় নাই! এখানে সমাজের মধ্যে চ্কিয়া তাহা-, দিগকে শিক্ষা দেওয়া মহা কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ এখন কেছ সহরে নাই, সকলেই গ্রীম্মাবাদ সমূহে গিয়াছে। শীতে আবার সব সহরে আসিবে, তথন তাহাদিগকে পাইব। স্থতরাং আমাকে এথানে কিছুদিন থাকিতে হইবে। এতটা চেষ্টার পর আমি সহজে ছাডিতেছি না। তোমরা কেবল যতটা পার আমায় সাহায্য কর। আর যদি তোমরা নাই পার, আমি শেষ পর্যান্ত চেষ্টা করিয়া দেখিব! আরু যদিই আমি এথানে রোগে, শীতে বা অনাহারে মরিয়া যাই, তোমরা এই ব্রত লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। পবিত্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস। রোম একদিনে নির্দ্মিত হয় নাই। যদি তোমবা টাকা পাঠাইয়া আমাকে ছয় মাস এখানে রাখিতে পার, আশা করি সব স্থবিধা হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আমিও যে কোন কাষ্ঠথত সন্মুখে পাইব তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিব। যদি আমি আমার ভরণপোষ্ণের কোন উপায় করিতে পারি আমি তৎক্ষণাৎ তার করিব।

প্রথমে সামেরিকায় 5েষ্টা করিব, তারপর ইংলপ্তে চেষ্টা করিব। তাহাতেও ক্রতকার্যা না হইলে ভারতে ফিরিব ও ভগ-বানের পুনরাদেশের প্রতীক্ষা করিব। এদি তোমরা আমাকে এখানে রাথিবার জন্ম টাকা পাঠাইতে না পার, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্ম কিছু টাকা পাঠাইও। ইতিমধ্যে যদি কিছু শুভ থবর হয়, আমি লিখিব বা তার করিব।

ट्यामारमञ्ज्य विदयकानमः।

ক্রমারেচ্ছায় শীঘ্রই শুভ্যোগ উপস্থিত হইল। এক অভাবনীয় ঘটনাসতে বোইনের পার্থস্থ এক গ্রামে, একদিন স্বামিলীর সহিত. शक्षार्क विश्वविकालास्त्रत व्यथााशक तारुष्ठि महानास्त्रत माका १ वस । আলাপ মাত্রেই অধ্যাপক মহাশয় স্বামিস্বাতে অভূত মনীয়া ও প্রভিভার বিকাশ দেখিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট হন অব্যাপক স্থামিজীকে জিজাসা করিলেন-- "আপনি কেন চিকাগো মহাধর্ম সভায় হিন্দু-ধর্মের প্রতিনিধিক্লপে গমন করিতেছেন না ?" সামিজা তাঁহার অসুবিধাগুলি বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, ঠাহার অর্থণ নাই আর উক্ত মহাসভা সংশ্লিষ্ট কোন পদস্থ ব্যক্তির নামে পরিচয় পত্রপ্ত নাই। অধাপক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—প্রীয়ত বনি আমার বন্ধ, আমি আপনাকে তাঁহার নামে এক পত্র দিব।" এই বলিয়া তিনি দেই স্থানেই পত্র লিখিলেন এবং পত্র মধ্যে এই কয়টী কথা निश्चिम मिलन.—"(मिश्नाम, এই অজ্ঞাতনাম। हिन्तु आमानित्त्रव সকল পঞ্জিত গুলিকে একতা করিলে যাহা হয়, ইনি তদপেক্ষাও প্রভুত মনীধাসম্পর।" অধ্যাপক রাইট স্বামিজীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আপনার নিকট হইতে ধর্মের প্রতিনিধি-ত্বের নিদর্শন চাওয়া যেরূপ, সুর্যোর নিকট তাহার আলোক দানের অধিকার আছে কিনা জিজাসা করাও সেইরপ।" রাইট মংখাদয় ধর্মার কর্ত্রপক্ষগণের নিকট হইতে স্বামিজীর জন্ম হিন্দুধর্শ্বের একমাত্র প্রতিনিধিতের সাদর নিমন্ত্রণ আনাইলেন। অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জ্বন্ত স্থামিজী পুনরায় চিকাগো সহরে আসিয়া প্রতিনিধিগণের আবাদ স্থানে সমাদরে গৃহীত হন ৷ ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে অধিবেশন আরম্ভ হইল। অগতের যাবভীয় ধর্ম্মের

#### শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

প্রতিনিধিগণের এক্কপ অপূর্ব্ব একত্র সন্মিলন ইতিহাসে এই প্রথম। রোমান কাথলিক, গ্রীকচার্চ্চ ও প্রটেষ্টান্ট প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মনীধীগণ, এবং বৌদ্ধ, টেও, কনফুচ, সিন্টো, ব্রাহ্ম, থিওসফিষ্ট, পারসিক, মহম্মদীয়, জৈন প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ মহামান্ত প্রতিনিধিবর্গ মঞ্চোপরি স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠিত। ভারত বর্ষ হইতে সমাগত নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে হিন্দুধর্মের একমাত্র প্রতিনিধি স্থামী বিবেকানক। সেই বিরাট ব্যাপার বর্ণনা করিয়া স্থামিজী তাঁহার শিষ্যগণকে নিম্নোদ্ধত পত্রথানি লিথিয়াছিলেন।

চিকাগে।, ২রা নবেম্বর ১৮৯৩।

#### প্রিয়—

বোষ্টনের নিকটবতী এক প্রামে রাইট্ মহোদয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রীক ভাষার অধ্যাপক। তিনি আমার সহিত অতিশয় সহাক্তুতি দেখাইলেন। ধর্মমহাসভায় যাইবার বিশেষ আবশুকতা ব্ঝাইয়া বলিলেন, যে উহাতে সমুদায় আমেরিকাবাসীর সহিত আমার পরিচয় হইবে। আমার সহিত কাহারও আলাপ ছিল না, ঐ অধ্যাপক আমার জন্ত সমুদায় বন্দোবস্ত করিবার ভার স্বয়ং লইজেন। এইরূপে আমি পুনরায় চিকাগোয়, আসিলাম। এখানে এক ভক্তলোকের গৃহে আমি স্থান পাইলাম। এই ধর্মমহাসভার প্রাচ্য ও পাশ্বাত্য সকল প্রতিনিধিই এই গৃহে স্থান পাইয়াছিলেন।

"মহাসভা" খুলিবার দিন প্রাতে আমরা সকলে 'শিল্প প্রাসাদ' নামক বাটীতে সমবেত হইলাম। সেথানে মহাসভার অধি- েবেশনের জক্ত একটা বুহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্বায়ী হল (hall) নির্দ্মিত হইয়াছিল। এইখানে সর্বজ্ঞাতীয় লোক সম-বেত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন, ব্রান্ধ-সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমনার ও বোম্বাইয়ের নগরকার: বার চাঁদ গাঁদ্ধি জৈন সমাজের প্রতিনিধিক্সপে এবং এনি বেসাণ্ট ও ও চক্রবত্তী থিওসফির প্রতিনিধিক্রপে আসিয়াছিলেন। মজুম-দারের সহিত আমার পূর্বপরিচয় ছিল, আর চক্রবত্তী আমার नाम कानिएक। वाना हरेएक भिन्नश्वानाम प्रशास थूव धूम धारमञ्ज সহিত যাওয়া হইল এবং আমাদের সকলকেই মঞ্চের উপর त्यागीयक ভाবে वमान **रहेग। कल्लना कति**या (नथ, नीटि একটা হল, তাহার পরে এক প্রকাণ্ড গ্যালারি, তাহাতে আমেরিকার বাছা বাছা ৬।৭ হাজার স্থশিক্ষিত নরনারী ঘেঁসা ঘেঁদি করিয়া উপবিষ্ট, আর মঞ্চের উপর পুথিবীর সর্বজ্ঞাতীয় মনস্বীগণের সমাবেশ ৷ আর আমি, যে জন্মাবচ্ছিল্লে কখন সাধারণ সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে ! দুখীত বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়ম মত ধুমধামের সহিত সভা আরম্ভ হুইল। তথন একজন একজন করিয়া প্রত্যেক প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবগ্র আমার বুকু ছড় হড় করিতে हिल ও खिट्ता ७ कथात्र हरेगाहिल। आमि এতদুর चात्र होरेगा গেলাম যে পূর্বাহে বক্তৃতা করিতে ভরদা করিলাম না। মজুম-बाद (तम विलाम। हक्क वर्जी आवर्ष श्रमात्र विलाम। ध्र করতালি ধানি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই বকুতা প্রস্তুত

3.33

# ব্রীরামকৃষ্ণ দেব।

করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ, আমি কিছুই প্রস্তুত করি নাই। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ব্যারোজ মহোদয় আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃ বুন্দের চিত্ত কিছু আরুষ্ট হইয়াছিল। আমি আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্তবাদ দিয়া ও আরও ছই এক কথা বলিয়া একটী ক্ষুদ্র বক্তভা করিলাম। যথন আমি "আমেলিকাবাদী ভাই ও ভগিনীগণ" বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তথন এই মিনিট ধরিয়া এমন করতালি ধ্বনি হইতে লাগিল বে কান যেন কালা করিয়া আয়। তারপর মামি বলিতে আরম্ভ করিলাম। যথন আমার বলা শেষ হইল, তথন আমি হাদয়ের আবৈগে একেবারে বেন অবশ হইয়া ধদিয়া পডিলাম। পর্বদিনে দ্ব থবরের কাগজে বলিতে লাগিল যে, আমার বক্ততাই সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছে। স্বতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর সভাই বলিয়াছেন, — মুকং করোতি বাচালং, হে ভগবন! তুমি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তুল ৷ তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক !

সেইদিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া
পড়িলাম। আর যে দিন 'হিন্দুধর্মা' সম্বন্ধে আমাব বক্তৃতা পাঠ
করিলাম, সেই দিন হলে এত লোক হইয়াছিল যে, আর কথনও
ক্রেপ হয় নাই। একটা সংবাদ পত্র হইতে আমি কিয়দংশ
উদ্ধৃত করিতেছি—"কেবল মহিলা—কেব্ল মহিলা—কেবল মহিলা
—সমস্ত জায়গা জুড়িয়া, কোণ পর্যান্ত ফাঁক নাই। বিবেকা-

নন্দের বক্তৃতা হইবার পূর্বে শস্ত্র বে সমুদায় প্রবন্ধ পঠিত হইতেছিল, তাহা ভাল না লাগিলেও কেবল বিবেকানন্দের বক্তৃতা গুনিবার জন্ত শতিশা সহিকৃতার সহিত্র বসিয়াছিল।" ইতাদি আমি যদি সংবাদ পত্রে আমার সম্বন্ধ যে সকল কথা বাহির হইয়াছে, কাহা কাটিয়া পাঠাইয়া দিই, তুমি আন্চ্যা হবে। কিছ তুমি আন আমি নাম যশকে অতিশয় মুণা করি। এইটুকু গুনিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যথনই আমি মধ্যে দাড়াই তথনই আমার জন্তু কর্ণ বধিরকারী হাত্তালি পড়িয়া থায়। প্রায় দকল কাগজেই আমাকে খুব প্রশংসা করিছেছে। খুব গোঁড়াদেব প্রান্ত শীকার করিতে হইয়াছে—
শত্রই স্থন্দের মুথ, হৈছাতিক শক্তিশালা সভুত বক্তাই মহাসভার প্রের আসন অধিকার করিয়েছেন, ইত্যাদি।" ইহার পূব্দে প্রাচ্য দেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিক। সমাজের উপর এক্সপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

व्यानी हातक, वित्वकानन ।

ধশ্মধাসভায় ঝামজা দর্কধর্মসময়বের যে মহান্ বার্তা প্রচার কবেন এবং যাহা তাঁহাকে সমগ্র আমেরিকাবাসীর পরিচিত করিরাছিল হাহা নিমে অনুবাদিত হইল। আমেরিকাবাসা ভাগনী ও ভাতৃগণ,

"আপনাদিগের সহাদয় ও প্রীতিপূর্ণ অভিবাদনের প্রত্যভিনন্দন করিবার জন্ম দণ্ডয়মান হইতে আমার অন্তর অনির্বাচনীয় আনন্দে পূর্ণ হইতেছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নামে আমি আপনাদিগকে ধন্মবাদ দিতেছি। যিনি সকল ধর্মের মাতৃষক্ষপা

#### ত্রীরামকৃষ্ণ দেব।

সেই সনাতন ধর্মের নামে আমি আপনাদিগকে ধরুবাদ দিতেছি। সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ হিন্দুর নামে আমি আপনাদিগকে ধন্তবাদ দিতেছি ৷ এই মঞ্চ সেই সকল মহোদয়-দিগকে ও ধন্তবাদ দিতেছি, যাহারা প্রাচ্য দেশাগত প্রতিনিধি বর্গকে লক্ষ্য করিয়। বলিয়াছেন, "পুদুরাগত ইংগার বিভিন্ন দেশে ধর্ম্মের উদার ভাব প্রচার করিয়াছেন বলিয়া মহিমানিত হইতে পারেন।" আমি সেই ধর্মাবলম্বী বলিয়া গৌরবাহিত মনে করি যে ধর্ম,—ধর্মের উদারতা ও সার্বজনীন সত্যতা জ্বগৎকে শিক্ষা দিয়াছে। আমরা যে কেবল ধর্মের সাকালোকিক সহাত্তভতিতে বিশ্বাস করি তাহা নয়: আমরা সকল ধর্মমতই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। আপনাদিগকে ইহা বলিতে গৌরব যুক্ত মনে করি যে আমার ধর্মের পবিত্র ভাষা সংস্কৃতে exclusion কথাটী অনুবাদিত হইতে পারেনা। আমি সেই জাতির অন্তর্গত বলিয়া সন্মানার্হ মনে করি, যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের ও সকল জাতির আশ্রয়হীন ও উৎপীডিত দিগকে আশ্রয় দিয়াছে। আপনাদিগকে ইহা বলিতে গৌরবান্বিত মনে করি যে, য়াহদী জ্বাতির এক বিশুদ্ধ অবশিষ্ট শাখা আমরা বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। এই শাখা দক্ষিণ ভারতে সেই বংসর আগমন করে, যে বংসর তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্মমন্দির রোমান অত্যাচারে বিধবন্ত হইয়া যায়। আমি সেই ধর্মাবলামী विनया मधाना मन्नत, याहा व्यवनिष्ठे महिमान्निक कत्रशृष्टे कांकित्क আশ্রয় দিয়াছে ও এখন ও দিতেছে।

আমি আপনাদিগকে একটা স্তোত্তের কয়েক ছত্র বলিতেছি,

যাহা আমি শৈশব হইতে পাঠ করিতেছি, এবং যাহা প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ হিন্দু পাঠ করিয়া থাকে,—"যেরপ নানা নদী নানা স্থানে উৎপন্ন হইয়া মহাসাগরে তাহাদের জ্বলরাশি মিশ্রিত করে, সেইরূপ হে ভগবান! মানুষ নানাবিধ সংস্কার লইয়া, সরল বা বক্র নানা ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়া ভোমার দিকেই আসিতেছে।"

বর্ত্তমান মহাধর্ম সভ্য, যাহার গ্রায় মহতী মহাসভার অধিবেশন অক্তাপি কোথাও আত্ত হয় নাই, জগতে সেই অপূর্ব্ব ধর্ম প্রমাণিত ও বিধোষিত করিতেছে যাহা শ্রীগীতায় প্রচারিত হইয়াছিল—"যে সকল ব্যক্তি, যে ফল লাভ করিবার জন্ত আমাকে আশ্রয় করে, তাহাদিগকে আমি সেই ফল প্রদান করিয়া অমুগৃহীত করি; মনুযাগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুসরণ করিয়া থাকে।"

সাম্প্রদায়িকতা সোঁড়ামি এবং ইহাদের তয়ন্তর বংশধর ধর্ম বিবেষ বছকাল ধরিয়া এই সৌন্দর্যামন্ত্রী ধরাতল অধিকার করিয়াছে। তাহাদের দারা জগৎ অত্যাচারে পূর্ণ, বারংবার নর শোণিতে প্রাবিত, সভাতার ধবংস সাধিত, ও জ্বাতি সকল নিরাশয় নিমজ্জিত। এই বীভৎস দানবকুল যদি না থাকিত, মনুষ্য সমাজ এতদিন মহা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত। কিন্তু ইহাদের কাল পূর্ণ হইয়াছে, এবং আমি সকান্তঃকরণে আশা করি বে, এই মহা সজ্মের গৌরবার্থ অভ্য প্রাতে যে দণ্টা নিনাদ ধ্বনিত হইল তাহা ধর্ম বিবেষ, তরবারি ও লেখনীর উৎপীড়েন, এবং একই লক্ষ্যে আগ্রসর মানুষ ও মানুষের মধ্যে বৈরীভাব সমূলে উচ্চেদ করিবে ১

#### শ্রীরামক্লম্ভ দেব

ষামিজী ইহার পর ১৯শে সেপ্টেম্বরে হিল্পথর্মের মূলতত্ব গুলি
ব্যাথ্যা করিয়া মহাসভায় একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন। মহাসভা,
ভঙ্গ হইলে, হুই বংসর কাল আমেরিকার বিভিন্ন নগরে তিনি
হিল্পথর্মের উদারতা, বেদান্তের সাক্ষলনীনতা, সাংখ্যের
বৈজ্ঞানিকতা এবং জ্ঞান ভক্তি ও বোগ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা
করিয়া ১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে গমন করেন।
ইংলণ্ডে আসিয়া পাশ্চাত্য জড় দর্শনের মীমাংসা থণ্ডন পূর্বকে,
অবৈভ্জানের ভিত্তি-- মায়াবাদ ও অপরোক্ষাতভূতি সম্বন্ধে তাঁহার
বক্তৃতা হয়। স্বামিজার যুরোপে ভারতবাদ প্রভাবের মুখা উদ্দেশ্য
— অবৈভ জ্ঞানরূপ অসি ছারা পাশ্চাত্য নান্তিকতারূপ মেন্দ্র
নিবহ ধ্বংস পূর্বক বিশক্তির এই মহাবাণীর ঘোষণা—

"সমুদর বেদ যে প্রাপ্তবা বস্তকে প্রতিপাদন করে, সমুদায় তপ্রভা যাহাকে বলিয়া দেয়, এবং যাহা ইজা করিয়া সাধুগণ ব্রহ্ম আচরণ কনেন, সেই বস্তু জোমাকে সংলেপে বলিতেছি—ইহা ওন্। এই অক্ষরই প্রাম এই অক্ষরই প্রাম এই অক্ষরকৈ জানিয়া যিনি যাহা ইছা করেন তাহার তাহাই হয়। যেমন এক বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তর ভেদ অনুসারে তাহাদের প্রত্যেকের রূপনিশিষ্ট হয়, তজ্ঞপ এক সর্বভূতান্তরাত্মা সর্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিরূপে হন ও স্থীয় জ্বাবিদ্যালয় সর্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিরূপে হন ও স্থীয় জ্বাবিদ্যালয় বর্গ ও বর্তমান থাকেন। এই আত্মা না প্রবচন হারা, না মেধাহারা, না বহুক্রান্ত হারা লভা হন, কিন্তু যাহাকে এই আত্মা বরণ কবেন, তাহার হারাই ইনি লভ্য হইয়া থাকেন; এই আত্মা জাহারই নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশিত করেন।"

শাস্ত্র মহাপুরুষ বাক। অগ্রাহ্ করিয়া, বৃদ্ধি ও বিচার বলে व्यनाञ्चरामी, जफरामी ३ नाष्ट्रिक, এवः এই नाष्ट्रिकजात क्ल-য়বোপ বক্ষে অনীতি ও অধর্মের তাণ্ডব নুতা ৷ যুরোপ আঞ্জ শান্তিহীন। পরস্পাবের ধ্বংস কামনায়, তথাক্থিত সভাজাতি সকল, যুদ্ধাভিলামে সশস্ত্রে সজ্জিক। অদৈতবেদান্ত প্রচার দারা এই ভীষণ জাতি ধ্বংশকর নাশ্তিকতা দূর করিয়া, মহাধর্ম্মসমন্ত্রী বীঞ্জ রোপণ্ট সামিজীব জীবনের মহাত্রত। স্বামিজী বলিয়াছিলেন,—"ওরা,— ্যুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানের বড় বড়াই করে। তাই যুক্তি তর্ক দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জ্ঞান গরিমা চুর্ণ করে দিতে না পারিলে কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করা যায় না।" তিন মাদ ইংলণ্ডে থাকিয়। তিনি পুনরায় আমেরিকায় প্রভাগমন করেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেলান্ত সভায় রাজগোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। মদীয় আচার্যাদের নামক শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি প্রী গুরুদেবের জীবনাথানে সংক্রেপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। এ সকলই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় সার্দ্ধ তিন বৎসর মুরোপ ও আমেরিকায় এীগুরুদেবের ভাব প্রচারে নিযুক্ত গাকিয়া অতিশয় শাবীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে স্বামিদ্রীর দেহ রোগগ্রস্ত ও ভঙ্গ হইল। ধর্মপ্রচারের ভার স্বামী অভেদানল ও সামী সারদানন্দের হত্তে অর্পণ পূর্ববিক ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হন।

যুরোপ ও আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন কর্তৃক শ্রীরামক্ষের

## গ্রীরামকুষ্ণ দেব।

ভাব প্রচার সজ্জেপে উক্ত হইল। মাতৃত্মি ভারতবর্ষে প্রীরামক্ষণকে তিনি কি ভাবে প্রচার করিয়াছেন তাঁহার, "হিন্দুধর্ম কি ?" প্রবন্ধে তাহা প্রকাশিত আছে। আমরা সেই প্রবন্ধের উত্তরাংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া প্রীচরিতামৃত সমাপ্ত করিলাম।

"এই সনাতন ধর্ম্মের সার্কলোকিক সার্ককালিক ও সার্কলৈশিক স্বরূপ, নিজ জীবনে নিহিত করিয়া লোক সমক্ষে সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে, লোক হিতের জন্ম শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হুইয়াছেন।

"আনাদি-বর্ত্তমান, সৃষ্টি স্থিতি ও লয় কর্ত্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্ত-সংস্কার ঋষি হৃদয়ে অবিভূতি হন, তাহা দেখাই-বার জন্ম ও এবজ্ঞাকার শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্মের পুনকদ্ধার, পূনঃ স্থাপন ও পূনঃ প্রচার হইবে, এই জন্ম, বেদমূর্ত্তি ভগবান্ এই কলেবরে বহিঃ শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।

"বেদ অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মের এবং ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ধর্মাশিক্ষকত্বের রক্ষার জক্ত ভগবান্ বারংবার শরীর ধারণ করেন, ইছা স্মৃত্যাদিতে প্রাসিদ্ধ আছে।

"প্রপতিত নদীর জ্বলরাশি সমধিক বেগবান্ হয়। পুনরুখিত তরঙ্গ সমধিক বিক্ষারিত হয়। প্রত্যেক পতনের পর আর্যাসমাজ্ঞও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্ত্রিত্বে বিগতাময় হইয়া, পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্যাবান হইতেছে, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

"প্রত্যেক পতনের পর পুনক্ষথিত সমাজ অন্তর্নিছিত সনাতন পূর্ণথিকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছেন; এবং স্কভৃতান্তর্যামী প্রভিত্ত প্রত্যেক অবতারে আব্মন্তরূপ সমধিক **অভিব্যক্ত** করিতেছেন।

"বারংবার এই ভারতভূমি মুর্চ্চাপনা হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তির দারা ইহাকে পুনক্ষ-জ্জীবিতা করিয়াছেন।

"কিন্তু ঈষন্মাত্রধামা গতপ্রায়া বর্ত্তমান গভার বিষাদ রঞ্জনীর স্থায়, কোনও অমানিশা এই পুণাভূমিকে সমাচ্চন্ন করে নাই। এ পতনের গভারতায় প্রাচীন পতনসমস্ত গোপাদের তুলা। এবং সেই জন্ত এই প্রবোধনের সম্ভ্লগতায়, অন্ত সমস্ত পুনর্বোধন স্থাগোলোকে তারকাবলীর স্থায় (ক্ষীণ জ্যোতিঃ হইবে)। এই পুনক্থানের মহাবীর্থ্যের সমক্ষে পুনং পুনল্জি প্রাচীন বীর্থ্য বালনীলা প্রায় হইয়া ঘাইবে।

"পতনাবস্থায় সনাতন ধর্মের সমগ্র ভাবস্থাই অধিকারি-হীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আকারে পরি-রক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

"এই নবোখানে, নববলে বলীয়ান্ মানব সন্থান, বিথপ্তিত ও বিক্লিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টিকত করিয়া, ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ ইইবে, এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিকার করিতে সমর্থ ইইবে; ইহার প্রথম নিদর্শন স্বরূপ, পরম কার্কণিক শ্রীভগবান্ স্বর্গ যুগাপেকা, সমধিক সম্পূর্ণ স্বর্গাব সম্বিত, স্ব্ববিদ্যা সহায়, যুগাবভার রূপ প্রকাশ করিলেন!

"অতএব এই মহাযুগের প্রত্যুষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনস্ক ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্রে ও ধর্মে

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন ছিল, তাহা পুনরাবিস্কৃত হইয়া উচ্চ নিনাদে জ্বনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

"এ নব ব্গধর্ম, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ধের কল্যা-ণের নিদান এবং এই নবযুগ ধর্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ পূর্বেগ শ্রীয়ণ-ধর্ম-প্রবর্ত্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব । ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর ।

"মৃত ব্যক্তি প্ৰরাগত হয় না। গত রাত্রি প্নর্কার আদেনা। বিগতোচ্ছাদ দে রূপ আরে প্রদর্শন করে না। জীব ছই-বার এক দেই ধারণ করে না। হে মানব! মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবস্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতান্ত্শোদনা হইতে বর্তমান প্রয়ন্ত্র আহ্বান করিতেছি। লুপ্ত প্রার পুনক্ষাবে ব্যাশক্তি কর হততে, স্ত্যোনির্দ্মিত বিশাল ও সলিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বৃদ্ধিমান ব্রিয়া লও!

্য শক্তির উন্মের মাতে দিগ্লিগস্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইরাছে, তাহার পূর্ণাধিষা কল্পনায় অমুভব কর; এবং বুণা সন্দেহ, হুর্কলিতা ও দাসজাতি স্থলভ ঈর্ষা ছেষ ত্যাগ করিয়া, এই মহাযুগচক্র-পরিবর্ভনের সহায়তা কর।

"আমরা প্রভুর দাদ, প্রভুর পূত্র, প্রভুর দীলার সহায়ক— এই বিশ্বাদ দৃঢ় করিয়া কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও !"

ঁ ওঁ নমো ভগবতে রামরুষ্ধায়।

# मर्लाधन।

# পাঠকগণ, নিম্নলিখিত অশুদ্ধগুলি সংশোধন করিয়া পুস্তক পাঠ করিবেন।

| •              |            |                         |                   |
|----------------|------------|-------------------------|-------------------|
| পৃষ্ঠা         | পঙ্ক্তি    | <b>অ</b> শুদ            | শুদ্ধ             |
| 8              | 9          | ৰে <b>াগ</b>            | <b>যোগ</b>        |
| æ              | <b>\</b> \ | তাঁহার                  | 'হাঁহার           |
| :8             | 9          | <b>দে</b> শি            | দোষ               |
| ント             | ь          | বায়ূ                   | ব†ষু              |
| २२             | >>         | পূ <b>ৰ্ক্তক†</b> ৰ্য্য | পূৰ্ত্তকাৰ্য্য    |
| ₹ ৫            | <b>૨</b> > | মনসাদেবীয়              | মনসাদেবীর         |
| 95             | 50,55,50   | কে†ষ্টী                 | কোষ্ঠী            |
| 89             | ь          | <b>ওে</b> জন†র          | উত্তেজনার         |
| ৬১             | >•         | ভাগিনের                 | ভাগিনেয়          |
| 9 •            | ٩          | অনোচিত                  | <b>আলো</b> চিত    |
| 9•             | <b>২</b> ৩ | লয়া                    | ভূলিয়া           |
| <b>9</b> &     | 9          | <b>ব</b> িয়া           | বলিয়া            |
| 95             | >•         | তক্ত্ৰে ক               | তম্ব্রোক্ত        |
| >>>            | >8         | <b>छि</b> निय           | জিনিয             |
| ১২৭            | . 5        | <b>ঐশ্ব</b> ৰ্য         | <b>ত্রখ</b> র্য্য |
| <b>५२</b> १    | >8         | অহেতৃক                  | অহেতৃক            |
| <b>&gt;</b> 9• | <i>چ</i> د | তৰ্বন                   | তথন               |
|                |            |                         |                   |

|     | পৃষ্ঠা      | পঙ <b>্জি</b> | অশুদ্ধ       | <b>9</b> 8   |
|-----|-------------|---------------|--------------|--------------|
|     | SOC         | >8            | হুতেন        | হতেন         |
|     | 306         | >             | দাশুভাস      | দাশুভাব      |
|     | 786         | २५            | ১৮৬৬         | ১২৬৬         |
| d's | 569         | >9            | মান্ধ        | মানস         |
| •,  | 200         | >2            | আসৎ          | অসং          |
|     | >96         | •             | অমিই         | অামিই        |
|     | दरद         | •             | ষেতা         | <b>ৰে</b> তা |
|     | >200        | २५            | চাউনিনে      | চাউনিতে      |
| ,   | २८৮         | ર             | উদ           | উদয়ে        |
|     | <b>২৬</b> 8 | २२            | রজুতে        | রজ্জুতে      |
|     | २११         | ь             | निरन         | पित          |
|     | २११,२৯७     | २०,२७         | <b>স</b> ংটা | ভাংটা        |
|     | ৩৬২         | ٩             | ক্ষন         | কেমন         |
|     | 866         | >             | যোগ          | ব্লোগ        |
| ,   | 89•         | ₹•            | ভাহাকে       | তাঁহাকে      |
|     |             |               |              | -1 (101      |

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

এই সংস্করণে প্রায় একশত নৃতন উপদেশ সংযোজিত হইয়াছে এবং দক্ষিণেশ্বের ৮ কালীমন্দিরের ছবি দেওয়া হইয়াছে।

# बोबोता प्रकृषनी ना अमन।

গুরুহ ভাব — পূর্বাদ্ধ ৩য় সংস্করণ। ডবল ক্রাউন ১৯ পেন্সি, ২৯২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১॥• উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১৩ আনা, ঐ—উত্তরার্দ্ধ ৩য় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ১৬ পেন্সি, ৩২৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১॥•, উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১৩•।

ঐ—সাহ্বকভাব—তয় সংস্করণ। ডবলক্রাউন ১৬ পেঞ্চি ৪•২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১॥• টাকা, উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১৶•।

ঐ—পূৰ্ক্কিথা ও বাল্যজীবন। ৩য় সংস্করণ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ১৪৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ১√• জানা, উলোধনগ্রাহক পক্ষে ১ টাকা।

এ— তাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্র-নাথ— ২য় সংস্করণ। স্বামী সারদানন প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ৩৭৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৮৮০ আনা, উলোধন-গ্রাহকের পক্ষে ১৮০ আনা।

ঠাকুরের দিব্যভাব এবং নরেন্দ্রনাথ প্রদক্ষে ত্রাহ্ম ভক্তগণের

সহিত প্রথম পরিচয়ের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া গলরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমনপ্রবিক ভামগুরুরে অবস্থানকাল পর্যান্ত সময়ের মধ্যে ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী হইতে যথাসম্ভব সন্নিবেশিত হঠয়াছে। ঠাকুর এই কালে নিরম্ভর দিব্যভাবার্জ্য থাকিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত ব্যবহার ও প্রতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। আবার এখন হইতে তাঁহার অবণিষ্ট জীবন কাল শ্রীযুক্ত নরেজের স্বামা বিশেকানন জীবনের সহিত ঈরুশ মধুর সম্বন্ধে চরকালের নিমিত্ত মিণিত হইয়াছিল যে উহার কথা আলোচনা করিতে যাইলে সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের জাবন-কণা উপস্থিত হইয়া পডে। স্বতরাং বর্তুমান গ্রাম্বর্থানির 'ঠাকুরের দিকভাব ও নরেন্দ্রনার্থ' নামে অভিহিত হওয়াই আমাদিশের নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হুইয়াছে ৷ ইহাতে প্রীতীঠাকুর, श्रामी बन्नानक, एश्रामक, निव्वक्षनानक, धार्धानक, विद्वकानक এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষের চাকুরের অন্তরন্ধ শিশ্য ) পুথক পথক চিত্ৰ সলিবেশিত হইয়াছে বিস্তৃত মাৰ্জ্জিন্যাল নোট ও বিস্তত স্থৃতি সম্বলিত।

পূর্বার্চে দিনি নেখরের, প্রীপ্রীমাকালার, প্রীপ্রীরামরুফদেবের এবং ভ্রুত্ব মলিকের, উত্তরাদ্ধে দক্ষিণেখরের কালামন্দির, দাদশ শিবমার্কির ও বিষ্ণুমন্দির সম্বান্ত স্থানর ছবি, এবং মধুরবার্, স্থানেকবার্, বলরামবার্ ও গোপালের মা প্রভৃতি জরুন্দের ছবি, এবং সাধকভাবে প্রীপ্রীরামরুক্তের একপানি অভিনব তিন রক্ষের ছবি ও অপর হুইখানি ছবি সান্ত্রেশিত হুইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীরামক্ষণদেব সম্বন্ধে এই গ্রন্থগনি সম্প্রধানের। গুধু ঘটনাসংগ্রহ এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। যে মা